

## খুক্তির সন্ধানে ভারত

<sub>ব।</sub> ভারতের নব-জাগরণের ইতিরুত্ত

মাচার্যা প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ভূমিকা সম্বলিভ

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

প্রথম সংস্করণ, ১৩৪৭ দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৫২

মূল্য চার টাক।

শ্রীগোরচন্দ্র পাল কর্ড্ক নিউ মহামায়। প্রেম ৬৫।৭, কলেজ ব্লীট, কলিকাত। হইতে মৃজিত এবং এম, কে, মিত্র এণ্ড ব্রাদার্মের পক্ষে ১২, নারিকেল বাগান লেন হইতে শ্রীসনিলকুমার মিত্র কর্ড্কক প্রকাশিত।

# তুচীপ**ত্র** কংগ্রেস পূ<del>র্ব্ব</del>-যুগ

| <b>वि</b> कस                                 |     | शृष्ठे:      |
|----------------------------------------------|-----|--------------|
| <b>ফ</b> চনা                                 | ••• | >            |
| মৃক্তিকামী রামমোহন                           |     | ي د.         |
| ইংরেক্সী শিক্ষা ও বাঙ্গালীর রাষ্ট্র-চেত্না   | ••• | ₹ 8          |
| নব্যদলের রাজনীতি                             | ••• | ૭৬           |
| সভ্যবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলন ( প্রথম যুগ )      | ••• | Sb           |
| সজ্যবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলন ( দ্বিতীয় যুগ্ )  |     | 40           |
| সিপাহী যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া                  | ••• | 90           |
| বাঙ্গালীর নবজাতীয়তা বোধ                     | ••• | 6-6          |
| জাতীয়তা মন্ত্রে দীক্ষা— চৈত্র বা হিন্দুমেলা | ••• | >••          |
| কশ্মের আহ্বান                                |     | 220          |
| সঙ্খবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলন ( তৃতীয় যুগ )     |     | >> 9         |
| ভারত সভার কার্য্যকলাপ                        | ••• | ১৩৮          |
| ভারতে নবজীবন ,                               |     | 786          |
| কংগ্রেস যুগ                                  |     |              |
| নেশকাল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা                   |     | >%&          |
| বহিমু থী প্রচেষ্টাপ্রথম পর্ব্ব               |     | ১৮৭          |
| বহিমু খী প্রচেষ্টা—দ্বিতীয় পর্ব্ব           |     | <b>\$</b> 35 |
| কৈর-শাসন ও কংগ্রেসের কার্য্যক্রম             |     | २५७          |

| বিষয়                                            |       | পৃষ্ঠ!      |
|--------------------------------------------------|-------|-------------|
| বঙ্গের অঙ্গচ্চেদ ও স্বদেশী-ব্রত উদ্যাপন          |       | •285        |
| স্বদেশী আন্দোলন ও কংগ্রেস                        | •••   | २७३         |
| আদর্শ-সংখাত ও শাসন-নীতি                          | •••   | २৮१         |
| আবাধারে আবো                                      | •••   | 277         |
| স্বায়ত্ত-শাসন প্রচেষ্টায় কংগ্রেস ও মোস্লেম লীগ | •••   | ૭૨ ૧        |
| যুগদ্ধিক্ষণে মহাত্মা গানী                        | •••   | <b>968</b>  |
| ভারতে জন-জাগরণ                                   | •••   | <b>೨</b> ৬৯ |
| স্বরাজ্য দলের কার্য্যক্রম                        | • • • | ৩৯৽         |
| স্বরাজ্য বনাম পূর্ণ স্বাধীনতঃ                    |       | 809         |
| কংগ্রেস ও "গোলটেবিল" বৈঠক                        | • • • | 8२७         |
| সত্যাগ্ৰহ ও দৈত নীতি                             |       | 889         |
| নৃতন পথে                                         |       | ৪৬৮         |
| জীবন <b>আহ</b> বে                                | ••    | 897         |
| পরিশিষ্ট                                         |       |             |

## চিত্রপুচী

| দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ     |       |
|-----------------------------|-------|
| রাজা রামযোহন রায়           |       |
| হেনরি লুউ ভিভিয়ান ডিরোজিও  |       |
| রাজনারায়ণ বহু              | • • • |
| বঙ্কিমচক্র চট্টোপাধ্যায়    |       |
| শিশিরকুমার ঘোষ, মতিলাল ঘোষ  | • • • |
| রাসবিহারী ঘোষ               |       |
| স্থ্রেক্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায | • · · |
| আনন্মোহন বস্থ               | • • • |
| স্বামী বিবেকানন্দ           | • • • |
| দাদাভাই নৌরজী               | • • • |
| লোকমান্ত বালগঙ্গাধর তিলক    | •••   |
| গোপালরুঞ্গোণ্লে             | •••   |
| আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বস্থ   | • • • |
| আচার্যা প্রফুলচন্দ্র রায়   |       |
| অশ্বিনীকুমার দত্ত           | •••   |
| অরবিন্দ ঘোষ                 | •••   |
| লর্ড সত্যেক্সপ্রসন্ন সিংহ   | •••   |
| সার্ গুরুদাস বন্যোপাধাায়   | •••   |
| মহম্মদ আলী জিল্লা           |       |
| বিনায়ক দামোদ্র স্ববকার     |       |

| স্থা শ্ৰতোষ মুখোপাধ্যায়     | • • • |
|------------------------------|-------|
| মিদেস্ এনি বেস <b>ান্ট</b>   | •••   |
| পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়       | • • • |
| মৌলানা দৌকত আলী ও মহম্মদ আলী |       |
| মহাত্মা গান্ধী               |       |
| কস্তুরবাঈ গান্ধী             |       |
| পণ্ডিত মোতিলাল নেহ্রু        | •••   |
| লালা লজপৎ রায়               | •••   |
| সরোজিনী নাইডু                |       |
| রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়       |       |
| রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর            | ٠.    |
| চার্লস ফ্রিয়ার এগুরুজ       |       |
| যতীক্রমোহন সেনগুপ্ত          |       |
| শরৎচন্দ্র বস্থ               |       |
| হ্মভাষচন্দ্র বহু             | •••   |
| পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্রু       | •••   |
| মৌলানা আবুলকালাম আজাদ        | • • • |

কংগ্ৰেস-পূৰ্ব যুগ

#### দ্বিতীর সংস্করণের নিবেদন

''মুক্তির সন্ধানে ভারত" দ্বিতীয় বার প্রকাশিত হ'ল। বৎসরাধিক কান পূর্বের পুস্তকথানি নিংশেষ হয়ে যায়, কিন্তু প্রথমে কাগজ এবং পরে ছাপাণানা সমস্থার উদ্ভব হওয়ায় প্রকাশে অসম্ভব রকম বিলম্ব হ'ল। অনিচ্ছাক্বত বিলম্ব হেতু আশা করি পাঠক-পাঠিকা ত্রুটি মার্জ্জনা করবেন। প্রথম সংস্করণে পুস্তকথানিতে কিছু কিছু ভূল ছিল, এ সংস্করণে তা সংশোধন করা হয়েছে। এরূপ প্রামাণিক পুস্তকে ছাপাথানার গোলমাল সত্ত্বেও যাতে বেশী ভ্রম না থাকে তার প্রতি যথাসাধ্য দৃষ্টি রাখা হয়েছে। গত পাঁচ বংসর ভাষণ সঙ্কটের মধ্যে কেটে গেছে। ইউরোপ এবং এসিয়া উভয় রণাঙ্গণেই মহাসমর শেষ হয়েছে বটে, কিন্তু তার জের কতকাল ধরে টানা হবে কে জানে? এই সময়ে ভারতবর্ষ নানাভাবে পীড়িত হয়েছে। বহিঃশক্র ঘরের তুয়ারে এদে হানা দেওয়ায় লোকের মনে যে আতম্ব উপস্থিত হয়েছিল তা বলাই বাছল্য। বহিঃশক্র তাড়াবার জন্ম, আর দেশমধ্যে ঢুকে পড়লে তাকে নানাবিধ ক্লেশে জর্জারিত করবার জন্ম বে-সব পন্থা ব্রিটিশ কর্ত্তপক্ষ অবলম্বন করেছিলেন তাতেও লোকে এই সময়ের মধ্যে এতটুকুও দোয়ান্তি পায় নি। পঞ্চাশের মন্বন্তর এই ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ ফল: প্রায় পঞ্চা**শ লক্ষ লোক আত্মাহতি দেও**য়ার ফলে আমরা যারা বেঁচে আছি একে কাটিয়ে উঠ্তে পেরেছি। পরোক্ষ ফল দৈনন্দিন জীবনের অভূতপূর্ব ও অজ্ঞাতপূর্ব ক্লেশ ও লাঞ্চন। জীবনধারণের উপযোগী জিনিষপত্র সংগ্রহে এত হায়রানি আর কোন কালে ঘটেছে কিনা সন্দেহ। মঘন্তরের ফলে দেশের সমাজ-ব্যবস্থা বিপর্য্যন্ত হয়েছে, শিক্ষা স্বাস্থ্য সবই পঙ্গু হয়েছে। এসব বিষয় পুস্তকে সন্নিবেশিত হলেও

এখানে তার বিশেষ করে পুনরায় উল্লেখ কর্মাছ। দেশের রাষ্ট্রশক্তিদেশবাসীর হতে না এলে এ অবস্থার প্রতিকার আক্রম্বর কানি, কিন্তু তারও কোন লক্ষণ এখনও পর্যান্ত দেখা যায় নি। তবে রবীক্রনাথ 'সভ্যতার স্কটে' যে মান্ত্যের জয়গান গেয়েছেন আমরা তারই প্রত্যাশায় আছি।

গত পাঁচ বৎসর ভারতের অভ্যন্তরে ও বাহিরে যে-সব ঘটনা ঘটেছে এবং ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে তার যে ঘাত-প্রতিঘাত হয়েছে, একটি নৃতন অধ্যায়ে সেই সব সন্ধিবেশিত করতে চেষ্টা করেছি। এ সংস্করণে নৃতন ছবিও সংযোজিত হয়েছে। 'প্রবাসী' ও 'মডার্গ রিভিউ'র কর্ত্তৃপক্ষ এবারেও কয়েকথানি ব্লক দিয়ে এবং প্রবাদী প্রেস অধিকাংশ চিত্র ছেপে দিয়ে আমাকে অন্তগৃহীত করেছেন। পুস্তকথানি যে বাংলাভাষী বিদশ্ব সমাজে আদৃত হয়েছে সেজক্য নিজেকে ধক্য মনে করি।

কলিকাতা মহালয়া, ১৩৫২ **জী** হেষা**তগশচন্দ্র বা**গল

#### নিবেদন

'মুক্তির সন্ধানে ভারত বা ভারতের নবজাগরণের ইতিরুত্ত' প্রকাশিত হ'ল। ফোট উইলিয়াম কলেজে প্রেতিষ্ঠাকাল ১৮০০ খঃ অব ) ভারতবাদী প্রথম ঘনিষ্ঠ ভাবে ইংরেজের সংস্পর্ণে আদে। এই সময়েই ভারতবর্ষে রেনেদ্রী বা নব-জাগরণের স্থচনা হয়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার ঠিক সতর বছর পরে কল্কাতায় প্রাসিদ্ধ হিন্দু কলেজ স্থাপিত ঙ্য় (১৮১৭, ২০শে জান্তয়ারী)। ইংরেজী ও বাঙালী-মনীয়া এথানে এক সূত্রে গ্রথিত হ'ল। ইংরেজা শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, ইতিহাস—এক কণায় ইংরেজ-জীবনের সঙ্গে বঙ্গ-সন্থানগণ স্বষ্ঠরূপে পরিচিত হবার প্রথম সুযোগ পেল এই হিন্দু কলেজে। এথানে শিক্ষাপ্রাপ্ত যুব**কদল প্রথম** গানিকটা উচ্ছ খলতা প্রকাশ করলেও নবজীবন বা রেনেস**াঁর পতাকাবা**হী দৈনিকরপে জীবনের শেষ দিন পর্যান্ত ভারতভূমে কর্মাতৎপর ছিলেন। ইংরেজের সংস্কৃতি প্রধানতঃ রাজনীতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। তার অফুকারী ভারত-সন্তানগণও এই রাজনীতিকেই সর্ব্ব উন্নতির মূল উৎস বলে বরণ করে নিয়েছেন। দীর্ঘ পঁচাশী বছর যাবৎ ভারতবাসী, বিশেষ করে বঙালী যে একনিষ্ঠ ও ঐকান্তিক সাধনা করে, তার একদিক মাত্র প্রথমে কংগ্রেসে রূপ পেল। সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, ললিতকলা প্রভৃতি নানা বিষয়ে তথন নৃতন জীবন-স্পল্দন অমুভূত হয়। রাজা রামমোহন রায় থেকে সার দৈয়দ আহ্মদ খাঁ পর্যান্ত সকল মনীষীই এতে বিশেষ সহায়তা করেন। রাষ্ট্রীয় উন্নতির প্রেরণাও এ সবের মূলে কম রস জোগায় নি। প্রথম ভাগে আমি এই কথাই বলতে চেষ্টা করেছি।

পুন্তকথানির দ্বিতীয় অংশকে 'কংগ্রেস-যুগ' कि দিয়েছি। কংগ্রেস মুখ্যতঃ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। দ্বিতীয় অধিকেননে দাদাভাই নৌরজী এ কথা স্পষ্ট করে উল্লেখ করেন। স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুং অন্যান্য নেতারাও পরে এ উদ্দেশ্যের উপর জোর দিয়েছেন। কিন্তু বন্যা ও প্লাবন কোন বিশেষ ভূমি বা প্রাঙ্গণ প্লাবিত করে না, দিগ দিগন্তকে প্লাবিত ও দিক্ত করে তোলে। কংগ্রেস রাজনীতিও জীবনের ও কর্ম্মের সকল ক্ষেত্রে, ব্যক্তিবিশেষ বা নেতাবিশেষের বিপরীত নির্দ্ধেশ সত্ত্বেও, ব্যাপ্তিলাভ করেছে ও শিক্ষা, সাহিত্য ও সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করতে চাইছে। কাজেই কংগ্রেসের ইতিহাসকে কোন প্রতিষ্ঠান বিশেষের ইতিহাস বললে ভুলই হবে। কংগ্রেস ভারতের নব-জাগরণেরই প্রতীক। কংগ্রেসের এই সর্বব্যাপক সমাজ-সেবার আদর্শে ভারতবর্ষে অন্যান্ত বহু সাম্প্রদায়িক ও অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে ও প্রকারান্তরে কংগ্রেসেরই ব্যাপক আদর্শ, কথনও জ্ঞাতসারে কথনও বা অজ্ঞাতসারে. প্রচার করছে। এ দিক দিয়ে ভারত ক্ষেত্রে সকল প্রতিষ্ঠানেরই সমান সার্থকতা। এখনও ভারতের নব-জাগরণ বা রেনেস**াঁ পরিপূর্ত্তি লাভ ক**রে নি। রাণী এলিজাবেথের আমলে ইংরেজ-সমাজ যে নব-প্রেরণা লাভ করে তা কর্ম্মে রূপায়িত হতে তিন শ' বছর কেটে যায়। স্থতরাং ভারত-বাসীরও হতাশ হবার কারণ নেই। বর্ত্তমান যুগে তা জ্রুতই সংসাধিত হতে পারে।

কিন্ত 'ক্ষত' কথাটির সঙ্গে এমন একটি বিষয় মনে উদিত হয় যেজকা আজ স্বস্তি লাভ করা খুবই কঠিন। বিজ্ঞান সকলকেই ক্ষত কাম্য লাভে সহায়তা করে। কিন্তু বর্ত্তমানে এ আসল উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করে যে প্রলয়কাণ্ড স্থক্ত করে দিয়েছে, তাতে মহুদ্মমাত্রই আজ চিস্তাকুল। কত কর্মবীর ও চিস্তাবীরের হাজার হাজার বছরের চেষ্টা ও সাধনার ফুল এক একটা বোমা বিস্ফোরণেই ধূলিসাং হয়ে বাছে।

বিজ্ঞানের প্রম শ্লিশ্ধ সৃষ্টি কার্য্যের পরিবর্ত্তে প্রলয় তাণ্ডব স্থুক হলে মনুষ্য সমাজের অন্তিবের মূলেই আঘাত করা হয়। ভারতের নব-জাগরণের গতিও স্কৃতরাং পদে পদে ব্যাহত হওয়া নিশ্চিত। এ সময়ে যা কিছুই মান্তবের মনে আশা-উদ্দীপনার উদ্রেক করবে তা-ই সাদরে ববলায়। আমরা যেন আআ-রক্ষায় স্বাত্তে উদ্বৃদ্ধ হই।

এ পুস্তকে ১৯৩৯ সাল পর্যান্ধ প্রধান প্রধান ঘটনা ও ভাবধারা সন্ধিবিষ্ট করতে চেষ্টা করেছি। পুস্তকথানি বহুদিনের পরিশ্রমের ফল। উনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁ বা নব-জাগরণ সম্বন্ধ আমি ইতিপুর্ব্ধে কিছু কিছু অনুসন্ধান ও আলোচনা করেছি। তার থানিকটা পুস্তকের প্রথম অংশে প্রদত্ত হয়েছে। পুস্তক রচনায় আমাকে বহু বই থেকে সাহায্য নিতে হয়েছে। পরিশিষ্টে প্রদত্ত তালিকায় তার অধিকাংশের উল্লেখ করেছি। এখানে তিন্থানি বইয়ের বিশেষ উল্লেখ প্রয়োজন। উনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁ সম্বন্ধ গ্রেবণা করতে হলে শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সংবাদপত্তে সেকালের কথা'—তিন থণ্ড, 'বাংলা সাময়িক পত্র' ও 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' অপরিহার্য। কংগ্রেস-যুগের 'লিটারেচার' বা 'সাহিত্য' প্রচর— এ কথা বলাই বাহুল্য।

বহু হিতৈদী বন্ধ ও প্রতিষ্ঠান আমাকে পুস্তকাদি দিয়ে সাহায্য করেছেন। টানের সকলকে আজ শ্রদ্ধার দঙ্গে স্মরণ করি। এ প্রসঙ্গে বন্ধীয় সাহিত্য-পরিষদের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে হয়। পুস্তক-রচনাকালে তাঁরা আমাকে বথৈষ্ট সহায়তা করেছেন। কয়েক-খানি ব্লকের জন্ম 'অমৃতবাজার পত্রিকা', 'প্রবাদী' ও 'মডার্ণরিভিয়ু', শ্রীযুত উপেক্রনাথ দাস ও শ্রীযুত প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্যের নিকট আমি

বিশেষ কৃতজ্ঞ। ভারত ফটো টাইপ ষ্টুডিও, লক্ষীবিলাস প্রেস ও প্রবাসী প্রেস থেকে ছবিগুলি ছাপানো। তাঁদেরও আমি আন্থরিক ধন্তবাদ জানাই। প্রমশ্রদ্ধাভাজন আচার্য্য সার্প্রফুল্লচন্দ্র রায় পুস্তকের ভূমিকা লিথে দিয়েছেন। তাঁর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ আমি বাহুল্য বলে মনে করি।

কলিকাতা 
১লা আখিন, ১৩৪৭

তিনা আখিন, ১৩৪৭

#### ভূমিকা

শ্রীমান্ যোগেশচন্দ্র বাগল তাঁহার 'মুক্তির সন্ধানে ভারত বা ভারতের নব-জাগরণের ইতিবৃত্ত' নামক পুস্তকখানির ভূমিকা লিখিয়া দিতে আমাকে অন্তরোধ করিয়াছেন। যোগেশচন্দ্র খ্যাতনামা সাহিত্যিক। কাব্য ও উপস্থাদ প্রাবিত বাংলা সাহিত্যের হাটে সামান্ত যে কয়জন সাহিত্যিক অপেক্ষাকৃত চিন্তাশীল প্রবন্ধের বেসাতি করেন যোগেশচন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে একজন। স্কতরাং বাঙালী পাঠক সমাজে তাঁহাকে পরিচিত করিয়া দিবার উদ্দেশ্য লইয়া কোন ভূমিকার অবতারণা করা নিপ্রায়োজন।

'মুক্তির সন্ধানে ভারত' ভারতবর্ষের বিগত একশত বংসরের ইতিহাসের একটা কাঠানো মাত্র। জাতির জীবনে একশত বংসর কিছুই না একথা ঠিক, কিন্তু প্রগতির পথে অবিরাম চলিতে হইলে মাঝে মাঝে এমনি ভাবে আলোচনা করিয়া পরবর্ত্তী পথ ছির করা প্রয়োজন। এই হিসাবে এ ধরণের পুস্তকের মূল্য যথেষ্ট। বিগত একশত বংসরে শিক্ষায়, সাহিত্যে, রাষ্ট্র-ব্যবস্থায়, ধর্মে, লোকাচারে এক কথায় জাতির সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গীতে যে একটা গুরুত্তর পরিবত্তন ঘটিয়াছে তাহা আজ কেহই অস্বীকার করিতে পারেননা। এই যে পরিবর্ত্তন ইহারও একটা স্থনিন্দিষ্ট ধারা আছে, যাহাকে অস্বীকার করিলে জাতির অগ্রগতি ব্যাহত হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। স্থতরাং বাংলাদেশের ঘাঁহার। বর্ত্তমান নাগরিক এবং ঘাঁহারা হইবেন ভবিষ্যৎ নাগরিক তাঁহাদের পক্ষে এই পরিবর্ত্তনের মূলভত্ত বৃদ্ধিতে হইবে। যোগেশচন্দ্র এই আদর্শ সন্মূপে রাথিয়াই পুস্তকথানি প্রণয়ন করিয়াছেন। পুস্তকথানি আগোপান্ত পড়িয়া আমার এই ধারণাই জয়িয়াছে।

যে একশত বৎসরের ইতিহাস এই পুস্তকে সন্ধিবিষ্ট হইয়াছে তাগ ভারতের নব জাগরণ বা রেনেসাঁর ইতিহাস। এই রেনেসাঁর মূল উপাদান প্রতীচ্যের অবদান এবং ইংরেজী শিক্ষাই ইহার বাহন। স্থতরাং মামাদের সমস্ত অগ্রগতি যদি আজ প্রতীচ্যপন্থী হইয়াই থাকে তবে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। মোগল রাজ্বত্বের গৌরবময় যুগে আমরা অনেকাংশেই আপন আপন গণ্ডী ছাড়াইয়া বাহিরে আসিয়া দুখ্যতঃ অনেক মুদলমানী আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলাম—ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিবে। বর্ত্তমান নব-জাগরণের পূর্বের মোগল বাদশাহ আকবরের রাজত্বেও ভারতবর্ষে আর একটী নব-জাগরণের স্থুত্রপাত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা কত্রথানি বিপুল এবং ব্যাপকভাবে দেশের মাটিতে শিক্ত গাড়িয়াছিল ভাগ আজ নিশ্চিত করিয়া বলিবার উপায় নাই, কেননা সমালোচকের দষ্টি লট্য়া অপক্ষপাত ঐতিহাসিক তাহার কোন ধারাবাহিক বিবরণ রাখেন নাই। এ সম্বন্ধে সমস্ত তথাই সমসাময়িক কাগজপত্রের মধ্যে ছডাইয়া রহিয়াছে। দে সময় রাজা বা দেশের শাসনকর্তার জীবনীই ছিল দেশের ইতিহাস। হহাতে অবশ্য সাধারণভাবে দেশের তংকালীন ইতিহাসের সব কিছুই পাওয়া খাইতে পারে, কিন্তু কোন বিশেষ ভাবধারার গতি প্রগতি ইহা হইতে পরিপূর্ণ ভাবে নির্ণয় করা যায় না। ইহা হইতেই বোঝা যায় যে, কোন একজন রাজা বা শাসনকর্তার জীবন ইতিহাস যেমন মূল্যবান্, কোন একটি ভাবধারার প্রসারের অপক্ষপাত বিবরণও ঠিক ততথানিই মূল্যবান্।

আমাদের দেশে 'রাষ্ট্র-বিজ্ঞান' এখনও প্রাপ্রি বিজ্ঞান হিসাবে আলোচিত হয় না—এখনও ইহার প্রয়োগক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ। কিন্তু ব্যাপক-ভাবে দেণিতে গোলে সমাজ, ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান সব কিছুর সমন্থয়ে রাষ্ট্র-বিজ্ঞান গঠিত। কোন একটি বিশেষ সময়ের রাষ্ট্রীয় তথা আলোচনা করিতে হইলে এইগুলি বাদ দিয়া যদি শুধু রাজনৈতিক বিষয় সমুহেরই অবতারণা করা হয় তবে আলোচনা পূর্ণাক্ষ হইল বলা চলে

না। কারণ জীবনের সকল প্রচেষ্টার উপরই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার একটা প্রভাক প্রভাব বিজ্ঞমান। বোগেশচন্দ্র এই কথা বিশ্বত হন নাই দেখিরা আমি আনন্দিত হইয়াছি। এইখানে একটি কথা বলিয়া রাখা ভাল যে, ভারতের মুক্তি সাধনার পূর্ণাক্ষ ইতিহাস ইহা নহে। ইহা ভারতীয় নব-জাগরণের ব্রুটিত্রাবহুল ইতিহাসের পথ-নির্দ্দেশক মাত্র। এই নব-জাগরণের যুগ্ এখনও অতীত হইয়া যায় নাই, এখনও ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্নতর সমাজে এই নব-জাগরণের পূর্ণতম বিকাশ দেখা যায় নাই। তবে সকল সমাজেই এই ভাবধারার একটা স্কম্পষ্ট ছাপ পড়িয়াছে। বে সব সমাজ ইতিমধ্যেই অনেকদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে তাহারা একটা ব্রুসনিক্ষণে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, আর যে সব সমাজ সবে মাত্র এই ভাবধারায় অন্ধ্রাণিত হইয়াছে তাহারাও সমাজ মনে একটা গুরুতর আলোড়নের ফলে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। এ সময়ে সমগ্রভাবে এই রেনেসাঁ বা নব-জাগরণের একটা সংক্ষিপ্ত স্থ্বিকৃত্ব বিবরণ সময়োপ-যোগী সন্দেহ নাই।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর প্রাঙ্গণে বাঙালী যে পাপ করিয়াছিল তাহারই পরোক্ষ অবদান এই রেনেসাঁ। বাঙালী রামমোহন ইহার প্রবর্ত্তক ও হিন্দুকলেজের ছাত্রবুন্দ ইহার পতাকাবাহী। যথন এই যুগের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হইবে তথন দেখা যাইবে বর্ত্তমান ভারত গঠনে ইংহাদের সত্যকারের দান কতথানি।

আমি এখন অশীতিবর্ষে পদার্পণ করিয়াছি। 'যোগেশচক্র যে সময়ের ইতিহাস এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহার অধিকাংশই আমার চোগের উপর ঘটিয়াছে এবং এই সময়ের অনেক আন্দোলনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যোগ দিবারও আমার সৌভাগ্য ঘটিয়াছে। এইজক্য আমি স্বভাবত:ই যথেষ্ট কৌতৃহল ও আনন্দের সহিত পুস্তকথানি

পাঠ করিয়াছি। সর্বজনগ্রাহ্ম সরলভাষায় লিখিত এই পুস্তকখানি বাংলা দেশের পাঠক সমাজে আদৃত হইবে এ বিশ্বাদ আমার আছে। বাঙালী পাঠক-সমাজ উপস্থাসপ্রিয় এ কথা অনেককেই বলিতে শুনিয়াছি। হয়ত ইহার মধ্যে কতকটা সতাও নিহিত আছে। কিন্তু চিক্তাশীল মৌলিক আলোচনা বাংলা দেশে অচল এ ধারণা আমি পোষণ করি না। সাহিত্যের প্রতি বাঙালীর একটা সহজাত আকর্ষণ আছে। বিভিন্ন দেশের ইতিহাসের সহিত তুলনা করিলে বুঝা বায়--ইহা নব-জাগরণের ফল। ইংলভের রেনেদাার ইতিহাস পডিলে দেখা যায় যে, ইংরেজ জনসাধারণ এই সময়ে অতিমাত্রায় সাহিত্যপ্রিয় হইয়া প্রিয়াছিল। যোডশ শতাব্দীর ইংলণ্ডে একজন সাধারণ কদাইও পশুহতা৷ করিবার সময় একটা নাতিদীৰ্ঘ সাহিত্যিক বক্ততা দিয়া তবে হত্যা কাৰ্য্যে হাত দিত। বাংলায় অব্ভা সে অবস্থা এখনও হয় নাই, সাহিত্য-চর্চ্চা আপামর জনসাধারণের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই। প্রদেশেও সাহিত্যরসিক এমন অনেক আছেন—যাঁহাদের নিকট 'মুক্তির সন্ধানে ভারত বা ভারতের নব-জাগরণের ইতিবৃত্ত' যথাযোগ্য সমাদ্র লাভ করিবে।

সায়াব্দ কলেজ, কলিকাতা ১৪শে ভাদ্র, ১৩৪৭

পিতৃদেবের চরণে



## সুক্তির সক্ষানে ভারত

#### সূচনা

দেশবন্ধ চিত্তরঞ্জন দাশ বলেছেন, কোন জাতির ইতিহাসে পঞ্চাশ কি একশ' বছর একরূপ ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। অনন্ত কালের প্রবাহে এ একটি বিন্দু মাত্র। ভারতবাসীর জাতীয় ইতিহাসে এ কথাটা যেমন প্রযুজ্য এমনটি আর কোন জাতি সম্বন্ধেই প্রযুজ্য নয়। হাজার হাজার বছর ধরে হিন্দুস্থানের অধিবাসীরা জীবনতরী বেয়ে চলেছে অবিরত। কালবৈশাথীর প্রচন্ত কঞ্চাবাত, প্রাবণের অবিরাম বারিবর্ষণ, শরতের স্থমধূর আলোক-ছটা, বা বসস্তের মৃত্যুদ্দ হাওয়া—হিন্দুস্থান কতকাল ধরে যে এসবের সম্মুখীন হয়েছে তার ইয়ভা নেই। তার জাবনেও বছরের ষড়ঋতুর মত এক এক অবস্থার উদয় হয়েছে, এক অবস্থা বিলুপ্ত হয়ে নৃতন অবস্থা দেখা দিয়েছে। তাই তার দর্শন, সাহিত্য, পুরাণ নশ্বর এইক বিষয়ের মধ্যে আত্মবিলোপ না করে পর্ম রস প্রমার্থ তত্ত্বের মধ্যে নিজ নিজ সার্থকতা লাভ করেছে। এর ভিতরে নৈরাশ্রবাদ স্থান পায় নি, আশা ও আনন্দ এসবের মূল উপজীব্য ও লক্ষ্য। ভারতকাহিনীর এই হ'ল মূল কথা।

ভারতবর্ষের গত একশ' বা ততোধিক কালের ইতিহাস অনন্ত কাল থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে বড় রকমের ভূল করা হবে। পশ্চিমের দেশগুলির কাজ পরিচালিত হচ্ছে রাজনীতিকে কেন্দ্র করে। পূর্ব্ব দেশগুলি এত কাল ধর্মকে কেন্দ্র করেই নিজ নিজ কাজ নির্বাহ করেছে। তবে এখন পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে এসে রাজনীতির চর্চ্চা পাশ্চাত্যের আদর্শেই স্কুফ করে দিয়েছে তারা। একেও কিন্তু তারা ধর্মের পর্যায়ে উন্নীত করে নিয়েছে। রাজনীতি আজ জীবনের সকল কর্মে সকল ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত,—নিছক রাষ্ট্র সম্পর্কেই এ সীমাবদ্ধ হয়ে নেই। ধর্ম ও রাজনীতি একারণ সমার্থবাধক হয়ে দাড়িয়েছে ভারতবাসীর কাছে। এদেশে আধুনিক কালে স্কুভাবে রাজনীতি চর্চ্চা আরম্ভ হবার পূর্বের ধর্ম্ম নিয়েই প্রথম খুব বিচার-বিতর্ক স্কুফ হয়। এতে যে পদ্ধতি অক্স্তত হয় তা-ও পশ্চিমের অঞ্করণে। এই নব পদ্ধতিই ক্রমে রাজনীতি চর্চ্চায় অঞ্বজামিত হয়েছে।

শারণাতীত কাল থেকে ভারতবর্ষ হয়েছে বছ জাতির মিলন ক্ষেত্র। আর্য্য-পূর্ব্ব যুগে ভারতবর্ষে একটি উৎকৃষ্ট ধরণের সভ্যতা বিগ্নমান ছিল। মোহেন-জো-দড়ো ও হরাপ্পার আবিষ্কৃত নিদর্শন থেকে এ কথা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়ে গেছে। আর্য্য ও আর্য্য-পূর্ব্ব সংস্কৃতির সংমিশ্রণে যে সভ্যতার স্বাষ্টি—তা-ই পরবর্ত্তী কালে আর্য্যসভ্যতা নামে অভিহিত হয়েছে। এর সঙ্গে মিলিত হয়েছে শক, হুন, তাতার, আসীরিয় ও যবন (গ্রীক) সভ্যতা। এরা একে একে আর্যান্থে নিজেদের মিশিয়ে দিয়ে ধয়্য হ'ল। যারা এসবের ধারক, সেই জাতিগুলিও ভারতীয়দের সঙ্গে মিলে গিয়ে হিন্দু বলে পরিচিত হ'ল। রাজপুতানার রাজপুতগণ দেশী-বিদেশী রণপ্রিয় জাতিদের মিশ্রণে স্বষ্ট, কারো কারো কাছে শুন্তে কটু হলেও একথার মধ্যে সত্য অনেকথানি রয়েছে। এর পরে এল মহম্মদীয় সভ্যতা ও ধর্ম্ম। ভারতবর্ষে পৌছবার পূর্ব্বেই এ প্রকৃষ্ট আকার ধারণ করেছিল। হিন্দুরা তথন তুর্বল, আত্মরক্ষার চেষ্টায় ইতিমধ্যেই ক্লান্ত। এ সময় ইস্লামের আবির্ভাব ভারতীয় সংহতিকে প্রবলভাবে ধাকা দিলে। কিন্তু য়ে-সব মুসলমান

সম্প্রদায় এথানে রাজ্য বিস্তার করেছিল, স্বদেশে তাদের সমাজ তথনও পুষ্ট ও বলিষ্ঠ ছিল না। কাজেই ভারতবর্ষে এসে এথানকার লোকের সঙ্গে সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করতে অনায়াসেই তারা সক্ষম হ'ল। ধর্মো মতন্ত্র হলেও মুসলমানেরা হিন্দুর মত ভারতবর্ষের অধিবাসী হ'ল, উভয়ের স্বার্থ একই সূত্রে গ্রথিত হয়ে পড়ল। ক্রমে বহু ক্ষেত্রে ধর্মের চেয়ে সমাজ নিজ প্রাধান্ত স্থাপন করলে। ইংরেজকে যারা এদেশের কর্তৃত্ব দিয়ে দেয় তাদের ভিতরে হিন্দু মুদলমান ছুই-ই ছিল। দামাজিক বোধই এ কর্ম্মে তথন তাদের উদ্বন্ধ করে। ইংরেজের স্বদেশে কিন্তু বিশিষ্ট সমা**জ** ও রাষ্ট্র-বিধি গড়ে উঠেছিল ভারতবর্ষে পদার্পণ করবার বহু পূর্বে। এই বৈশিষ্ট্য বৃদ্ধি তাদের সর্ববিদ্যা নিয়ন্ত্রিত করেছে। তব্, ভারতবর্ষের জলমাটি প্রবাসী ইংরেজদের ভারতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত করতে যদি-বা কতকটা প্রথমে সক্ষম হয়েছিল, কিন্তু বিজ্ঞান এসে অবিলম্বে এর পথে বিদ্ব জন্মাল। বিজ্ঞান জানিয়ে দিলে, এদেশের অর্থ এখানে বদেই ভোগ করায় কোন দার্থকতা নেই, বাষ্পীয় পোতে স্বল্প সময়ে স্বদেশে পৌছে স্ব-সমাজে তা ব্যয় করলে চতুর্বর্গ ফল লাভের সম্ভাবনা। তাই ইংরেজ ভারতবর্ষীয় সমাজ হতে আলাদাই রয়ে গেছে। ভারতবর্ষ শাসন ও শোষণে এই জাতিগত বৈষম্য ক্রমে প্রকট হয়ে পড়ল।

পলাশীর যুদ্ধের বহু পূর্ব্বেই ঈপ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ব্যবসা করতে আরম্ভ করে। কিন্তু তারা যে এদেশে একটি রাজ্য বিস্তার করতে পারবে এ বোধ ঐ সময় থেকেই তাদের মনে, বদ্ধমূল হয়। তাদের পরবর্তী কার্য্যগুলি এই বোধ দারাই পরিচালিত। ব্যবসা করতে এসে রাজ্যলাভ ক'জনের ভাগ্যে ঘটে ? ঈপ্ত ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভাগ্যে কিন্তু এ-ই ঘটেছিল। কোম্পানীর স্থানির্দিপ্ত শাসন বিধি নেই, নিয়মকামন নেই, উপরপ্তয়ালা মালিক—সে-ও সাত সমুদ্র তের নদীর পারে।

কোম্পানীর কর্মচারীদের তথন একচ্ছত্র আধিপত্য, আর এদের নেতপদে সমাসীন লর্ড ক্লাইভ। লবণ, তামাক প্রভৃতি বাংলার প্রধান ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির ব্যবসায়ে একচেটিয়া অধিকারী সে। ওদিকে শাসনভার হাতে নিয়ে থাজনা আদায় কর্তে মাত্রাজ্ঞানও হারিয়ে ফেল্লে। বাঙালী হয়ে পড়ল অর্থের কাঙাল। এর ফলে э'ল ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। আনন্দমঠের গোডায় এই মন্বন্তরের চিত্র দেওয়া হয়েছে। এক কোটি বাঙ্গালী তুভিক্ষে মারা গেল! বাংলা দেশের লোক সংখ্যা তথন মাত্র তিন কোটি। থাজনা আদায় কিন্তু বন্ধ হয়নি। ইংরেজী ১৭৬৮ সাল থেকে ১৭৭২ সাল পর্যান্ত সমানে আদায় কার্যা চলেছিল। ওয়ারেন হেষ্টিংস তথন গবর্ণর। তিনি এর কৈফিরং স্বরূপ বিলাতে লিখলেন যে, যারা এখনও জীবিত আছে তাদের নিকট থেকে জোরপূর্ব্বক কর আদায় করে অঙ্কের পরিমাণ সমান রাখা হয়েছে ! এ হ'ল ১৭৭২ সালের কথা। ক্লাইভ ইতিপূর্বেব বিলাতে গিয়ে যথন বসবাস আরম্ভ করেছেন তথন তিনি কোটি কোটি টাকার মালিক! বিলাতে তাঁর তুর্নাম হয়েছিল খুব। তাঁর বিরুদ্ধে মোকদ্দমাও হয়। মোকদ্দমায় তাঁকে এই বলে অব্যাহতি দেওয়া হ'ল যে, গহিত উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করলেও রাষ্ট্রের তিনি যথেষ্ট উপকার করেছেন। তিনি কিন্তু মনে শান্তি পেলেন না, আত্মহত্যা করে ভবলীলা সাঙ্গ করলেন। ওয়ারেন হেষ্টিংসের সময়ও অজস্র অর্থ বিলাতে নীত হয়েছিল। তিনিও প্রচুর ধনসম্পত্তির অধিকারী হন। নানা অপকর্ম্মের জন্ম বিলাতে তাঁরও বিচার হয়। ভারতবাসীদের উপর অকথ্য অত্যাচার ও নির্যাতনের কথা উল্লেখ করে এডমাণ্ড বার্ক হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে হাউস অফ লর্ডসের সমক্ষে যে বক্তৃতা করেছিলেন তাতে বিলাতে ভীষণ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। সাত বছর ধরে বিচার চলবার পর হেষ্টিংস

মুক্তিলাভ করেন। ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জ্জ স্বয়ং ছিলেন হেষ্টিংসের গক্ষে। বিচার আরম্ভে একশ' ষাট জন লর্ড উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু দাত বছর পরে ১৭৯৫ দালে রায় দেবার সময় উপস্থিত ছিলেন মাত্র উনত্রিশ জন লর্ড! এদের অধিকাংশের মতে হেষ্টিংস নিরপরাধ সাব্যস্ত হন। হেষ্টিংস কিন্তু দীর্ঘকালব্যাপী মোকদ্দমা পরিচালনার ফলে সর্বস্বাস্ত হয়েছিলেন।

১৮০৭ দালে হিদাব করে দেখা যায়, এদেশ থেকে পূর্ববর্তী তিশ বছরে এক হাজার পঁচানী কোটি টাকা বিনাতে চলে গিয়েছে। তথন ভারতবর্ষের অতি সামাক্ত অংশই ইংরেজের অবীন ছিল। ভারতের অথে ইংরেজ ধনী হচ্ছে, আর সাধারণ ভারতবাদী ক্রমশঃ নিঃম্ব হয়ে পড়ছে। এ অবস্থা প্রতীকারের কোন উপায় ছিল না। বিলাতের জনসাধারণ কোম্পানীর হৃষার্য্যের বিরোধী ছিল বটে, কিন্তু কুড়ি বছর অন্তর অন্তর সনন্দ দানের কালেই তাদের প্রতিনিধিরা পার্লামেণ্টে এসব বিষয় আলোচনার অবকাশ পেত। তখন নানারূপ আলোচনা চলত, বাদ-বিত্তা হত, কিন্তু কোম্পানীর কর্মচারীদের নিরস্ত করবার বিশেষ কোন প্রভাই আবিষ্কৃত হয় নি। এদেশেও যে-সব ইংরেজ স্বাধীনভাবে জীবিকা অজন করত তাদের চোথে কোম্পানীর অপকর্মগুলি বিসদৃশ ঠেক্ত। তাদের সংখ্যা খুবই কম। তারা কেউ কেউ সংবাদপত্র পরিচালনা করত ও কোম্পানীর যথেচ্ছ কার্য্যের সমালোচনায় রত থাকত। কর্ত্তপক্ষ আইন বিধিবন্ধ করে তাদের স্বাধীন মত প্রকাশের পথ বন্ধ করে এদেয়। তারা নিজেরা এরূপে নিরস্কুশ হয়ে রইল। এদেশীয়দের ভিতরে শিক্ষা-বিস্তারেও কোম্পানী উল্লোগা হয় নি। বারাণসীতে সংস্কৃত কলেজ ও কলকতায় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বটে, কিন্তু তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এমন সব পণ্ডিত ও মৌনবী সৃষ্টি করা, যারা ইংরেজকে নিজেদের আইন বুঝিয়ে দিতে

পারবে। ইংরেজী শিক্ষাদানে কর্ত্তপক্ষ মোটেই আগ্রহ প্রকাশ করত না। তারা হয়ত ভাবত, পাশ্চাত্য শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হলে তাদের যথেচ্ছ শাসন অচল হয়ে যাবে। উনবিংশ শতাকীর প্রথমেও বিলাতে যথন এই বিশ্বাস ছিল যে, জনসাধারণ শিক্ষালাভ করলে রাজদ্রোহী হয়ে উঠবে তথন কোম্পানীর লোকেরা যে ওরূপ মনে করবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি ? তথন ফরাসী বিপ্লবের সামা-মৈত্রী-স্বাধীনতার বাণা ইউরোপকে মথিত করে তুলেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসার লাভ করলে ভারতবাসীরাও ঐসব মত্তে উৰুদ্ধ হয়ে উঠকে—এ আশকাও হয়ত তাদের মনে ছিল। যাহোক্, ১৮১০ দালে নৃতন করে সনন্দ প্রাপ্তির দময় বিলাতের কর্তারা ষ্টির করলেন—প্রতি বছর কোম্পানীকে ভারতবাসীদের শিক্ষার জন্ম অন্যুন এক লক্ষ টাকা ব্যয় করতে হবে। সংস্কৃত, আবি, ফার্সি না ইংরেজী—কিরূপ শিক্ষার জন্ম এই টাকা বায় করা হবে তার কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম করে দেওয়া হ'ল না। আব প্রকৃত প্রস্তাবে ১৮২৩ সালের পূর্ব্বে এ অন্যুযায়ী কাজও কিছু করা হয় নি। এই সাল থেকে প্রাচ্য ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার উপরই জোর দেওয়া হতে থাকে। কোম্পানীর সদিচ্ছা কিরূপ ছিল, এ থেকেই তা বেশ বোঝা যায়।

দেশের শিল্প বাণিজ্য কোম্পানী প্রায় একচেটিয়া করে ফেলেছে। বস্ত্রশিল্পের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হ'ল একটি কারণে। কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা
টাকা দাদন দিয়ে তাঁতীদের দ্বারা কাপড় বোনাত। তাদের চাহিদা যত
বাড়তে লাগল তাঁতীদের উপর অত্যাচারের মাত্রাও তত বেড়ে চল্ল।
প্রবাদ আছে, তাঁতীরা এতই উৎপীড়িত হয়েছিল যে, নিজেরাই নিজেদের
বুড়ো আঙ্গুল কেটে ফেল্লে! ওদিকে ইংলণ্ডের বাজারে বাংলার বস্ত্রের
আমদানী বেড়ে গেল। বাংলার ঢাকাই মদ্লিন আজ গল্পের বস্তু।
তথন কিন্তু মদ্লিন দেথে ইউরোপবাসীরা বিশ্বয়-বিমুদ্ধ হয়ে যেত।

বিলাতে এসময় নৃতন ধরণের চরখা ও তাঁত আবিষ্কৃত হয় ও বস্ত্র-শিল্পের যাত্মন্ত্রও সে-দেশবাসী শিখুতে থাকে। ধনিকগণ সরকারের অনুমতি নিয়ে বস্ত্র-শিল্প চালু করতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু ভারত থেকে আমদানী করা কাপড়ের তুলনায় এ যে খুবই নিরুষ্ট। কি দামে কি সোষ্ঠাবে কোন দিক দিয়েই প্রতিযোগিতায় এর টিকে ওঠা ভার। তথন বিলাতের কর্ত্তারা ভারতীয় বস্ত্রের উপর অত্যুচ্চ হারে শুল্ক বদালেন। এই গুল্প ক্রেমে এত চড়ে গেল যে, প্রতিথণ্ড কাপড়ের দাম নীট মূলোর চেয়ে বেড়ে দ্বিগুণ তিন গুণ পর্যান্ত হয়েছিল! এরূপ গর্হিত উপায়ে ভারতের বস্ত্র-শিল্পের টুঁটি চেপে মারা হয় তথন। ১৮৩০ সালে একজন তুঃথ করে সংবাদপত্তে লিখলেন, ত্রিশ বছরের মধ্যে বাংলার বস্ত্র-শিল্পের এমন তুর্দিন উপস্থিত হয়েছে যে, বাংলায় প্রচুর পরিমাণ বিলাতি বস্ত্র আমদানী হতে স্কুরু হয়েছে ৷ তাদেরই স্বদেশবাসীর চেষ্টায় এই উন্নতিশীল বস্তু ব্যবসায়টি বখন মাটি হবার উপক্রম হ'ল তখন কোম্পানীর লোকেরা কিন্তু বসে রইল না, তারা এদেশ থেকে প্রচুর তুলা বিলাতে রপ্তানি করতে লাগল। নীল চাষও তথন তারা ব্যাপকভাবে আরম্ভ করলে এখানে। প্রসিদ্ধ পাদ্রী উইলিয়ম কেরী স্ত্রীপুত্রসহ এদেশে এসে মালদহের অভর্গত মদ্নাবতীর নীলকুঠিতে স্থপারিটেণ্ডেন্টের পদে চাক্রী নিয়েছিলেন। শ্রীরামপুর ছাপাখানার জন্ম এই মদনাবতীতে।

উইলিয়ম কেরীর কথা থেকে আর একটি বিষয় এখানে এসে পড়ল।

के ই উত্তিয়া কোম্পানী এদেশে যে প্রভূষ স্থাপন করেছে তার কোন
ভাগীদার সে যেমন সহু করতে পারত না, তেমনি এদেশীয় লোকদের ধর্মকর্মা, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতিতে কেউ কোন রকম ব্যতায় ঘটাবার
চেষ্টা করে এও সে চাইত না। কারণ কোম্পানীর স্থানীয় কর্ভূপক্ষের
ধারণা ছিল এরূপ কার্য্যে জনসাধারণ তাদের উপুর বিরূপ হয়ে

পড়বে। তাদের ক্ষমতা তথনও এতটা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নি যে, তারা নির্বিচারে এরপ করতে দিতে পারে। ইংরেজী শিক্ষাদানে কোম্পানীর বিমুখতার মূলেও প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কারণ ছাড়া এরপ পরোক্ষ সামাজিক কারণও যে না ছিল এমন নয়। কোম্পানী সে যুগে খ্রীষ্টান পাজীদের এদেশে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। তাদের বিশ্বাস, পাজীরা খ্রীষ্টধর্ম প্রচার আরম্ভ করলে তাদের সহাপ্রতিষ্ঠিত রাজ্যের ভীষণ ক্ষতি হবে। কিন্তু পালীরা নাচার। নানা ছল করে তারা এদেশে আস্ত। কোম্পানী টের পেলেই কিন্তু জাহাজে করে তাদের স্বদেশে চালান করে দিত। উইলিয়ম কেরী খুব কোশল করে দিনেমার জাহাজে জ্রীপুত্রসহ কলকাতায় এসে পৌছেন ১৭৯৩ সালে! নানারপ ভাগ্যবিপর্যায়ের পরে তিনি শ্রীরামপুরে মিশন প্রতিষ্ঠা করেন এর হ'বছর পরে। কল্কাতার গীর্জ্বায় ধর্মোপদেশ দেবার অন্তমতিও তাঁকে নিতে হয়েছিল সরকারের কাছ থেকে! যা গোক, পাজীদের উপর কোম্পানীর বিরাগ শক্তিপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে কমে যায়।

কলকাতার মাদ্রাসা ও কাশীর সংস্কৃত কলেজের কথা আগে উল্লেখ করেছি। রাজনৈতিক কারণে এ হুয়ের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বটে, কিন্তু প্রাচ্য-বিছ্যা শিক্ষার কেন্দ্ররপেও এ হুটি পরে পরিণত হ'ল। সার্ উইলিয়ম জোন্দ ইংরেজী ১৭৮৪ সালের জান্নুয়ারী মাসে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। সোসাইটির মুথপত্র হ'ল 'এশিয়াটিক রিসার্চেস'। এর বিশ খণ্ড পর পর বার হয়। এ পত্র পরে 'এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে নাম গ্রহণ করে। এশিয়ার বিভিন্ন দেশসমুহের, বিশেষ করে ভারতবর্ষের, ধর্মা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, সাহিত্য, সভ্যতা সম্বন্ধে গবেষণা পরিচালন এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্দেশ্য। 'এশিয়াটিক রিসার্চেস্' পত্রিকায় এদব গবেষণা প্রকাশিত হ'ত। সার্ম উইলিয়ম

জোন্দের নেতৃত্বে একদল ইংরেজ এই গবেষণা কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। জোন্দ বাদে গ্ল্যাড উইন, উইন্ক্রেড, উইলকিন্স, প্রিন্সেপ, কোলক্রক, হটন, উইলসন প্রমুথ প্রাচ্য ভাষাবিদ্ পণ্ডিতগণ এই বিষয়ে ক্রমে আত্মনিয়োগ করেন। 'এশিয়াটিক রিসার্চেদ্' পাঠ করলে এঁদের অন্থসন্ধান কতটা স্কুরপ্রসারী ছিল তা বেশ বোঝা যায়। বহু তৃষ্কৃতির জন্ম হেষ্টিংসের শাসন কলঙ্ক-কালিমায় লিগু, কিন্তু তাঁর একটি স্কুকৃতির কথা আমাদের স্বস্থাকার্য। তিনি সার্ চার্লস উইলকিন্সকে গীতার ইংরেজী অন্থবাদে সহায়তা করেছিলেন। এইরূপে গীতার মহিমা বিদেশে প্রথম প্রচারিত হতে পার। সংস্কৃত সাহিত্যের উপর তাঁর খুব দর্ম ছিল। জার্মানকবি গ্যোটে শকুন্থলার অনুবাদের অন্থবাদ পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তথনও সাধারণ ইংরেজের মনে বিজেতা-বিজিতবাধ বা সাম্রাজ্যবাধ জাগে নি। কাজেই তাঁরা অনুঠ্চিত্তে সংস্কৃত সাহিত্যের মহিমা স্বীকার করতে প্রেছিলেন, এবং তাঁদের কেউ কেউ শ্রদ্ধান্ধিত হয়ে এর চর্চায় এমনিভাবে মনঃসংযোগ করতেও সক্ষম হয়েছিলেন।

এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না। কিন্তু ফোট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠাতা তারাই। লও ওয়েলেস্লীর আগ্রহাতিশয়ে ১৮০০ সালে এ কলেজটি স্থাপিত হয়। এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যে-সব ব্বক সিবিলিয়ান বিলাত থেকে নিযুক্ত হয়ে ভারতবর্ষে আস্ত—আর্বি, ফার্সি ও সংস্কৃত এবং এদেশীয় ভাষা-সমূহের সঙ্গে তাদের ওয়াকিবহাল করা। কিন্তু এর একটি ফল হয়েছিল থ্বই শুভ। ওদিকে দেশের নানা স্থান থেকে পণ্ডিত সংগ্রহ করে অধ্যাপনা কার্য্যে নিয়োজিত করা হ'ল। বাংলা, মরাঠী, উড়িয়া, হিন্দুজানী নানা ভাষাভাষী পণ্ডিতদের সমাবেশ হ'ল কল্কাভায়। সরকারী সাহাযে দেশ-ভাষায় নানা পুস্তক প্রকাশিত হতে লাগল। সংস্কৃত ও

বাংলার অধ্যাপক হলেন পূর্ব্বোল্লিখিত পাদ্রী উইলিয়ম কেরী।
মৃত্যুঞ্জয় বিতালঙ্কার প্রমুখ বহু বিশ্বজ্জন ছিলেন তাঁর সহকারী। বাংলা
সাহিত্যে এঁদের দান আজ সর্ব্বজনবিদিত। এঁদের কেউ কেউ
বাংলা গল্পের প্রথম লেখক বলেও পরিচিত। উইলিয়ম কেরী ছিলেন
আবার শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশনেরও অক্সতম প্রতিষ্ঠাতা। এখানেও
প্রাচ্য ভাষার আলোচনা চল্ত খুব। একদিকে যেমন এরপ হ'ল অক্সদিকে
ইংরেজ সিবিলিয়ানগণ প্রাচ্য ভাষাসমূহের মহিমা অক্সভব করতে সক্ষম
হলেন। রাজকার্যোর সঙ্গে সঙ্গে কেউ কেউ সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ্চাও
অটুট রেথেছিলেন। স্থপণ্ডিত সার্ জন কোলক্রক এইরূপ একজন
সিবিলিয়ান। পাশ্চাত্যের পক্ষে প্রাচ্যের জ্ঞান গরিমা উপলদ্ধি করা এঁদের
মারফত বিশেষ করে সম্ভব হ'ল। আত্মবিশ্বত ভারতবাসীর নিকটও তার
নিজস্ব সম্পদ অতুল ঐশ্বর্য্য নিয়ে উদ্রাসিত হ'ল।

নানা দিক থেকে বাংলা ভাষারও বনিয়াদ পাকা হয় এ সময়ে।
উইলকিন্দ সাহেব হুগলীতে সীসার পাতে ছেনি কেটে বাংলা হরফে বই
ছাপবার স্থবিধা করে দেন। এ বিষয়ে তাঁর সহকারা হলেন পঞ্চানন
কর্মকার। হল্হেড ইংরেজী ভাষায় প্রথম বাংলা বাাকরণ লিখলেন। লর্ড
কর্ণপ্রয়ালিসের নির্দ্দেশে হেনরি পিট্স ফর্ষ্টার সর্বপ্রথম বাংলায় দেনীয়
আইন সংকলিত করেন। এ আইন কর্ণপ্রয়ালিশ কোড নামে অভিহিত।
উইল্কিন্দের সহকারী পঞ্চানন কর্মকার শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের বাংলা
হরফের ছেনি কাটায়ও নিযুক্ত হয়েছিলেন। বাংলার ছাপাথানার ইতিহাসে
উইলকিন্দ ও কেরীর সঙ্গে পঞ্চাননকেও আমাদের স্মরণ করতে হয়।

পলাশীর যুদ্ধের পর প্রথম পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ঈপ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলায় স্থপ্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাকে ভিত্তি করে ভারতবর্ষের নানা দিকে তারা অভিযান চালায়। মাদ্রাজ তাদের করতলে। দক্ষিণে মহীশূরে টিপু স্থলতান তথন ইংরেজের ঘোর বিরোধী। টিপুর বিরোধিতা তথন এতই চরমে উঠে যে, নেপোলিয়ন তাঁকে ইংরেজের যোগ্যতম প্রতিঘদী জ্ঞানে 'ব্রাদার টিপু' বা ভাই টিপু সম্বোধন করে পত্র লিথেছিলেন! দক্ষিণ-পশ্চিমে মরাঠা শক্তিও প্রায় অস্তমিত। কোম্পানী পেশোয়া পক্ষ নিয়ে মরাঠা শক্তির মূলে কঠোর আঘাত দিছে। ১৮১৭-১৮ সালের শেষ মরাঠা যুদ্ধে মরাঠা শক্তি বিলুপ্ত হ'ল এবং সমগ্র পশ্চিম ভারত পুরোপুরি ইংরেজের স্থান হয়ে পড়ল। পঞ্জাবে রণজিৎ সিংহ শিথ শক্তি সংহত করে খুবই প্রবল হয়েছিলেন বটে, কিন্তু তিনি বরাবর ইংরেজের বন্ধই ছিলেন। তাঁর মূতার দশ বছর পরে ১৮৪৯ সালে পঞ্জাব ইংরেজের স্থান হয়।

কিন্তু এ পরবর্তী কালের কথা। নিজামের সাহায্যে টীপু স্থলতানকে পরাজিত করেই ঈষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী প্রক্রত প্রস্থাবে দাক্ষিণাত্যের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তার আধিপত্য বিস্তার করে। বাংলায় কিন্তু এর বহু পূর্বেই ইংরেজ স্থপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যে সমাজ-সংরক্ষণের তাগিদে বাংলার জনকয়েক ধনী-নানী, হিন্দ্-মুসলমান একযোগে কোম্পানীর হত্তে দেশ-শাসনের ভার তুলে দিয়েছিলেন, পঞ্চাশ বছরের অবিরাম চেষ্টার কলে তা অনেকটা স্থিকি হয়েছে। ধন-প্রাণ, মান-সম্মান বজায় রেখে সমাজে শান্তিতে বসবাস করবার এই যে বাঙালীর আগ্রহ তার জন্ম তাকে কম ত্যাগ স্বীকার করতে হয় নি। স্থদেশের শাসন ভার বিদেশীর হাতে তুলে দিতে হয়েছিল। মঙ্গে সঙ্গের শিল্প-বাণিজ্যও বিলুপ্ত হ'ল। বিদেশীর নির্মাম কর আদায়ে শেষ শক্তিটুকু পর্যান্ত চলে গেল। শান্তি শৃদ্খলার কতথানি ব্যাঘাত ঘট্লে, স্ত্রী-পুত্র-পরিবার ও ধনপ্রাণ নিয়ে বসবাসের অধিকার থেকে কতথানি বঞ্চিত হলে লোকে এতটা ত্যাগ স্বীকার করতে পারে আজকার দিনে তা কল্পনারও অতীত। কোম্পানীর ভূজাশ্রয়ে বহুকাল ইপ্সিত, বহুজন বাঞ্ছিত শান্তি বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হ'ল। ভূমির

বন্দোবন্ত আগে পাঁচশালা, পরে দশশালা ও শেষে চিরন্থায়ী ব্যবস্থায় এদে পাকা হয়ে গেল। এই পঞ্চাশ বছরে কত ভূষামীর উথান হ'ল, কত ভূষামীর পতন হ'ল তার ইয়ন্তা নেই। পরে চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের ফলে এক শ্রেণীর স্থায়ী ভূষামীর সৃষ্টি হয়। লর্ড কর্ণপ্রালিস ১৭৯০ সালে এই ব্যবস্থার প্রবর্তন করে বাংলা দেশে স্থায়ী শৃদ্ধালা স্থাপন করলেন। সে কালে যত বড় লোক উদ্ভূত হয়েছিল তার অধিকাংশই এই চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের ফল। ইংরেজের আশ্রয়ে এক শ্রেণীর বাঙালী আগেই বন্ধিত হয়ে উঠছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের ফল তারাও অনেকটা ভোগ কর্তে পায়। এই শ্রেণীর বাঙালী বড়লোকদের সঙ্গে কোশশানীর বড় বড় চাক্রেদের বেশ দহরম মহরম ছিল। সামাজিক মেলামেশা এদের দৈনন্দিন ব্যাপার ছিল। ইংরেজেরা কোন কোন ভারতীয় রীতি গ্রহণেও বাধা বা সংকোচ বোধ করত না। লও ক্লাইভ মহারাজা নবক্ষম্বের বাড়ী হামেশা যেতেন। এযুগে লর্ড লিন্লিথ্গোর বা ওয়াভেলের পক্ষে কল্কাতার বা দিল্লীর কোন বড় লোকের বাড়ীতে হামেশা যাতায়াত কল্পনায়ও আসে না।

ইংরেজ অধিক্বত অঞ্চলে, বিশেষতঃ বাংলায় যে শ্রেণীর বড় লোকের সৃষ্টি হ'ল তারা ইংরেজকে পরিত্রাতা বলেই গণ্য করতে লাগল। কোনদিন ইংরেজের স্বার্থে ও তাদের স্বার্থে যে সংঘাত উপস্থিত হতে পারে এটা তারা তথন ধারণাই করতে পারেনি। তথন কিন্তু বাঙালী মধ্যবিভ্রদের মধ্যেও এক দল নৃতন বড় লোকের সৃষ্টি হ'ল। তারা সরকারে ও সওদাগরী আপিসে চাক্রি করে সম্পত্তি করলে। ইংরেজদের সম্পর্কে এসে ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার মহিমাও কিছু কিছু বৃঝলে। রাজা রামমোহন রায় ভৃস্বামীর স্কান হলেও ক্রমে এশ্রেণীরই মুখপাত্র হয়ে পড়েন।

### মুক্তিকামী রামমোহন

যে সমাজে রামমোহন রায়ের জন্ম তাকে আমরা সে-যুগের মধ্যবিত্ত সমাজ বল্তে পারি। তাঁর জন্ম হয় ১৭৭৪ সালে। এর তিশ বছরের মধ্যে দীর্ঘকাল অনাচার অত্যাচার সহ করার পর এই সমাজ আবার দুঢ়ীভূত হবার স্থােগ পায়। চিরস্থায়ী বন্দোবন্তে ভূমির মালেকানা স্বত্ব স্থির হলে মধ্যবিত্ত বাঙালীরা তা থেকে লাভবান হতে থাকে। জমিদার-সরকারে ও সওদাগরি আপিসে চাকুরি করেও এরা বেশ ছ প্রসা রোজগার করে। কোম্পানীর নিমক মহালে এজেন্টের পদ নিয়ে বহু মধ্যবিত্ত বাঙালী লক্ষপতি হয়। দারকানাথ ঠাকুর নিমক মহালে চাকরি: করে প্রচুর ধন সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলেন। ১৮১৪ সাল পর্যান্ত ঢাকা-জালালপুর, রামগড়, রংপুর প্রভৃতি স্থানে দেরেস্তাদারী করে রামমোহন পর বছরের গোড়ার দিকে যথন কলকাতায় স্থায়ী বসতি স্থাপন করলেন তথন তিনি প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী। দেশা বিদেশা উচ্চপদম্ভ বাজিদের মধ্যে তাঁর খুবই প্রতিপত্তি। তিনি ইতিমধ্যে শ্রীরামপুরের কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ডের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁদের সাহায্যে গ্রীক, লাটিন, হিক্র শিথে নিয়েছেন। বলা বাহুল্য, ইংরেজী ভাষায় এর মধ্যে তাঁর ব্যুৎপত্তি জন্মেছে। ফার্সি ও সংস্কৃত যৌবনেই তিনি স্নায়ত্ত করেন।

কলকাতায় বসতি স্থাপনের পূর্ব্ব বছর, ১৮১৪ সালের ১০ই এপ্রিল ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনন্দের মেয়াদ ফুরোবার কথা ছিল। এজন্ত ১৮১০ সালে কোম্পানীকে নৃতন সনন্দ-দান সম্বন্ধে বিলাতে আলোচনা চলে ও আইন পাস হয়ে যায়। রাজ্য শাসনে ও ব্যবসা পরিচালনায় কোম্পানীর এতদিন একচেটিয়া অধিকার ছিল। এবারে কতকগুলি
শর্ক্তে অন্তর্কেও ভারতবর্ষে ব্যবসা করবার অধিকার দেওয়া হ'ল।
উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী নিয়োগ ব্যতিরেকে দেশ-শাসনের যাবতীয় ভারই
কোম্পানীর হন্তে রইল। আর ছটি বিষয় যা স্থির হ'ল তার সঙ্গে ছিল
আমাদের শুভাশুভের ঘনিষ্ঠ যোগ। এত দিন কোম্পানীর অধিকৃত
রাজ্যে পাদ্রীদের প্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারে কোনরূপ উৎসাহ দেওয়া হত না।
বরং তাদের এ কার্য্যে নানারূপ বাধারই সৃষ্টি করা হয়েছিল। এবারে
ভারতবাসীদের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচারে সব বাধা প্রকাশ্যভাবে তুলে দেওয়া
হ'ল। সরকারী যাজক-বিভাগ খুলে একজন বিশপ ও তু'জন আর্চ্যডিকন
সরকারী অর্থে পোষণেরও ব্যবস্থা হ'ল। দ্বিতীয় বিষয়টি হ'ল,
ভারতবাসীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্ম বাৎসরিক লক্ষ টাকার ব্যয়
বরাদ্দ। এ ছটি ব্যাপারে আজ হয়ত মোটেই বিশ্বয়ের উদ্রেক হবে না।
কিন্তু তথনকার দিনে এ খুব নৃতন কার্য্য বলেই সাধারণের নিকট অন্তৃত্ব
হয়েছিল। ধর্ম্ম ও শিক্ষা বিস্তারের জন্ম এদেশে আগমনেচছু লোকদের
উপর কোম্পানীর বাধা-নিষেধ রহিত হয়ে গেল।

হিন্দু সমাজ ঘোর সনাতনপন্থী, নৃতনের আহ্বান তার কর্ণ কুহরে প্রথমে প্রবেশ করে নি। নৃতনকে নিজের করে নেবার শক্তি সে বহু দিন হারিয়েছে। ওদিকে খ্রীষ্টান মিশনরীরা গঙ্গাসাগরে সন্থান বিসর্জ্জন, সতীদাহ প্রথা প্রভৃতি বহু কুরীতি আর বহু দেবদেবীর পূজার্চন। বিধি দেথে হিন্দুধর্ম্মের নিকৃষ্টতা প্রচারে কায়মনে লিপ্ত হলেন। তাঁদের মূল উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু হিন্দুধর্মের অন্ধকার থেকে খ্রীষ্টতন্ত্রের আলোতে সকলকে নিয়ে যাওয়া। শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশন কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ডের নেতৃত্বে এই কার্য্যভার পরিচালনা করে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কেরীর শিক্ষার কলে সিভিলিয়ানদের ভিতরেও উক্ত মনোভাব বদ্ধমূল হতে লাগ্ল। পূর্ব্ব

শতাকীতে ইংরেজ কর্মচারীর। যেমন এদেশীয়দের আপন করে নিতে পেরেছিল, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে শিক্ষালক সিবিলিয়ানদের পক্ষে এরূপ করা সম্ভব হ'ল না। ইংরেজ ও ভারতবাসী এ তুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিচেছদের ভাব এ সময় থেকে স্কুরু হয় বলা চলে। নৃতন সনন্দে যথন স্পষ্ট করে ধর্মপ্রচারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হ'ল তথন প্রীষ্ঠান মিশনরীদের আর কোন বাধাই রইল না। তাদের কার্য্য এর পর পূর্ণোভ্যমে আরম্ভ হ'ল। রামমোহন রায় স্থাশিক্ষিত। নানা শাস্ত্র আলোচনা করে হিন্দু ধর্মের মূল কথা জেনে নিয়েছেন। স্বদেশবাসীদের গোড়ামি ও দৈক্সদশা তাকে যেমন ব্যথিত করলে, প্রীষ্ঠান মিশনরীদের অ্যথা আক্রমণ তাকে তার চেয়ে কম পীড়া দিলে না।

কয়েক বছর প্রেই ১৮০৪ সালে রামমোহন একেশ্বরবাদ সমর্থন করে 'তুহ্ফাৎ-উল্-মুরাহ্দিন' নামে একথানা ফার্সি পুস্তক লেথেন। এবারে কল্কাতায় বসবাস আরম্ভ করেই (১৮১৫ সালে) তিনি বেদাস্তের ভাষ্ম লিথ্লেন। হিন্দু শাস্ত্রের সারতত্ব বেদান্ত গ্রন্থ। বেদান্ত একেশ্বরবাদের সম্পূর্ণ পরিপোষক। হিন্দুধর্মের উচ্চতম সাধন এই একেশ্বরবাদ। পৌত্তলিকতার স্থান এতে নেই। সনাতনী হিন্দুগণ তাঁর এ মতবাদের বিরুদ্ধে তুমূল আন্দোলন উপস্থিত করলেন। খ্রীষ্টান সম্প্রদায় বহু দেবতার পূজার জন্ম হিন্দুধর্মের নিন্দায় পঞ্চমুথ হয়ে উঠেছিল। এবারে রামনোহন রায়ের শাস্ত্র বাাথাায় তারাও অনেকটা নিরন্ত হতে বাধ্য হ'ল। বস্ততঃ রামমোহন খ্রীষ্টানদের ত্রিত্ব বা তিন ভগবানের উপাসনার ঘাের সমালোচনা করে তারা যে হিন্দু পৌত্তলিকতার নিন্দাবাদের অনধিকারী তাই প্রমাণ করে দিলেন। একদিকে সনাতনী হিন্দুরা ও অন্তদিকে খ্রীষ্টান পান্দীরা তাঁর উপরে থজাহন্ত হ'ল, কিন্তু কিছুতেই তিনি দম্বার পাত্র নন্। তিনি পূর্ণ স্বাদেশিক। হিন্দুত্বের দৃঢ় ভিত্তির উপরে

দাঁড়িয়ে সকলের সঙ্গে লড়লেন। ১৮১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত রামমোহন রায়ের 'আত্মীয় সভা' বেদান্ত আলোচনার জন্ত সর্বপ্রথম সংঘবদ্ধ অনুষ্ঠান। এই আত্মীয় সভাই ১৮২৮ সালে ব্রহ্মসতা বা ব্রাহ্ম সমাজে পরিণত হয়। পাজীদের আর এক দফা আক্রমণ ছিল হিন্দুদের সামাজিক কুরীতিগুলির উপরে। রামমোহন সতীদাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে দেখিয়ে দিলেন, প্রগতিশীল হিন্দুগণ আত্মসংগঠন ও শুদ্ধিতে সম্পূর্ণ অবহিত। মধ্যযুগের কুসংস্কার সমাজ দেহকে কলুষিত করলেও তা একেবারে অহিমজ্জার সঙ্গে মিশে যায় নি। রামমোহন রায়ের ঘোর প্রতিবাদে প্রগতিশীল সম্প্রদায়েরও সমর্থন পেয়ে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক্ষ ১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথা রহিত করেন। ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার সংক্রান্থ আন্দোলনে সাহিত্যেরও বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হ'ল।

রামমোহনের কলকাতায় বসতি স্থাপনের সাত-আট বছরের মধোই এথানে সংস্কৃতিমূলক নানা প্রচেষ্টার স্থ্রপাত হয়। এসময়কার ক্রুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা—ভারতবাসীদের চেষ্টায় ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তন ও দেশীয় ভাষাসমূহে সংবাদপত্র প্রকাশ। দিতীয়টি, অর্থাৎ সংবাদপত্রকে কেন্দ্র করেই রামমোহনের রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন স্কুক্র হয় এবং তাঁর স্বাধীনতা প্রীতি সাধারণের গোচরে আসে। ১৮১৮ সালের মে-জুন মাসে বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রথম হু'খানা বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশ করেন শ্রীরামপুর মিশনের তত্ত্বাবধানে পাত্রী মার্শম্যানের পুত্র জশুরা ক্লার্ক মার্শম্যান, 'বাংলা গেজেট' প্রকাশিত হয় কলকাতায় গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য ও হরচন্দ্র রায়ের সহযোগে বাংলা গেজেট ছাপাখানা হতে। রামমোহনের বন্ধু সিন্ধ বাকিংহামের ইংরেজী 'ক্যালকাটা জার্ন্যাল' ১৮১৮ সালের হরা অক্টোবর প্রকাশিত হ'ল। রামমোহন রায়ের,



রামমোহন রায়



হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও

তত্বাবধানে 'দম্বাদ কোমুদী' বার হয় ১৮২১ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর। তিনি এতে নিয়মিতভাবে প্রবন্ধ লিখতেন। এ প্রবন্ধগুলির ইংরেজী অন্থবাদ ক্যালকাটা জার্নালে প্রকাশ করা হত। তথন ফার্সি সমগ্র ভারতের আদালতের ও শিক্ষিত জনের ভাষা। রামমোহন রায় 'মিরাং-উল্-আথ্বার' নামক ফার্সী সংবাদপত্র সর্ব্ধপ্রথম প্রকাশ করেন ১৮২২ সালের ১২ই এপ্রিল তারিথে। বাংলা 'দম্বাদ কোমুদী' ও ফার্সী 'মিরাং-উল্-আথ্বার'-এ রামমোহন নানা বিষয়ে তাঁর স্বাধীন মতামত নিভীকভাবে প্রচার করতে লাগলেন।

কিন্তু এক্লপ স্বাধীন মতামত প্রকাশ গ্রহণ্টের বেশীদিন ব্রদান্ত হ'ল না। তারা সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করতে মনত্ত করল। তাদের এ চেষ্টা নতন নয়। এদেশের প্রথম সংবাদপত্র, অবশ্য ইংরেজী, ১৭৮০ সালের ২৯শে জানুয়ারী জেম্দ অগষ্টাদ হিকি সাহেব কর্তৃক প্রকাশিত 'বেঙ্গল গেজেট'। প্রকাশের পর ত্বছর বেতে না যেতেই এ কাগজ্থানাকে কোম্পানী বন্ধ করে দেয়। কারণ, সরকারের মতে হেষ্টিংসের স্ত্রী ও পদত্ত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে মানহানিকর মন্তব্য এতে স্থান পেয়েছিল। এর পর ইণ্ডিয়া গেজেট, ক্যালকাটা গেজেট, হরকরা প্রভৃতি আরও কয়েকথানা কাগজ প্রকাশিত হয়। কর্ত্তপক্ষ কিন্তু এসব কাগজের উপর মোটেই প্রসন্ম ছিলেন না। কেননা, এসবে শাসন-ব্যবস্থার ও রাজ্য-জয়ের গাইত উপায়গুলির বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করা হ'ত। একারণ ১৭৯৯ সালের মে মাসে লর্ড ওয়েলেস্লী সর্ব্বপ্রথম এদেশে সংবাদপত্ত্বের স্বাধীনতা হরণ করলেন। নিয়ম হ'ল, গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারীর দ্বারা পরীক্ষিত না হয়ে কোন সংবাদ এমন কি বিজ্ঞাপন পর্য্যন্ত সংবাদপত্তে প্রকাশ করা চল্বে না। সতর বছর চলবার পর বড়লাট লর্ড হেষ্টিংস ১৮১৮ সালের ১৯শে আগষ্ট এ আইন তুলে দিলেন। তিনি এর পরিবর্ত্তে এমন কতকগুলি

নিয়ম বেঁধে দিলেন যা অমান্ত করলে সম্পাদকদের জ্বাবদিহি করতে হত।
কিন্তু কোম্পানীর শাসন-পদ্ধতি ছিল এরপ যে, নিরপেক্ষ সাংবাদিক
তার কঠোর সমালোচনা না করেই পারতেন না। ক্যালকাটা জার্নালের
সম্পাদক সিন্ধ বাকিংহাম বিরুদ্ধ সমালোচনা করে সরকারের কুনজরে
পড়লেন। অস্থায়ী বড়লাট জন এডাম স্থপ্রিম কোর্টের সম্মতি নিয়ে
১৮২০ সালের ৪ঠা এপ্রিল এক কড়া প্রেস আইন জারি করেন। তথন
কোন আইন বিধিবদ্ধ করতে হলে স্থপ্রিম কোর্টেরও সম্মতি নিতে হত।
এর পরে বাকিংহামকে জারপ্রকিক স্বদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল! আইনে
এই নিয়ম হ'ল যে, কাগজ বার করবার পূর্বের স্থাধিকারী, মুদ্রাকর ও
প্রকাশককে সরকারের নিকট হতে লাইসেন্স বা অনুমতি নিতে হবে।
ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হলফ করে সেই হলফনামা গ্রণমেন্টের চাফ
সেক্রেটারীর নিকট পাঠালে তবে লাইসেন্স মিল্বে। কোন্ কোন্
বিষয়ের আলোচনা নিষিদ্ধ তার মুদ্রিত বিবরণ পূর্বের হতেই সম্পাদককে
দিয়ে রাথা হত। এসব সত্বেও আইনবিরুদ্ধ বিষয়ের আলোচনা থাকলে
কাগজ বন্ধ করে দেওয়ারও ব্যবহা হ'ল।

রামমোহন এরপ আইন মেনে নিয়ে সংবাদপত্র সম্পাদনা করতে রাজী হলেন না। তিনি এর প্রতিবাদে মিরাৎ-উল্-আথ্বার প্রকাশ বন্ধ করে দিলেন। ১৮২৩, ৪ঠা এপ্রিল তারিথের অতিরিক্ত সংখ্যায় এই মর্মে লিখ লেন,—

"……এ অবস্থায় কতকগুলি বিশেষ বাধার জন্ত, মনুয়-সমাজে সর্বাপেক্ষা নগণ্য হলেও আমি অত্যন্ত অনিচ্ছা ও তুংখের সঙ্গে এই পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ করলাম। বাধাগুলি এই—

"প্রথমতঃ, প্রধান সেক্রেটারীর সহিত যে-সকল ইউরোপীয় ভদ্রলোকের পরিচয় আছে, তাঁদের পক্ষে যথারীতি লাইসেন্স গ্রহণ অতিশয় সহজ হলেও আমার মত সামান্ত ব্যক্তির পক্ষে দারোয়ান ও ভ্তাদের মধ্য দিয়ে এরপ উচ্চপদস্থ ব্যক্তির নিকট যাওয়া ত্রহ; এবং আমার বিবেচনায় যা নিস্প্রোজন সে কাজের জন্ত নানা জাতীয় লোকে পরিপূর্ণ পুলিশআদালতের ত্য়ার পার হওয়াও আমার পক্ষে কঠিন। কথায় আছে,—
ব্য-সম্মান হৃদ্দের শত রক্তবিন্দ্র বিনিময়ে ক্রীত, কোন অন্থ্রহের আশায় তাকে দারোয়ানের নিকট বিক্রয় ক্রিও না।

"দ্বিতীয়তঃ, প্রকাশ্য আদালতে বিচারকদের সমক্ষে স্বেচ্ছায় হলফ করা সমাজে অত্যন্ত নীচ ও নিন্দার্হ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। তা ছাড়া, সংবাদপত্র-প্রকাশের জন্ম এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই যার জন্ম কাল্পনিক স্বত্যাধিকারী প্রমাণ করবার মত বে-আইনী ও গার্হিত কাজ করতে হবে।

তৃতীয়তঃ, অনুগ্রহ প্রার্থনার অথ্যাতি ও হলফ করবার অসম্মানভাজন হবার পরও গবর্ণনেন্ট কর্তৃক লাইদেন্স প্রত্যাহত হতে পারে এ আশস্কার জন্ম সে ব্যক্তিকে অপদন্থ হতে হবে, আর এই কারণে তার মানসিক শান্তি বিনষ্ট হবে। কারণ মান্ত্র্য স্বভাবতঃই ভ্রমণীল; সত্য কথা বলতে গিয়ে তাকে হয়ত এরপ ভাষা প্রয়োগ করতে হবে যা গবর্ণমেন্টের নিকট অপ্রীতিকর হতে পারে। স্কৃতরাং আমি কিছু বলা অপেক্ষা মৌন অবলম্বন করাই শ্রেয় বিবেচনা করলাম।—'হাফিজ! তুমি কোনঘেষা ভিথারী মাত্র, চুপ করে থাক। নিজ রাজনীতির নিগুঢ় তত্ত্ব রাজারাই জানেন'।"

রামমোহন রায় এই বলে পারশ্য ও হিন্দুস্থানের পাঠকদের নিকট হতে বিদায় নিলেন বটে, কিন্তু এতেই তিনি নিরস্ত হন নি। তিনি এ আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন স্থরু করে দিলেন। তিনি স্থপ্রিম কোটে ও বিলাতে রাজ-দরবারে প্রতিবাদ-পত্র প্রেরণ করেন। প্রথটিতে তাঁর সঙ্গে স্বাক্ষর করেছিলেন চন্দ্রকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, হরচন্দ্র ঘোষ, গৌরীচরণ চট্টোপাধ্যায় ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর। রাজ-দরবারে যে পত্র পাঠিয়েছিলেন তাতে স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করেছিলেন যে, মুসলমান আমলে যথেষ্ট সন্মান ও কর্ত্ত্ব লাভ করলেও সমাজে নির্কিছে ও শাস্তিতে স্বাধীন মাহুষের মত জীবন যাপন করা তখন সম্ভবপর ছিল না। ইংরেজ রাজত্বে তা সম্ভব হচ্ছে বলে এ জনপ্রিয়ও হয়ে উঠেছে। কিন্তু এরূপ বিধি-নিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ হলে স্বাধীনতার মূলেই কুঠারাঘাত করা হবে। রামমোহনের জীবিত-কালে তাঁর চেটা সফল হয় নি। তবে বেণ্টিঙ্ক বড়লাট হয়ে এ আইনের বন্ধন অনেকটা শিথিল করে দেন।

রামমোহনের স্বাদেশিকতা ও স্বজাতি-প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায় ১৮২৮ সালের ১৮ই আগষ্ট জে-ক্রফোর্ডকে লিখিত একথানা পত্রে। হিন্দু মুসলমান স্বাক্ষরিত এক অভিযোগপত্র পূর্ববছর বিধিবদ্ধ জুরী আইনের বিরুদ্ধে ক্রফোর্ডের মারফত পার্লামেন্টে পেশ করা হয়। এইসঙ্গে ক্রফোর্ডকে লিখিত পত্রে রামমোহন বলেন যে, যে-আইন পাদ হয়েছে তাতে এটান জুরিগণ হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকদের বিচারে নিয়োজিত হতে পারবেন, কিন্তু হিন্দু ও মুদলমান জুরিরা এীষ্টানদের ( এদেশীয় এীষ্টানদেরও ) বিচারে নিয়োজিত হতে পারবেন না। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে বৈষম্য হিন্দু ও মুসলমানদের পক্ষে মেনে নেওয়া অসম্ভব। এক্লপ বৈষম্য যদি চল্তে থাকে তবে, ইউরোপীয় জ্ঞানলাভের ফলে শতবর্ষ পরে হলেও এমন একদিন উপস্থিত হওয়া অসম্ভব নয় যথন তারা একযোগে অক্সায় ও গহিত আইনগুলির বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে লড়বে ও লড়ে তাতে জয়যুক্ত হবে। ভারতবর্ষ আয়ার্লণ্ড নয় যে, ত্র'চারখানা রণতরীতে সৈন্ত পাঠিয়ে তাকে সহজেই সায়েন্ডা করা যাবে। ভারতবর্ষ যদি আয়ার্লণ্ডের এক চতুর্থাংশও উত্তম ও আগ্রহ দেখায় তা হলে, স্নদূরবর্তী হলেও, তার ধনসম্পদ ও বিরাট জনবল নিয়ে সে যেমন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অত্যুক্ত হয়ে

থাক্তে পারে তেমনি আবার দৃঢ়চিত্ত শত্রু হয়েও তার ভীষণ ক্ষতির কারণ হতে পারবে।

রামমোহন কিন্তু ভারতের সর্বাঙ্গীন উন্নতিকল্পে ইউরোপীয়দের সহবোগিতা মর্ম্মে মর্মে কামনা করতেন। ১৮১০ সালের সনন্দ বলে বহু ইংরেজ স্বাধীনভাবে ব্যবসা করতে এদেশে আস্তে লাগ্ল। এদেশীয়দের মধ্যে ধর্ম্ম ও শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যেও বহু লোক এখানে এল। কিন্তু ভারতবাসী ও ইউরোপীয় এ তুই সমাজের মধ্যে যে সহযোগিতা বিজ্ঞমান ছিল ও বার একান্ত প্রয়োজন, সরকারের অবিবেচনার ফলে তাতে ভাটা পড়বার উপক্রেম হ'ল। ইউরোপীয়েরা এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস না করায় ভারতবাসীর স্বার্থরক্ষায় আগ্রহশীল হওয়াও তাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। উপরন্তু, সরকারী ব্যবস্থায় প্রতিবছর কর্ম্মচারীদের বেতন, ভাতা, পেন্সন ও ব্যবসাদির জন্ম বহু কোটি টাকা ভারতবর্ষের বাইরে চলে যেত। এর ফল ভোগেও ভারতবাসীয়া সম্পূর্ণ বঞ্চিত হত। এ কারণ তথন ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দের স্থায়ী বসবাদের জন্ম কলকাতায় মান্দোলন উপস্থিত হয়। রাজা রামমোহন রায় এ আন্দোলনের প্রোভাগে ছিলেন। ছারকানাথ ঠাকুরও তাঁর সহবোগী হন।

দিলীর বাদ্শার কাছ থেকে রাজা উপাধিতে ভূষিত হয়ে রামমোহন
১৮৩০ সালের শেষে বিলাত যাত্রা করেন। তাঁর ইংলগু গমনের উদ্দেশ্য
বিদিও ভিন্নপ্রকার ছিল তথাপি এ সময়ে তাঁর উপস্থিতি ভারতবর্ষের
পক্ষে বড়ই শুভ হয়েছিল। স্বাধীন দেশে বসে তাঁর স্বাধীন মতামত
প্রকাশে যেমন স্ক্রিধা হয়েছিল এদেশে বসে ততটা স্ক্রিধা নিশ্চয়ই হত না।
তিনি সর্ব্রদেশের পূর্ণস্বাধীনতার পক্ষপাতী। ফরাসী বিপ্লবের ফলে
সাম্যা, মৈত্রী, স্বাধীনতার বাণী জগতের সর্ব্বত্ত ছড়িয়ে পড়ে। উত্তমাশা
সন্তর্বীপে পৌছে স্বাধীন ফ্রান্সের ত্রিবর্ণ পতাকাকে প্রথম স্ব্যোগেই

সন্মান দেখাতে রামমোহন ব্যপ্ত হয়েছিলেন। এ সময়ে তিনি পায়ে যে আঘাত পান জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তার জের তাঁকে ভোগ করতে হয়। ফরাসী বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতা প্রচেষ্টা, ইউরোপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির স্বাধীনতা লাভ, খাস ইংলও থেকে ধর্ম্মগত বৈষম্য বিদ্রণের চেষ্টা—সকল ব্যাপার সন্ধর্মেই তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন, এবং স্বদেশের স্বাধীনতার লক্ষ্য সন্মুখে রেখে সকল কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন। এখানে প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি যে, ইংলওে তখন সবে মাত্র রোমান ক্যাথলিকদের নাগরিক অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। তারা এর কিছু আগেও পার্লামেন্টের বা মিউনিসিপালিটির সভা হবার অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। সরকারে চাক্রি করতেও তারা পারত না। এ সময় ইংলওে ক্রীতদাস প্রথা নিরোধক আইন, ধর্ম্মগত বৈষম্য বিদ্রণ আইন যেমন বিধিবদ্ধ হয়, ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীও তেমনি নৃতন করে সনন্দ লাভ করে। প্রথমোক্ত কারণ ছটিতে ইংরেজ জাতির উপর শ্রদ্ধা রামমোহনের হয়ত বেড়ে থাক্রে, কিন্তু স্বদেশের ও স্বজাতির প্রতি কর্ত্ব্য পালনে যথোচিত আগ্রহ প্রকাশ কর্তে তিনি কম্বর করলেন না।

রামমোহন স্থাদেশে খুবই খ্যাতি অর্জন করেছেন। বিলাত-যাত্রার পূর্বেই ওথানকার শিক্ষিত জনও তাঁর সম্বন্ধে অনেক কিছু জেনে নিয়েছিলেন। তিনি বিলাতে পৌছে নানা সভা-সমিতিতে যোগ দিলেন ও বিস্তর সম্মান লাভ করলেন। সনন্দ সম্বন্ধে পালামেন্টারী কমিটি রামমোহনকে সাক্ষ্য দিতে আহ্বান করেন। যে কারণেই হোক, তিনি স্বয়ং উপস্থিত হয়ে স্বাক্ষ্য না দিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর মতামত লিখে পাঠালেন। ঈট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন ব্যবস্থা ও ভারত-বাসীদের যাবতীয় সমস্থার কথা তিনি এতে উল্লেখ করেছিলেন। কোনটে এখনও, এই শতাধিক বর্ষ পরেও, কার্য্যে পরিণত হয় নি।

তিনি লিখলেন, ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবন্ত হবার ফলে চল্লিশ বছরের মধ্যে জমিদার শ্রেণী সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে বটে, কিন্তু প্রজাদের কর-দান ব্যবস্থা স্থানিজিপ্ট না হওয়ায় তাদের কোন উপকারই হয় নি । প্রজাসাধারণের উপকারের জক্স জমিদারের করভার লাঘব করে তাদেরও দেয় থাজনা হ্রাস করে দেবার ব্যবস্থা হওয়া আবশ্রক। এজক্য সরকারের রাজস্বের যে ঘাট্তি হবে তা, বিলাস দ্রব্যের উপর ট্যাক্স বসিয়ে ও রাজস্ব আদায়ের জক্য উচ্চ বেতনে ইউরোপীয় নিযুক্ত না করে অল্প বেতনে ভারতীয় নিযুক্ত করে পূরণ করা যাবে । আদালতে ও আপিসে ফার্সির পরিবর্ত্তে ইংরেজী ভাষার প্রবর্ত্তন, জুরি ঘারা বিচার, দেওয়ানী আদালতে এসেসর নিয়োগ, জজ ও রেভিনিউ কমিশনারের পদ এবং জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্যা স্বতন্ত্র করা, ভারতে ফোজদারী আইন প্রণয়ন, আইন প্রণয়ন কালে গণ্যমাক্য ভারতীয়দের পরামর্শ গ্রহণ প্রভৃতি বিষয়সমূহ সম্পর্কে তিনি অন্তর্কুল মত প্রকাশ করলেন । পার্লামেন্টে রামমোহনের এসব মত কিছু কিছু গৃহীতও হ'ল।

রামমোহন ১৮৩০ সালে ইংলণ্ডের ব্রিষ্টল নগরে দেহত্যাগ করেন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্ত ১৮৩৪ সালের ৫ই এপ্রিল কল্কাতার টাউন-হলে যে জনসভা হয় তাতে নব্য দলের মুথপাত্র স্বরূপ রসিকক্লম্বং মল্লিক মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে, নৃতন চার্টার বা সনন্দ বহু বিষয়ে জঘন্ত হলেও এতে ভারতের পক্ষে যা' কিছু শুভকর বিষয় সন্ধিবেশিত হয়েছে তা রামমোহন রায়ের চেষ্টাতেই সম্ভব হয়েছে। রামমোহন ইংলগু-বাদ্দীদের বুঝিয়ে দিয়েছেন—ভারতীয়েরা নিজেদের বিষয় ভাব্বার ও নিজেদের কাজ করবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। রামমোহনের চেষ্টা ও কার্য্য যাচাই করে দেখ্লে তাঁকে ভারতের মুক্তি সাধনায় অগ্রদূতের সম্মান অবশ্রুই দিতে হবে।

## ইংরেজী শিক্ষা ও বাঙালীর রাষ্ট্র-চেতনা

১৮১৩ সালের পর থেকে বহু ইংরেজ মিশনরী ও হিতৈবী ব্যক্তিপ্রকাশভাবে এদেশে আগমন করতে স্কুক্ করে,—পাশ্চাত্য রীতিতে শিক্ষা বিস্তারেও তারা মন দেয়। ১৮১৪ সালে রবার্ট মে নামে এক সাহেব পাদ্রী এদেশে এসে চুঁচুড়া অঞ্চলে বহু স্কুল-পাঠশালা স্থাপন করেন। বঙ্গদেশে দেশীয়দের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষার জন্ত টোল, বাংলা শিক্ষার জন্ত পাঠশালা ও ফার্সি চর্চ্চারও নানা আয়োজন ছিল। ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও বাঙালীরা তথন অন্ত্ভব করতে থাকে। কাজে কর্ম্মে নিয়ত ইংরেজের সংস্পর্শে তাদের আস্তে হত। কাজেই চলনসই রকমের ইংরেজী জানা তথন পুবই দরকার হয়ে পড়েছিল।

কিন্তু আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হতে হলে ইংরেজী ভাষা শেথা একান্ত প্রয়োজন—মহাত্মা ডেভিড হেয়ারের মনেই এ কথা প্রথম জাগে। তাঁহারই প্রেরণায় দেওয়ান বৈগুনাথ মুথোপাধ্যায় (পরবর্তীকালের বিচারপতি অন্তকুলচক্র মুথোপাধ্যায়ের পিতামহ) স্থপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সার্ এড্ওয়ার্ড হাইড ইটের নিকট এইরপ প্রভাব করেন। ইন্তু মহোদয় অতঃপর ১৮১৬ সালের ১৪ই মে নিজ্ঞ ভবনে মাক্তগণ্য হিন্দুদের এক সভা আহ্বান করলেন। বহু সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতও এ সভায় উপস্থিত হলেন। পণ্ডিতদের মুথপাত্র হয়ে একজন সার্ ইন্তুকৈ শাস্ত্র ও সাহিত্যের প্রতীকস্বরূপ একটি পুষ্প উপহার দেন! তাঁরা একবাক্যে ইংরেজী শিক্ষার জক্ত একটি কলেজের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলেন। তাঁরা কিন্তু রামমোহন রায়ের উপর ভয়ানক চটা। এসম্পর্কে তাঁর নাম উল্লিখিত হলে তাঁরা তাঁর

দক্ষে কোন সংশ্রব রাখ্তেই রাজী হলেন না। কিন্তু তাঁরা তথন বোঝেন নি, তাঁরা যে কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন তার শিক্ষায় পনর বছরের মধ্যে এমন সমাজ বিপ্লব আরম্ভ হবে যা দেথে স্বয়ং রামমোহন রায়ও বিচলিত হবেন। পরবর্ত্তী সভায় (২১শে মে) কুড়িজন ভারতীয় ও দশজন ইয়োরোপীয়কে নিয়ে কলেজ স্থাপনের জন্ম একটি কমিটি নিয়োগ করা হ'ল এবং স্থির হ'ল যে, সার্ হাইড ঈট্ট বড়লাট লর্ড হেষ্টিংসকে এ প্রস্তাব অবিলম্বে জ্ঞাপন করবেন। কিন্তু পরে প্রকাশ, সরকারের ইচ্ছামুসারে রাজকর্ম্মচারীরা অতঃপর এ ব্যাপারে প্রত্যক্ষ যোগ রাখ্তে পারবেন না! ঈট্ট প্রমুখ ব্যক্তিগণ তথাপি ব্যক্তিগতভাবে কমিটিকে পরামর্শ দিতে সম্মত হলেন। ঈট্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তথনও এদেশবাসীদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষাদানে কিন্তু কিন্তু করছিলেন। যা হোক্, কয়েক মাসাব্যি হিন্দুদের অবিরত চেষ্টায় এবং কলকাতার বিখ্যাত হিন্দু পরিবারগণের প্রচুর অর্থ সাহার্য্যে ১৮১৭ সালের ২০শে জান্মারী ৩০৪নং চিৎপুর রোডস্থ গোরাচাদ বসাকের গৃহে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হ'ল। ইংরেজী ও সংস্কৃত উভয় ভাষা শেখারই ব্যবস্থা হ'ল এখানে।

রাজা রামমোহন রায় কিন্তু এর কিছু পরেই নিজে একটা ইংরেজী স্কুল পরিচালনা করতে স্কুক্ন করেন। তিনি যে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার পূর্ণ পক্ষপাতী ছিলেন তার প্রমাণ আমরা আগেই পেয়েছি। ১৮২৩ সালে যথন নৃতন নৃতন সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব হয় তথন তিনি তারতীয়দের পক্ষে পাশ্চাত্য রীতিতে ইউরোপীয় সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করে বড়লাট লর্ড আমহাষ্ট কে এক থানা পত্র লেথেন। রামমোহনের প্রস্তাব তথন গ্রাহ্ম হয়নি বটে, কিন্তু বার বছর যেতে না যেতেই ১৮৩৫ সালে গবর্গমেণ্ট ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনে মনোযোগী হন। কিন্তু এর পূর্বেই বাংলায় এমন একদল যুবকের

আবির্ভাব হ'ল যাঁরা সর্ব্বপ্রথম নিয়মিতভাবে ইংরেজী শিক্ষা লাভ করে ধর্ম ও সমাজের প্রচলিত বিধির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। তাঁদের মতবাদের সন্মুখে রামমোহনের প্রগতিশীল কার্য্যাবলীও স্লান হয়ে গেল। সত্য কথা বল্তে কি, রামমোহনও বিপ্লবী কার্য্যকলাপের জন্ম তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। রামমোহন ধর্মকে ভিত্তি করে সব কাজ করতে চেষ্টা করেছেন, আর এই নব্যদল ধর্মকেই অগ্রাহ্ম করে চলেছেন। কিন্তু একমাত্র দেশপ্রীতিই সর্ব্বকর্মে উদ্বুদ্ধ করেছিল তাঁদের। আর এই নব-লব্ধ ইংরেজী শিক্ষাই ছিল এজন্যে দায়ী।

১৮১৭-১৮ সালের মধ্যে কল্কাতায় স্কুল বুক সোসাইটি ও স্কুল সোসাইটি নামে আরও ছু'টি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। প্রথমটি পাঠ্য পুত্তক প্রকাশ কর্ত। দ্বিতীয়টি কল্কাতার পুরণো স্কুলগুলি সংস্কার ও নৃত্ন স্কুল স্থাপন করতে উল্লোগী হ'ল। এর ফলে ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের পথও পরিষ্কার হয়ে গেল। এ ছু'টি ব্যাপারে কিন্তু হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান সমাজের গণ্যমান্ত স্থশিক্ষিত লোকেরা একযোগে কার্য্য করেছেন। সরকারী কর্মচারীদেরও এসবে যোগদান করতে আপত্তি হ'ল না। স্কুল সোসাইটির অন্তর্গত পাঠশালায় কুড়ি থেকে ত্রিশজন মোধাবী ছাত্রকে মাসিক বৃত্তি দিয়ে হিন্দু কলেজে পাঠান হ'ত। বর্দ্ধমানের মহারাজা তেজচাঁদ বাহাছর, গোপীমোহন ঠাকুর প্রভৃতির দান হতে কলেজের সেরা ছাত্রদের আবার মাসিক যোল টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হত। হিন্দু সমাজের যে-সব ছাত্র পরে বিভিন্ন কার্য্যে নেতৃত্ব-ভার গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের অধিকাংশই মেধাবী, অথচ দরিদ্র পরিবারের সস্তান। ওক্রপ সাহায্য পেয়েই তবে তাঁদের উচ্চ শিক্ষালাভ সম্ভব হয়েছে।

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পনর বছরের মধ্যেই ইংরেজী শিক্ষার ফল সাধারণে প্রকৃষ্ট রূপে অন্তভব করতে পায়। কলেজের প্রথম দলের বিখ্যাত ছাত্রদের মধ্যে তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও কাশীপ্রসাদ ঘোষের নাম আগে করতে হয়। তাঁরাচাঁদ ১৮২২ সালে দারিদ্রা বশতঃ শিক্ষা অসমাপ্ত রেথেই কলেজ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। কাশীপ্রসাদ ১৮২৯ সালে কলেজী শিক্ষা সমাপ্ত করেন। উভয়েই ইংরেজী সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। কাশীপ্রসাদ ইংরেজীতে কবিতা লিখে সে বুগে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর কবিতার মধ্যে দেশপ্রেম স্থ্যক্ত। কাশীপ্রসাদ নব্যদলের মত উগ্রপন্থী ছিলেন না। তিনি ১৮৪৬ সালে 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার' নামে একখানা ইংরেজী সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বুদ্ধের সময় প্রেস আইন বিধিবদ্ধ হলে কাশীপ্রসাদ কাগজখানি রন্ধ করে দেন।

তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী কাশীপ্রসাদ ঘোষের অগ্রগামী ছিলেন বটে, কিন্তু পরবর্ত্তী ছাত্রদলের সঙ্গেই ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ। ডিরোজিও অপেক্ষা তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন ও তাঁর কর্ম্ম গ্রহণের বহু পূর্বের কলেজ ত্যাগ করেন। তাঁর শিক্ষা স্কৃতরাং তারাচাঁদের উপর কোনরূপ প্রভাব বিস্তার কর্মতে পারেনি। তথাপি তাঁর ছাত্রদের মতই তিনিও ঘোর সংস্কারপন্থী ছিলেন, এবং রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে তাঁদের নেতৃত্ব করতেন। তারাচাঁদ রামমোহনের নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় মতবাদের যোগ্য শিষ্য। তিনি কৈশোরে ও যৌবনে রামমোহনের অন্থগ্রহ ও সাহায্য লাভ করেন। ১৮২৮ সালে যথন রামমোহন ব্রহ্ম সভা বা ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন তথন তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীই সর্বব্রথম এর সম্পাদক নিযুক্ত হন।, তিনি প্রথম যৌবনে নানাস্থানে কর্ম্ম করে সরকারের অধীনে হুগলী-জাহানাবাদে মুন্সেফী চাকুরি গ্রহণ করেন। এ চাকুরি করবার সময়ই সরকারী বিভাগ-শুলিতে, বিশেষতঃ আইন-আদালতে প্রচলিত ঘূর্নীতিশুলির সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ করেন। একজন মিথ্যা সাক্ষ্য দাতাকে মোকদমায়

সোপর্দ্দ করবার জন্ম তিনি মুম্বেফা চাকুরিতে ইন্ডফা দিতে বাধ্য হন! আর এ ব্যাপারে প্রধান উত্যোগী হয়েছিলেন হুগলীর ইউরোপীয় ম্যাজিষ্ট্রেট! এই ম্যাজিষ্ট্রেট-পুদ্বের প্ররোচনায় উক্ত সাক্ষী আদালতে হয়রানির জন্ম তারাচাদের বিরুদ্ধে জজ আদালতে মোকদ্দমা করলে। জজ সাহেব তারাচাদের কুড়ি টাকা মাত্র জরিমানা করলেন! এরপ অল্প জরিমানায় স্থপ্রিম কোর্টে আপীল করারও উপায় রইল না। তারাচাদ অতঃপর কল্কাতায় এসে হিন্দু কলেজের নব্য দলের সঙ্গে প্রগতিমূলক আন্দোলনসমূহে একান্ডভাবে যোগ দিলেন। তিনি সরকারে চাকুরী গ্রহণ করবার পূর্বে ১৮২৭ সালে নৃতন শিক্ষার্থীদের জন্ম একথানা ইংরেজী-বাংলা অভিধান সঙ্গলন করেন ও তাঁর অন্ততম পৃষ্ঠপোষক রামমোহন-বন্ধু উইলিয়ম এডামের নামে উৎসর্গ করেন। তারাচাদের উল্লেখ পরে আমরা আরও পাব। তবে এখানে বলা আবশুক, পরবর্তী যুগে স্থরেক্তনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সিবিলিয়ানি চাকুরী থেকে অপস্তত হয়ে যেমন স্বদেশ-সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তারাচাদের জীবনেও আমরা অনুরূপ কার্যাক্রমই লক্ষ্য করে থাকি।

হিন্দু কলেজের শিক্ষায় সত্যিকার দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন এর পরবর্তী যুবক ছাত্রগণ এবং এই ধারা বহু বছর পর্যান্ত ছিল। এই দেশপ্রেম শিক্ষায় প্রত্যক্ষ ভাবে সাহায্য করেন একজন যুবক শিক্ষক। তিনি জাতে ফিরিঞ্চি—নাম, হেন্রি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। ফিরিঞ্চি হলেও তিনি জন্মভূমি ভারতবর্ষকেই স্বদেশ বলে মনে করতেন। তিনি ছিলেন স্বভাবকবি। ১৮২৬ সালের মে মাসে হিন্দু কলেজে কর্ম্ম গ্রহণ কালেই, মাত্র সতর বছর বয়সের হলেও, তিনি বহু কবিতা লিথেছিলেন এবং কল্কাতার ইণ্ডিয়া গেজেট' নামক প্রগতিপন্থী সংবাদপত্র তা প্রকাশও করেছিল। ১৮২৭ সালে তাঁর প্রথম কবিতা পুস্তক বার হয়।

তাঁর স্বদেশপ্রেম-ব্যাঞ্জক কবিতা 'ফকির অফ জাংঘিরা' নামক কাব্যের মুথবৃদ্ধ। এই কবিতাই স্থদেশপ্রেমের প্রথম কবিতা। কবিতাটি এই---

My country! in thy days of glory past
A beautious halo circled round thy brow,
And worshipped as a deity thou wast—
Where is thy glory, where that reverence now?
Thy eagle pinion is chained down at last,
And grovelling in the lowly dust art thou,
Thy minstrel hath no wreath to weave for thee
Save the sad story of thy misery!
Well—let me dive into the depths of time,
And bring from out the ages that have rolled
A few small fragments of those wrecks sublime,
Which human eye may never more behold;
And let the guerdon of my labour be,
My fallen country! one kind wish for thee!

ভিজেলনাথ ঠাকুৰ মহাশ্য এৰ এৰপ অনুবাদ কৰেছেন,—

স্বদেশ আমার! কিবা জ্যোতির মণ্ডলী
ভূষিত ললাট তব; অস্তে গেছে চলি
সে দিন তোমার; হায়! সেই দিন ববে
দেবতা সমান পূজ্য ছিলে এই ভবে!
কোথায় সে বন্যপদ! মহিমা কোথায়!
গগনবিহারী পক্ষী ভূমিতে লুটায়।

বন্দীগণ বিরচিত পীত উপহার

ছংথের কাহিনী বিনা কিবা আছে আর ?

দেখি দেখি কালার্ণবে হইয়া মগন

অধ্বেষিয়া পাই যদি বিলুপ্ত রতন।

কিছু যদি পাই তার ভগ্ন অবশেষ

আর কিছু পরে যার না রহিবে লেশ।

এ শ্রমের এই মাত্র পুরস্কার গণি;

তব শুভ ধ্যায় লোকে, অভাগা জননী!

শিক্ষাদানের স্থযোগ পেয়ে যুবক ডিরোজিও ছাত্রদের মনে দেশপ্রেমের বীজ প্রথমেই বপন করেছিলেন। স্বাধীনতা হ'ল তাঁর জীবনের মূল মন্ত্র। ধর্মা, সমাজ, রাষ্ট্র সর্ব্ব বিষয়ে ছাত্রদল যাতে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শেথে ডিরোজিও এই শিক্ষাই তাঁদের দিতেন। কলেজে ইংরেজী সাহিত্য ও দর্শনের মূল কথা তাদের অন্তরে গৌথে দিলেন। কিন্তু এমন অনেক বিষয় সাছে যার শিক্ষাদান কলেজ গুহে বসে সম্ভব নয়। এজন্ম তাঁর নেতৃত্বে একাডেমিক এগোসিয়েশন নামে এক বিতর্ক সভার স্বষ্টি হ'ল। ডিরোজিওর সভাপতিত্বে ছাত্রগণ সাহিত্য, দর্শন, কাব্য প্রভৃতি বিষয়ক আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রমূলক নানা প্রশ্ন, বেমন পৌত্তলিকতা, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, নান্তিক্যবাদ, সত্যবাদিতা, জাতিভেদ, স্বদেশপ্রেম প্রভৃতি সম্বন্ধেও প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতাদি করতেন। ডিরোজিও হেয়ার সাহেবের পটলডাঙ্গা স্কুলেও প্রতি সপ্তাহে নীতি ও সাহিত্য বিষয়ক ধারাবাহিক বক্তৃতা দিতেন। আর এ সবের শ্রোতাও অধিকাংশই তাঁর ছাত্রদল। তাঁর এই ছাত্রদলের মধ্যে রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, রামতমু লাহিড়ী, প্যারীচাঁদ মিত্র, শিবচক্র দেব, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, আর যাঁরা তাঁর নিকট কলেজে পড়েন নি অথচ তাঁর নিকট হতে প্রেরণা

লাভ করেছিলেন তাঁদের ভিতরে ক্লম্থমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, হরচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি দেশের নানা কার্য্যে পরবর্ত্তীকালে নেতৃত্ব করে গেছেন। বাঙালীকে স্বদেশপ্রেম শেথাবার ক্লতিত্ব বঙ্কিমচন্দ্র যে ত্ব'জনকে অর্পণ করেছেন তাঁদের মধ্যে ডিরোজিও-শিম্ম রামগোপাল ঘোষ একজন।

ন্তন শিক্ষার প্রেরণা পেয়ে ছাত্রদল সমাজের ও ধর্মের প্রচলিত সকল বিধির উপরই বিরূপ তো হলেনই, উপরস্ক তা ভঙ্গ করতেও লেগে গেলেন। সে-যুগে বিজ্ঞাতীয়ের নিকট হতে আহার্য্য গ্রহণ, গোনাংস ভক্ষণ প্রভৃতি কর্ম কতথানি সাহসের বিষয় ছিল আজ হয়ত আমরা তা কল্পনাও করতে পারব না। এই নব্য দলের ধর্মহীনতা প্রগতিপন্থী রামমোহনের প্রাণেও ব্যথা দিয়েছিল।

প্রাচীন হিন্দু সমাজ এ সব অনাচার দেথে কেঁপে উঠ্ল। যে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্ত্তনে হিন্দু-প্রধানগণ একদিন অগ্রণী হয়েছিলেন তার ফল দেখে তাঁরা চম্কে উঠ্লেন। কলেজ কমিটির অধিকাংশ হিন্দু সভারা এজন্থ ডিরোজিওকে দোষী সাব্যস্ত করলেন। হিন্দু কলেজ থেকে ডিরোজিও ১৮৩১ সালের ২৫শে এপ্রিল অপস্তও হলেন। তথনকার দিনের হিন্দু-প্রধানেরা ডিরোজিওর শিক্ষার স্থানুর-প্রসারী ফল কল্পনাও করতে পারেন নি। হিন্দু যুবকগণ ইংরেজী সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও রাষ্ট্রনীতি চর্চ্চা করে সকল বিষয়ে স্বাধীন মতামত গঠন কর্লেন। এ সবের নিরিথে স্ব-সমাজের হীন দশা যাচাই করে তার উন্নতি করতেও তাঁরা তৎপর হয়েছিলেন খুব। আর এ সকলেরই মূলে ছিল ডিরোজিওর শিক্ষা। রাধানাথ শিকদার তাঁর আত্মচরিতে যথার্থই লিথেছেন,—

"ডিরোজিও দয়ালু ও স্নেহশীল শিক্ষক ছিলেন। তিনি প্রথমতঃ জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের উপদেশ দিতেন। এ শিক্ষা অমূল্য। তাঁর শিক্ষাগুণে সাহিত্যিক যশোলাভের আকাজ্ঞা আমার মনে এমনিভাবে নিবদ্ধ হয়েছে যে, তা আজও আমার সকল কর্মকে নিয়মিত ও অন্ধ্রপ্রাণিত করছে। তাঁরই নির্দেশে আমি দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে আরম্ভ করি। তাঁর নিকট হতে এমন কতকগুলি উদার ও নীতিমূলক ধারণা লাভ করেছি, যা চিরকাল আমার সকল কর্ম্ম প্রভাবিত করবে। বড়ই ত্বংথের বিষয়, ভারতবর্ষের উন্নতির নানারূপ জল্পনা-কল্পনার মধ্যে যৌবনে পদার্পণ করতেই তিনি প্রাণত্যাগ করেন। নিশ্চিত বলতে পারি, সত্যান্ত্রসন্ধিংসা ও পাপের প্রতি ঘুণা—যা সমাজের শিক্ষিতজনের মধ্যে এখন এত অধিক দেখা যায় এবং যা ভারতবাদীর পক্ষে হিতকর না হয়েই যায় না—এ সকলের মূলে ছিলেন একমাত্র তিনিই।"

কর্ম থেকে অপস্তত হবার পর ডিরোজিও স্ব-সমাজের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। ১৮০১, ১লা জুন তিনি 'ঈষ্ট ইণ্ডিয়া' নামক দৈনিক কাগজ প্রকাশ করেন। কিন্তু এ কাজ তিনি বেশীদিন করতে পারেন নি। ঐ সালের ২৬শে ডিসেধর তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন।

ডিরোজিওর শিশ্য-দলের যে উচ্ছ্ ন্থালতা দেখে হিন্দু সমাজ এতটা বিচলিত হয়েছিল তা কিন্তু বেশীদিন স্থায়ী হয় নি। আলেকজাণ্ডার ডাফ্ প্রমুথ প্রীষ্টান পাদ্রীগণ এই স্থযোগে তাঁদের প্রীষ্টান করবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু একমাত্র কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া আর কেউ প্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণও করেন নি। এতদিন পরে আজ একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে কৃষ্ণমোহনের উপরে হিন্দু সমাজ অযথা খড়গাহন্ত না হলে তিনিও স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতেন কি-না সন্দেহ। অক্যান্ত সকলে সমাজে রয়ে গেলেও তাঁদের বিপ্লবী মন কিন্তু বহুদিন সক্রিয় ছিল। কৃষ্ণমোহন 'দি পারসিকিউটেড' নামে পঞ্চান্ধ ইংরেজী নাটক লিথে হিন্দু-সমাজে প্রচলিত ভংগামি জনসমক্ষেধরে দিলেন।

তাঁর 'এন্কোয়ারার' সাপ্তাহিক হিন্দু সমাজের দোষক্রটি উদ্ঘাটন করে দেখাতে কন্থর করত না। দক্ষিণারঞ্জন ও রসিক্রফ পর পর 'জ্ঞানাম্বেষণ' নামে—প্রথমে বাংলা,ও পরে ইংরেজী-বাংলা—দোভাষী একখানা সাপ্তাহিক প্রকাশ করলেন। এ কাগজখানিরও অক্সতম মূল উদ্দেশ্য ছিল সমাজসংক্ষার। তবে এ ক্রমে নব্যদলের রাজনৈতিক মুথপত্রে পরিণত হয়।
তাঁদের প্রগতিশীল মতামতই এতে স্থান পেত। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক
ইতিহাসের সঙ্গে এ কাগজখানির সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। জ্ঞানাম্বেষণ পত্রের মটো বা শিরোভ্ষণ ছিল—

এহি জ্ঞান মহুয়ানামজ্ঞানতিমির হর। দয়া সত্যঞ্চ সংস্থাপ্য শঠতামপি সংহর॥

কবিতার বঙ্গামুবাদ ছিল এই—

বাঞ্ছা হয় জ্ঞান তুমি কর আগমন।
দয়া সত্য উভয়কে করিয়া স্থাপন॥
লোকের অজ্ঞানরূপ হর অন্ধকার।
একেবারে শঠতারে করহ সংহার॥

জ্ঞানাম্বেশনের কর্মী-সম্পাদক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য (গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্য) তাঁদের নির্দেশে এই মটোটি ও তার বাংলা লিখে দেন। এই গৌরীশঙ্কর 'সম্বাদ ভাস্করের' সম্পাদকরূপে পরে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। তিনিও ছিলেন প্রগতিপন্থী।

ডিরোজিও শিশ্বদল এই আদর্শ সমূথে রেথে সমাজ ও স্বদেশ সেবায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁদের অন্ততম প্রধান উদ্দেশ্ত ছিল, তাঁরা নিজেরা দরিত্র হলেও, যে জ্ঞান অর্জন করেছেন, স্বদেশবাসীদের ভিতর সেইরূপ জ্ঞান বিতরণ করা। ছাত্রাবস্থা থেকেই তাঁরা এ কার্য্যে ব্রতী হন। ১৮০০ সাল থেকে ১৮৪০ সাল পর্যান্ত কল্কাতার ও কল্কাতার আশে-পাশে বহু অবৈতনিক বিভালয় স্থাপিত হয়। আর এ কার্য্যের প্রধান উভোক্তা ও পথপ্রদর্শক ছিলেন এই ডিরোজিও শিশ্বদল। তাঁদের অনেকেই এই সময়ে বিশুর স্কুল পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করে স্বয়ং ছেলেদের শিক্ষাদান করতেন।

নব্যদল ১৮৩০ সালের পূর্বেই একে একে হিন্দু কলেজের শিক্ষা সম্পন্ন করে বের হয়ে পড়লেন। বয়োজােছদের ভিতর কৃষ্ণনাহন ও ও রিসিক্রম্ব্য প্রথমে হেয়ার সাহেবের স্কুলে শিক্ষকতা করেন। পরে সমাজবিরােধী কার্যার জক্ত তাঁরা স্কুল ত্যাগ করতে বাধ্য হন। অতঃপর কিছুকাল তাঁরা সংবাদপত্র সেবায় ব্যাপৃত হয়ে পড়েন, একটু আগেই তা বলা হয়েছে। এসময় থেকেই কেউ কেউ সাংসারিক প্রয়োজনবশে সরকার চাক্রি নিতে বাধ্য হন। রাধানাথ শিকদার জর্জ্জ এভারেষ্টের অধীনে সার্ভে বিভাগে মাত্র ত্রিশ টাকা মাসিক বেতনে ঢুকেছিলেন, পরে ছশ' টাকা পর্যান্ত তাঁর বেতন হয়। অঙ্গশাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। বহু বিদেশী বিদ্বজ্জনমণ্ডলী থেকে তিনি সম্মান লাভ করেছিলেন। তিনি থুব তেজস্বী ও নির্ভাকচিত্ত পুরুষ ছিলেন। সরকারী কর্ম্মে নিয়্ক্ত থেকেও উচ্চ নীচ সকল শ্রেণীর লাকের নিকটই ছিলেন তিনি পরম শ্রন্ধার পাত্র। তাঁর চেষ্টায় সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে বিনা পারিশ্রমিকে কুলি থাটান অর্থাৎ বেগার প্রথা রহিত হয়ে যায়। নব্যদলের আরও অনেকে অবশ্য সরকারী কার্য্যে পরে লিপ্ত হয়েছিলেন।

ইংরেজী শিক্ষার ফলে ভারতীয়দের মনে যে একদা স্বাধীনতা স্পৃহা প্রবল হয়ে উঠ্বে রামমোহন ছাড়া আরও অনেকের মনে একথা তথন উদয় হয়েছিল। হিন্দু কলেজের মত একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে (পরে কিঞ্চিৎ সরকারী অর্থও এর ভাগ্যে জুটেছিল) যে ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া হ'ত তার ফলাফল দেখে ভারতহিতৈষী ইংরেজগণ যেমন আনন্দিত হয়েছিলেন তেমনি অন্ত একদল ইংরেজ শক্ষান্থিতও হয়েছিলেন

খুব। এজন্মই বোধ হয়, ১৮৩৩ সালে প্রদত্ত সনন্দে শিক্ষা বাবদে वाराय कान वर्ताम रामि। ज्य मनम मान्य शूर्व्य रेश्टब्री निकात আবশুকতা ও ফলাফল সম্বন্ধে বহু সরকারী, বেসরকারী ইংরেজের স্বাক্ষ্য নেওয়া হয়েছিল। মেজর জেনারল সার লায়ওনেল স্মিথ নামে একজন ইংরেজ কর্মচারী ১৮৩১, ৬ই অক্টোবর পার্লামেন্টারী কমিটির সম্মুথে সাক্ষ্যদান কালে ইংরেজী শিক্ষার ফল সম্পর্কে যা বলেন তা **আজকের** দিনেও খুবই শিক্ষাপ্রদ। তিনি এই মর্মে বলেন, ''ইংরেজী শিক্ষার ফলে ভারতবাসীর মনে একদিন আত্ম-কর্তৃত্ব লাভের বাসনা জাগুবে, এবং তথন আমাদের ভারতবর্ষ থেকে চলে আস্তে হবে। এতে আমাদের ক্ষতির আশঙ্কা ত নাই-ই বরং কিছু লাভেরই আশা করা যেতে পারে। আমেরিকা যথন ব্রিটেনের অধীন একটি উপনিবেশ মাত্র ছিল তথনকার চেয়ে সে এখন স্বাধীন অবস্থাতেই আমাদের বেশী উপকারে আসছে। ভারতবাদীরা স্বভাবত:ই স্বাধীন হতে চাইবে। মুদলমান আমলে যে তারা স্বাধীন হতে চায়নি তার কারণ, তথন তাদের শিক্ষার কোনরূপ ব্যবস্থা ছিল না। ইংরেজী শিক্ষার ফলে স্কুতরাং তারা তা চাইবেই। নিজেদের শক্তি সম্বন্ধেও তারা সচেতন হবে ও নিজ শক্তির পরিমাণ বুঝতে পারবে। এর ফল হবে এই যে, তারা স্বদেশ থেকে প্রত্যেক শ্বেতকায় ব্যক্তিকে বার করে দিতেও স্বভাবতঃই দ্বিধাবোধ করবে না।"

## নব্যদলের রাজনীতি

ডিরোজিও শিশ্বদল বিপ্লবী মতবাদের জন্ম হিন্দু, মুসলমান, প্রীষ্টান নির্বিশেষে সকলেরই নিকট আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা সামাজিক আচার-ব্যবহার যেরূপ ভঙ্গ করতে লাগলেন তাতে হিন্দু সমাজের শঙ্কার অবধি রইল না। কিন্তু ক্রমে এ দল জনসেবায় মন দিলেন, সমাজও তাঁদের কর্ম্ম প্রণালীকে তেমন সন্দেহের চক্ষে দেখলে না। দশ বৎসরের মধ্যেই সবরকম বিরুদ্ধতা থেমে গিয়ে লোকে তাঁদের কর্ম্ম পদ্ধতির হিতকারিতা উপলদ্ধি করতে লাগল—ওয়ুগের ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেবে।

নবাদলের দেশাত্মবোধ প্রকাশের বাহন হ'ল প্রথম থেকেই সংবাদ পত্র। হিন্দু কলেজে শিক্ষা কালেই 'পার্থেনন' নামক যে কাগজ এঁরা বের করেছিলেন তার প্রথম সংখ্যায় স্ত্রীশিক্ষা ও ইংরেজদের ভারতবর্ষে বাসন্থান সম্বন্ধে প্রস্তাব এবং হিন্দুধর্ম ও সরকারী আইন-আদালতে ব্যয়বাহুল্যের প্রতি দোষারোপ করা হয়েছিল। কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরোধিতার জন্ত এ কাগজখানা দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশ না হতেই বন্ধ হয়ে যায়। তবে কলেজের কিশোর ও যুবক ছাত্রদের ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি আলোচনার প্রথম নিদর্শন এতেই পাওয়া গেল। 'এন্কোরারার' ও 'জ্ঞানাছেষণ' পত্রের কথা আগে উল্লেখ করেছি। রাজনীতি চর্চ্চার ধারা এরাই অব্যাহত রাখ্ল। ভারতবর্ষে ইংরেজদের স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপনের আলোলন রামমোহন রায় কি কারণে সমর্থন করেছিলেন তা আগে বলা হয়েছে। নব্যদল প্রথমে এর সমর্থন করলেও পরে দেখা যায় তাঁদের কেউ কেউ মত পরিবর্ত্তন করেছেন। ইউরোপীর জাতিগুলির বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ স্থাপনের ফলে তথাকার আদিম অধিবাসীদের চরম ছন্দিশা তাঁদের এই মত পরিবর্ত্তনের কারণ হয়ে থাকবে। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কিন্তু অষ্ঠ কারণে এদেশে বেসরকারী ইংরেজদের আগমন মোটেই পছন্দ করত না। ১৮১৩ সালে ব্রিটিশ গবর্গমেণ্টকে সনন্দ দানের আবেদনে তারা বলেছিল যে, ভারতবর্ষে ইংরেজ বাহুল্য হলে আমেরিকা যেমন তাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে এ-ও তাদের তেমনি হাতছাড়া হয়ে যাবে! যা হোক, নব্যদল দেশ-বিদেশের সাহিত্য, ইতিহাস ও দর্শন অধ্যয়ন করে নিজেদের স্বাধীন মত গঠন করেছিলেন, এবং ধর্ম ও সমাজে, এমন কি রাষ্ট্রনীতিতেও তা প্রয়োগ করতে লাগ্লেন।

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক্ষ সনাতন হিন্দু সমাজের প্রবল বাধা সব্বেও সতীদাহ প্রথা রহিত করে দেন। তিনি সংবাদপত্রের শৃঙ্খল মোচন করেন নি বটে, তবে তিনি এর প্রয়োগ্রও করেন নি । এজন্য তাঁর শাসনকালে (জুলাই ১৮২৮—মার্চ্চ ১৮০৫) নানা শ্রেণীর বহু কাগজ প্রকাশিত হয়। 'সমাচার চল্রিকা' গোড়া পন্থী, সতীদাহ নিবারক আইনের প্রতিবাদে প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মভার ম্থপত্র। রামমোহন রায়ের 'সন্ধাদ কোমুদী' তথন সতীদাহ নিবারক আইনের সমর্থক হলেও নবাদলের মতে ছিল ধর্ম ও রাজনীতিক্ষেত্রে মধ্যপন্থী ("Coming as far as half the way on religion and politics"—Enquirer)। এ সময়েই ইংরেজী 'রিফর্মার' ও বাংলা 'সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশিত হয়। দেশান্মবোধের উন্মেষে 'সংবাদ প্রভাকরে'র দান অনক্যসাধারণ। এর সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তা লিথেছিলেন,—

"ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে দেখ দেশবাসিগণে, প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া। কতরূপ শ্লেহ করি দেশের কুকুর ধরি বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া॥" এ তথানা কাগজ সংস্কারবাদী হলেও ছিল মধ্যপন্থী এবং নবাদলের বোর বিরোধী। কিন্তু সর্কবিষয়ে প্রগতিশীল পত্রিকা ছিল 'এন্কোয়ারার' ও 'জ্ঞানাম্বেণ'। এ সময়কার উন্নতিমূলক প্রচেষ্টাসমূহের সঙ্গে এরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল।

ইংরেজী ১৮৩৩ সালে আবার কোম্পানীকে নৃতন করে সনন্দ দেওয়া হ'ল। ১৮১৩ সালে কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকারে যে সঙ্কোচ সাধন করা হয়েছিল, কুড়ি বছর পরে তা একেবারে বিলুপ্ত হ'ল। ভারতবর্ষ শাসনের কর্তৃত্বই শুধু কোম্পানীর রইল। ব্যবসার জন্ম কোম্পানীর যত ঋণ হয়েছিল, এ সময়ে তা সবই ভারতবর্ষের খাড়ে চাপান হয়। ভারতবর্ষের দ্বার এখন থেকে সকলের নিকটই মুক্ত হয়ে গেল। ব্যবসা-বাণিজ্যে ইংরেজ সাধারণভাবে যোগ দিতে স্কুরু করলে। তবে লবণ ও আফিম এ ছটি জিনিষের ব্যবসা গ্রব্দেন্টের হস্তেই রাথা হ'ল। গবর্ণমেণ্টের বিনা অনুমতিতে ভারতবাসীর পক্ষে লবণ উৎপাদন বহু দিন পূর্বেই বেআইনী ঘোষিত হয়েছিল। ব্যক্তি-স্বাধীনতা নষ্ট করে প্রেস আইন, সভা বন্ধ আইন প্রভৃতি যে-সব আইন বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল সনন্দে সে-সব প্রত্যাহারের কোন নির্দ্দেশই ছিল না। ভারতবাসীর শিক্ষা সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা এতে করা হয় নি, পরস্ত ভারতবর্ষে সভাতা বিস্তারের অছিলায় বিভিন্ন খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের হন্তে টাকা দেওয়ারই নির্দ্দেশ ছিল! তবে এ সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্বীকৃত হয়— স্বদেশ-শাসনে ইংরেজদের ন্যায় ভারতবাসীরও সমান অধিকার। জাতিবর্ণ নির্বিশেষে যোগ্য বিবেচিত হলেই সকলে সরকারী কর্ম্মে নিয়োজিত হতে পারবে—সনন্দে এরূপ স্পষ্ট নির্দ্দেশ থাকে। কোম্পানীর যথেচ্ছ শাসনকে সংযত করবার একটি উপায় ছিল স্থপ্রিম কোর্ট। কোন আইন পাস করাতে হলে এরও সম্মতি নিতে হ'ত কোম্পানীকে। এবারে স্থপ্রিম কোর্টের

এ ক্ষমতা বিলুপ্ত করে দিয়ে একে তারই অধীন করা হ'ল। কোম্পানীর এই নৃতন সনন্দ ভারতে পৌছলে দেশী ও বিদেশী (ইংরেজ) গণ্যমান্ত ব্যক্তিগণ এর প্রতিবাদে কল্কাতার টাউনহলে ১৮০৫ সালের ৫ই জান্ত্রারী শেরিফ ডব্লিউ হিকির সভাপতিত্বে জনসভার অন্তর্ভান করেন। এ সভার উদ্দেশ্য ছিল কোম্পানীর চার্টার বা সনন্দ সম্বন্ধে বিটিশ সরকারকে পুনর্বিবেচনা করতে অন্তরোধ জ্ঞাপন।

এসময়কার একটি বিষয় কিন্তু খুবই লক্ষ্য করবার মত। এ বিষয়টির উল্লেখ এখানে আরও প্রয়োজন এই কারণে যে, পরবর্ত্তী যুগে ভারতবর্ষ শাসনে ভারতবাসীর আশা-আকাজ্ঞা যতই প্রকাশ পেতে থাকে ততই ইংরেজরা ভারতবাদীদের থেকে দূরে সরে পড়তে আরম্ভ করে। কোম্পানীর হস্ত থেকে ইংলণ্ডের রাজার ভারত-শাসন ভার গ্রহণ উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদকে পূর্ণ করে দেয়। কারণ তথন ভারত-শাসনের স্বার্থ একটা কোম্পানী বিশেষের না হয়ে একেবারে সমগ্র ইংরেজ জাতিরই হয়ে যায়। আর ইংলণ্ডেশ্বরের শাসন মানেই তো সমগ্র ইংরেজ জাতিরই শাসন ! বেদরকারী ইংরেজদের উপর কোম্পানীর মনোভাব যে মোটেই প্রদন্ম ছিল না তা তাদের এদেশে অবাধ বাণিজ্য ও বসতি স্থাপনে প্রবল বাধা দেওয়ায় ও প্রেদ আইন প্রভৃতি বাহাল রাখায় খুবই প্রতিপন্ন হয়েছে। অতঃপর ব্যবসায়ে ইংরেজ জনসাধারণের অবাধ অধিকার স্বীকৃত হলেও দেশ-শাসনে কোম্পানীরই সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব রয়ে গেল। কাজেই শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে ইংরেজ, ভারতবাসী উভয়েই মিলিত হয়ে কোম্পানীর কার্য্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাত। এ সময়কার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অহুষ্ঠিত শীধারণ সভাগুলির এই বৈশিষ্ট্য আমরা থুবই লক্ষ্য করি। পরে ইংরেজের স্বার্থ যথন এদেশে বদ্ধমূল হয়ে পড়ে তথন তারা ভারতবাদী থেকে নিজেদের আলাদা করে ভাবতে শেথে।

এসময়কার ইংরেজদের পরিচালিত সংবাদপত্রগুলিও ত্' দলে বিভক্ত ছিল। এক দলের কাগজ কোম্পানীর কর্মচারীদের নির্দেশে পরিচালিত হত। এরা সর্ব্ব বিষয়ে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণে ব্যাপৃত্র থাকত। 'জন ব্ল' (পরে 'ইংলিশম্যানে' পরিণত) কাগজ ছিল এ শ্রেণীর মধ্যে প্রধান। বেসরকারী ইংরেজরা আইনের নির্দেশ লজ্মন না করে স্বাধীন মতামত প্রকাশ করবার জন্ম আর এক শ্রেণীর কাগজ বার করে। এদেশীয়েরাও এ শ্রেণীর কাগজের পৃষ্ঠপোষকতা করত। 'ইণ্ডিয়া গেজেট' (পরে 'বেঙ্গল হরকরা'র পরিণত) ছিল এই দলের মুথপত্র। এছাড়া 'গবর্ণমেন্ট গেজেট', 'ক্যালকাটা কুরিয়র' প্রভৃতি কতকগুলি মধ্যপন্থী কাগজও ছিল।

যে কথা বল্ছিলাম। সনন্দের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভায় বেসরকারী গণ্যমান্ত ইংরেজগণ ও ভারতবাসীরা যোগদান করেছিলেন। এ সভায় প্রগতিপদ্বীদের অগ্রণী 'জ্ঞানাম্বেষণ' সম্পাদক রিদকরুফ মিল্লকই ভারতবাসীদের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করলেন। এ সনন্দ ভারতবাসীদের পক্ষে কতথানি অশুভকর, রিদিকরুফ তা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করতে দ্বিধা করেন নি। থিওডোর ডিকেন্স নামে একজন ইংরেজ ইপ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে প্রদত্ত সনন্দ সংশোধন ও পুনর্বিবেচনা করতে বিটিশ গবর্ণমেন্টকে অন্থরোধ জানিয়ে সভায় যে প্রস্থাব উপস্থিত করেন তাঁর সমর্থনে রিদকরুফ মিল্লক নিম্ন মর্ম্মে বক্তৃতা করেছিলেন,—

"মি: ডিকেন্স পার্লামেণ্টের নৃতন আইনের গুরুতর দোষ ক্রটিগুলির উল্লেখ করে বক্তৃতা করেছেন। আমি খুব যত্নসহকারে এ আইন পাঠ করেছি এবং এই সিদ্ধান্তে পৌছেছি যে, ভারতের অধিকৃত অঞ্চলগুলির স্থাসনের জন্ম ধার্য্য হলেও এর ধারাগুলি দারা মোটেই ও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না।

'আমি যতই পাঠ করছি ততই এই কথাটি আমার নিকট প্রতিভাত হচ্ছে ্য, এ আইনের মূলগত উদ্দেশ্যই হচ্ছে—'স্বার্থ'। এ আইন ভারতবর্ষের উপকারের জন্ম বিধিবদ্ধ হয় নি ; কোম্পানীর অংশীদারদের এবং ইংরেজ জাতির উপকারের জন্মই এরূপ আইন করা হয়েছে। কোটি কোট ভারতবাসীর মঙ্গলের কথা মোটেই আইন-কর্ত্তাদের মনে স্থান পায় নি। মিঃ ডিকেন্স কোম্পানীর ব্যবসাগত ঋণের বোঝা ভারতীয় রাজস্বের উপর চাপাবার বিষয় উল্লেখ করেছেন। আমি এ কার্য্যকে স**ম্পূর্ণ অসঙ্গত** মনে করি, আর এতেই বোঝা গেছে—ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অংশীদারদের স্বার্থ ই দেখেছেন, আমার স্থদেশবাসীর স্বার্থ মোটেই দেখেন নি। আমরা একেই অতাধিক ঋণভারে প্রপীডিত, এর উপর পার্লামেণ্ট আবার এই অতিরিক্ত ব্যবসাগত ঋণের বোঝা আমাদের স্বন্ধে চাপিয়েছেন। এ কথা বিবেচনা করা উচিত ছিল যে, ভারতবর্ষের রাজস্বকে এই ঋণের দায়ে আবদ্ধ করা আদৌ যুক্তিযুক্ত কি-না। কারণ যদি কোম্পানীর কর্মচারীদের বোকামি ও অব্যবস্থার জন্ম এ ঋণ হয়ে থাকে তা হলে এ ভার তাদেরই স্বন্ধে পতিত হওয়া উচিত ছিল, আমাদের স্বন্ধে নয়।

"ভিকেন্স মহোদয় যে-সব বিষয়ের উল্লেখ করেছেন সে সম্বন্ধে কিছু না বলে যে ছ-একটি বিষয় উল্লেখ করেন নি সে সম্বন্ধে কিছু বল্ব। আমি জানি, অনেকে হয়ত মনে করেন, সামরিক ও বেসামরিক এইান কর্মাচারীদের জন্ম ধর্ম্মযাজক নিয়োগ যুক্তিযুক্ত। এ কথার যুক্তিযুক্ততা আমিও অস্বীকার করি না। কিন্তু সামান্ত অয়বল্রেরও কাঙ্গাল ছর্গত ভারতবাসীদের কষ্টার্জিত অর্থ—ভারতীয় রাজস্ব কেন তাদের ভিতরে এমন একটি ধর্মপ্রচারের জন্ম ব্যয়িত হবে যা তারা ঐহিক ও পারত্রিক স্থথের পরিপন্থী বলে মনে করে? প্রীপ্রান সামরিক ও বেসামরিক কর্মাচারীদের

জন্মই যদি শুধু এ ব্যবস্থা হ'ত তা হলে হয়ত বিশেষ কিছু বল্বার থাক্ত না। কিন্তু এথানে এর চেয়ে অধিক কিছু করা হয়েছে। আইনে এই মর্ম্মে বলা হয়েছে যে, বড়লাট ইচ্ছা করলে বিলাতের কর্ত্তাদের অন্থমতি নিয়ে চার্চ্চ অফ্ ইংলগু এগু আয়ার্লগু ও চার্চ্চ অফ্ স্কটল্যাণ্ড ব্যতিরেকে অন্থান্ম যাজক সম্প্রালায়কেও এদেশীয়দের খ্রীষ্টতত্ত্ব শেখাবার জন্মে এবং গীর্জ্জাদি নির্ম্মাণের জন্মে অর্থ সাহায্য করতে পারবেন। এ দ্বারা কি এ কথাই স্পষ্টই বুঝায় না যে, ভারতবাদীদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তা তাদের এমন একটি ধর্ম্মে দীক্ষা-দানে ব্যয়িত হবে, যে ধর্ম্মকে তারা মোক্ষলাভের পক্ষে সম্পূর্ণ ক্ষতিকর বলে মনে করে? এ কি ন্থায় ?—এ কি সঙ্গত ? যে ধর্ম্ম নিয়ে শুরা এত গর্ম্ব করেন তার শিক্ষা কি এই ? আমি তাঁদের ধর্ম্ম পুস্তকে এমন কোন শব্দ পাইনি যার মানে এই হয় যে, অনিচ্ছুক লোকের নিকট থেকে অর্থ আদায় করে যে ধর্ম্মকে তারা অধর্ম্ম বলে মনে করে তাদের মধ্যে সে ধর্ম্ম প্রচার করতে হবে!

"অন্ন কোন বিষয়েও ভারতবাসী হিসাবে আমার কিছু বলা আবশ্যক। জাতি-ধর্মা-নির্বিশেষে প্রত্যেককেই গবর্ণমেন্টের সকল রকম কার্য্য করবার অধিকার দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন হয়েছে, এ ব্যাপারে ভারতবাসীদের কোন আপত্তি থাক্তে পারে কি-না। আমিও বলি, নিশ্চয়ই কোন আপত্তি থাক্তে পারে না। কিন্তু এবিষয়টি একটু গভীরভাবে আলোচনা করলে আমরা বৃঝ্ব, যদিও সনদে এরপ একটা ধারা রয়েছে তথাপি একে বার্থ করবারও যথেই উপায় করা হয়েছে। আমি (বিলাতের) হেলিবেরী কলেজে অধ্যয়নের অনাবশ্রকতার কথাই বল্ছি। আমি এ কলেজের কথা অনেক শুনেছি, এবং শুনে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, বত শীঘ্র এর বিলোপ ঘটে ততই সকলের পক্ষে মঙ্গল। ভারতবর্ষে যারা কার্য্য করের, ভারতবর্ষই

তাদের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিচ্ছালয়। তারা হেলিবেরিতে যে-সব পাঠ নিয়ে থাকে তাতে ভারতবাসীদের অভাব-অভিযোগ ও মনোবৃত্তি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মান মোটেই সম্ভব নয়। ভারতবাসীদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে, কথা বলে, তাদের নিরুপ্ততম কুটীরে গমন করে তবে এরূপ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। এ ছাড়া ব্যক্তিবিশেষের যতই সদিচ্ছা থাকুক না কেন, সবই বিফল হবে। সাধারণভাবে কলেজ সম্পর্কে আমার এই আপত্তি। কিন্তু আমি অন্ত কারণও দেখাচিছ যাতে করে ভারতবাসীদের সরকারী কর্ম্মে যোগদানের স্কুযোগ একেবারে ব্যর্থ হয়ে যাবে। যভই হুঃথ করি না কেন, একথা ঠিক যে, সমুদ্রপারে যাওয়া ভারতবাদীরা এখনও পাপের কাজ বলে মনে করে। শিক্ষার জন্ম বছরের পর বছর বিলাতে থাকা—সে ত আরও পাপের কর্ম। ব্যাপার যথন এই, তথন ভারতবাসী কিন্নপে ও-কাজের যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে ? হয় তাকে ধর্ম বিসর্জন দিতে হবে, নয় তাকে ঐহিক স্থ-স্থবিধা ত্যাগ করতে হবে। হিন্দুরা এসব উচ্চ পদের যোগ্য কিনা সে প্রশ্ন সম্পূর্ণ সতম্ব। কিন্তু যতদিন তাদের মধ্যে এ সংস্কার থাকবে ততদিন পার্লামেন্টের এমন কোন ধারা নির্দ্ধারণ করা উচিত ছিল যদ্ধারা ভারত-বাসীরা দিবিল সার্ভিদে প্রবেশ করতে পারে।

"আমি যতই এ আইন পাঠ করছি ততই বৃঝ্তে পারছি যে, এতে ইংলগুবাসীর যোল আনা স্বার্থ ই রক্ষিত হয়েছে। বলা হয়েছে, চা-এর উপর কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার বিলুপ্ত করা হয়েছে, কিন্তু এফে আপত্তির কি কারণ থাক্তে পারে? আপত্তির কোনই কারণ নেই, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এ অধিকার বিলুপ্ত করা হয়েছে কেন? ভারতবাসীদের মঙ্গলের জন্ম ? না। ইংলগুবাসীদের মঙ্গলের জন্মই এ কাজ করা হয়েছে। যদি আমাদের শুভই বিবেচনা করা হয়ে তা হলে লবণ ও আফিমের ব্যবসায়ে

কোম্পানীর একচ্ছত্র অধিকার বিলুপ্ত হ'ল না কেন? সান্ধ্ চার্লস্ গ্রাণ্ট এসম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বটে, কিন্তু কবে যে তা কার্য্যে প্রতিফলিত হবে সে আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

"বড়লাটের অবাধ ক্ষমতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মিঃ ডিকেন্দ্র আপনাদের ব্ঝিয়ে দিয়েছেন, ইংলণ্ডের আগেকার দিনের সর্বাপেক্ষা স্বেছ্লাচারী রাজার চেয়েও ইনি ক্ষমতাশালী। তাঁর ক্ষমতা সংযত করবার উপায় কি? এ আবেদন সাফল্যমণ্ডিত হলে অবশ্য একটা উপায় হবে; কিন্তু যে উপায়টি এতদিন বলবৎ ছিল পার্লামেণ্ট তা কেড়ে নিয়েছেন। স্থাপ্রিম কোর্ট সর্বাদা বড়লাটের ক্ষমতার রাশ টেনে রাখ্ত, কিন্তু এখন আর তা হবার জো নেই। স্থাপ্রিম কোর্ট এখন বড়লাটের অধীন করা হয়েছে, এবং সম্প্রতি কল্কাতার একখানা সংবাদপত্র এরূপ মন্তব্য করেছেন—'যে ইংরেজ জজেরা নিজ স্বাধীনতার জন্ম এতদিন আমাদের পরম গর্ব্ব ও গৌরবের বস্তু ছিল, তাঁদের ক্ষমতা অতঃপর বিধিবদ্ধ আইন অফুসারে বিচার-কার্য্য পরিচালনায়ই পর্যাবসিত হবে'।

"মিঃ ডিকেন্স ভারতবর্ষের বাণিজ্য-স্বার্থের কথাও উল্লেখ করেছেন। আমি এ আইনে এরূপ কোন ধারা খুঁজে পাচ্ছি না বার ফলে ব্যবসাগত বাধাগুলি নিরাক্ত হতে পারে। আমার শ্বরণ হয়, মিঃ গ্রাণ্ট বলেছেন, ব্রিটিশ বণিকগণ এতই কর্ম্মকুশল য়ে, তাদের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে তিনি পারেন নি, তাই তিনি চা-এর উপর একচেটিয়া অধিকার ভুলে দিয়েছেন। কল্কাতার বণিকগণ কতথানি কর্ম্মকুশল বল্তে পারি না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ভারতীয় ব্যবসার পক্ষে যে-সব বাধা বলবৎ রয়েছে তা বিদ্রিত হলে এদেশ অর্থ ও শক্তি সম্পদে আরও অধিক শ্রীসম্পন্ন হতে পারত কি-না?

"আর একটি বিষয় সম্বন্ধেও আমরা আশা করেছিলাম, ব্রিটিশ 'পার্লামেণ্ট কিঞ্চিৎ অবহিত হবেন, কিন্তু সে আশা রুণাই হয়েছে। এ আইনে শিক্ষা সম্বন্ধে একটি কথাও সংযোজিত হয় নি। সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীদের জন্ম হটি বিশপের পদ স্টি করা হ'ল, কিন্তু ভারতবাসীর শিক্ষার জন্ম কোন ব্যবস্থাই করা হ'ল না! এ অবস্থায় আমরা কি সিদ্ধান্তে উপনীত হই? আইনটি বারবার পাঠ করুন, তা হলে আমার কথার সত্যতা ব্রুতে পারবেন, কতথানি কুৎসিত আকারে এ আইনটি বিধিবদ্ধ হয়েছে। আমার নিবেদন, আইনের কুৎসিত ধারা-গুলির পরিবর্ত্তনের জন্ম ব্রিটিশ পার্লামেন্টে আবেদন করা হোক্। এ আইন ভারতবর্ষে ইংরেজের নাম ও শক্তিকে মসিলিপ্ত করেছে।"

নবাদলের রাজনীতিক চিন্তা কতথানি ব্যাপক ও কার্য্যকর ছিল তা পাঠক-পাঠিকা এখন বেশ ব্ঝ্তে পারছেন। অদম্য স্বজাতি প্রীতির মনোভাব নিয়েই যে তাঁরা অতঃপর দেশ-সেবায় মন দিয়েছেন, রসিক-রুষ্ণের বক্তৃতাই তার ভোতক।

এখানে আর একটি বিষয় বলা প্রয়োজন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সঙ্গে ভারতবাসীর রাজনীতিক আন্দোলনের সম্বন্ধ অতীব ঘনিষ্ঠ। রামমোহন রায় থেকেই এর স্ত্রপাত হয়। ১৮৩৫ সালের এপ্রিল মাসে সার চার্লস মেটকাফ ভারতের বড়লাট হয়েই মুদ্রায়ন্ত্রের শৃঙ্খল মোচনে অবহিত হন এবং পরবর্তী ১৫ই সেপ্টেম্বর আইন জারি করে মুদ্রায়ন্ত্রকে স্বাধীনতা দেন। মেটকাফের এই সাধু অভিপ্রায় জেনে কলকাতার দেশী ও বিদেশী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ঐ সালের ৮ই জুন তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে টাউন হলে এক জনসভা আহ্বান করেন। এথানে তাঁকে একথানা অভিনন্দন-পত্র দেওয়ার বিষয়ও স্থির হয়। সভায় বাঙালীদের মধ্যে বজ্কতা করেছিলেন নব্যদলের রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। দক্ষিণারঞ্জনের কথা আমরা পরে আরও জানতে পারব। এ সভায় অস্বোর্ণ নামে এক সাহেব দেশী সংবাদপত্রগুলির

শৃষ্খল মোচন অনাবশ্যক বলে এক বক্তৃতা করেন। রিসককৃষ্ণ এর একটি চমৎকার মুখরোচক জবাব দেন। তিনি বলেন,—

"অদ্বোর্ণ স্বীকার করেছেন তিনি দেশীয় সংবাদপত্র ব্ঝেন না, 
এমনকি তার নামগুলিও পড়তে পারেন না, অথচ তিনি তাদের দ্যুছেন 
ভয়ানক ভাবে! দেশীয় সংবাদপত্রসমূহের বিরুদ্ধে এরপ মন্তব্য প্রকাশের 
পূর্বে এ সম্বন্ধে আরও কিছু জ্ঞান থাকা তাঁর উচিত ছিল। 'সমাচার 
দর্পণের' প্রচার বিভিন্ন জেলায়। নানারূপ জ্ঞাতব্য তথ্যে এ কাগজখানি 
পূর্ণ থাকে। মহাশ্য় নিশ্চয়ই সংবাদপত্রের আলোচ্য বিষয়গুলি দেখে 
ঐ সিদ্ধান্ত করেন নি। দেশীয় ও ইউরোপীয় সংবাদপত্রের মধ্যে পার্থক্য 
করার চেষ্টা এর পূর্ব্বেও হয়েছে, কিন্তু স্থাথের বিষয়, কর্তৃপক্ষ এতে কর্ণপাত 
করেন নি। কি দেশীয় কি ইউরোপীয় কোন সংবাদপত্রই উচ্ছুগ্জাতা 
প্রচার করতে পারে না, এবং ইংরেজীর স্থায় দেশীয় সংবাদপত্র একই 
আইন দ্বারা শাসিত হতে পারে। এদেশীয়দের উপর এরূপ অবিশ্বাস 
কেন? ভাল মন্দ সকল জাতের মধ্যেই আছে।"

দক্ষিণারঞ্জনের বক্তৃতাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি এই মর্ম্মে বল্লেন,—"মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার আবশুকতা সম্পর্কে সভায় দ্বিমত নাই। তথাপি আমি কিছু বল্তে উগ্যত হয়েছি এই জন্ম যে, প্রস্তাবিত আইন ভারতবাসীদের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। সার চার্লদ মেট্কাফ আমাদের সর্বপ্রকারেই ধন্থবাদের পাত্র। মিঃ টার্টনের সঙ্গে আমি একমত যে, আমরা যে স্বধীনতা চাই তা সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা নয়, তা দায়িত্বপূর্ণ অথচ অবাধ স্বাধীনতা। দোবী ব্যক্তি আইনের অধীন নিশ্চয়ই হবে। সে যদি দণ্ডার্হ হয়, বিচারালয় নিশ্চয়ই তাকে দণ্ড দেবে। আমি এজক্ম হৃঃখিত যে, প্রান্তাবিত আইন বিধিবদ্ধ না করার জন্ম লও উইলিয়ম বেল্টিঙ্কের বিরুদ্ধে অভিযোগের যথেষ্ঠ কারণ রয়ে গেছে। যদি তিনি

এ আইন ভাল বিবেচনা করতেন তবে তাঁর উচিত ছিল এ আইন প্রয়োগ করা, যদি ভাল বিবেচনা না করতেন তবে উচিত ছিল আইনটি তুলে দেওয়া। এর কোনটিই না করা নিছক ভণ্ডামী মাত্র।…"

দক্ষিণারঞ্জন এজন্য বেণ্টিক্ষের উপর কটূক্তি বর্ষণ করলেও নব্যদল অন্ত একটি ব্যাপারে তাঁকে পুরোপুরি সমর্থন্ট করেছিলেন। বেণ্টিক্ষই প্রথম ইংরেজী শিক্ষাকে রাষ্ট্র-ব্যবস্থার একটি প্রধান অঙ্গে পরিণত করেন। পূর্বেব কোম্পানী এদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের পক্ষপাতী ছিল না। ১৮২৩ সালেও তারা ইংরেজীর বদলে সংস্কৃত, আর্বি ও ফার্সি শিক্ষার জক্তই অর্থ-ব্যয়ের ব্যবস্থা করে। এর বার বছর পরে ভারতবর্ষ ত্যাগের প্রা**কালে** বেল্টিঙ্ক মহোদয় শিক্ষার ধারা একেবারে বদলে দিয়ে যান। তাঁর একাজে প্রধান সহায় হন আইন-সচিব লর্ড মেকলে। তথন 'জেনারল কমিটি অফ্ পাব্লিক ইন্ট্রাকশুন' নামে এক শিক্ষা-কমিটি শিক্ষার সব ব্যবস্থা করতেন। এ কমিটিতে একদল ছিলেন প্রাচ্য প্রাচীন ভাষাসমূহ চর্চার পক্ষপাতী, আর একদল ছিলেন ইংরেজীর সপক্ষে। বে**ন্টি**শ্ব এই দ্বিতীয় দলের মত গ্রহণ করে ১৮৩৫ সালের প্রথম সরকারী অর্থ প্রধানতঃ ইংরেজী শিক্ষার জন্মই ব্যয়িত হবে স্থির করলেন। নব্যদল তথন তাঁর এ ব্যবস্থা সমর্থন করেন এই আশায় যে, এভাবে শিক্ষা প্রসার লাভ করলে দেশভাষাগুলি অচিরে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে এবং তথন এদবই শিক্ষার বাহন হবার উপযুক্ত হবে। ভারতের রাষ্ট্রীয় ঐক্যসাধনে বে**ন্টিক্ষে**র শিক্ষাব্যবস্থা অনেকথানি কার্য্যকরী হয়েছে।

## সজ্যবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলন

## প্রথম যুগ

মুদ্রাযম্ভ্রের স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীদের ভিতর রাষ্ট্রীয় আন্দোলনও একটি নিদ্দিষ্ট ধারায় চলতে স্কুক্ন হয়। এত দিন কোন নিদ্দিষ্ট বিধি বা আইন সম্পর্কে প্রতিবাদ সভা করে কর্তৃপক্ষকে স্মারকলিপি ও আবেদন পত্র পাঠান হয়েছে, কিন্তু রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্য নিয়ে কোন রাজনৈতিক সজ্য বা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় নি। এবারে ১৮৩৬ সালের মাঝামাঝি এরপ চেষ্টার স্ত্রপাত হয়। আর এতে অগ্রণী হয়েছেন দেখুতে পাই রামমোহন-সঙ্গিগণ। হিন্দু কলেজের নব্যশিক্ষিত দল রাজনীতিক। তাঁদের মতে রামমোহন-সঙ্গীরা তথন মধ্যপন্থী হয়ে পড়েছেন। নবাদলের প্রভাব প্রতিপত্তি তথনও সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। তাঁরা তথনও কি সনাতনী কি রামমোহন-পন্থী সকলের নিকট হতেই দূরে সরে রয়েছেন। বস্তুতঃ রামমোহন রায়ের বিলাত যাত্রার পর থেকে পাঁচ-ছ বছর পর্যান্ত তাঁর সঙ্গিগ—প্রধানতঃ প্রসন্মকুমার ঠাকুর ও দারকানাথ ঠাকুর শিক্ষিত সমাজের উপর আধিপত্য বিস্তার করে ছিলেন। প্রসন্মকুমারের সাপ্তাহিক 'রিফর্মার'-এর কাটতি তথন কলকাতার প্রত্যেকটি সংবাদপত্রের চেয়ে বেশী। এতে প্রকাশিত রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক মতামতের জনপ্রিয়তার এই হ'ল স্থতরাং কষ্টিপাথর।

১৮৩৬ সালে ব্রহ্মসভা ও ধর্ম্ম ভার দ্বন্দ যদিও অনেকটা হ্রাস পেয়েছে তথাপি, এ সময় রাষ্ট্রীয় আলোচনার জন্ম যে সজ্যবদ্ধ প্রতিষ্ঠান গড়রার চেষ্টা

হয় তাতে ধর্ম্মতা পন্থীদের যোগ দিতে দেখি না। টাকীর জমিদার কালীনাথ রায় চৌধুরী, দারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, রামলোচন ঘোষ প্রভৃতি রামমোহনের সহচর ও অত্নচরগণ অগ্রণী হয়ে এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। 'সংবাদ প্রভাকর' मम्लामक क्रेश्वतहत्त ख्रश्च, 'পূর্ণ চল্রোদয়' मम्लामक হরচत्त বন্দ্যোপাধ্যায়, মুনণী আমীর প্রমুথ আরও অনেকে এ সভ্যে যোগদান করেছিলেন। এ সজ্যের নাম ছিল 'বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা'। নামে হয়ত একে রাজনৈতিক সভা বলে ধারণা হবে না, কিন্তু এ-ই বাঙালী তথা ভারতবাসীদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এর একটি নিয়মে স্পষ্ট উল্লেখ ছিল যে, ধর্মা বিষয়ের বিচার আলোচনা এথানে হবে না। যে-সব রাজকার্য্যাদির সঙ্গে ভারতবাসীর ইষ্টানিষ্টের ঘনিষ্ঠ যোগ তারই আলোচনা ও বিবেচনা এ সভার মূল উদ্দেশ্য। ১৮৩৬ সালের শেষের দিকে এই সভা সংগঠিত হয়। ১৮২৮ সালের আইন অন্তুসারে নিষ্কর ভূমির কর গ্রহণ আরম্ভ হলে তার প্রতিবাদে এ সঙ্গ একটি জনসভা আহ্বানের চেষ্টা করেন। অন্যতম সভা ঈশ্বর্চক্র গুপ্ত বলেন যে, ত্রন্ধসভা ও ধর্মসভার সভাগণের মধ্যে তথনও मनामिन थाकां व अड्य (वनी मिन स्रायी श्रंक शांत नि।

এ সময়ে সরকার পক্ষ থেকে শাসনের কোন কোন বিভাগে শিক্ষিত ভারতবাসীর নিয়োগ স্থক হয়। ১৮৩০ সালের সনন্দে জাতিধর্ম নির্বিশেষে দেশ শাসনে যোগ্য ব্যক্তিদের সমান অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল বটে, কিন্তু এবারেই তা কথঞ্চিৎ কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হতে দেখা যায়। হিন্দু কলেজের ছাত্র নব্যদলের অন্ততম রসিক্ষক্ষ মল্লিক, শিবচন্দ্র দেব প্রভৃতি এই সময় রাজ সরকারে ডেপুটি কলেক্টরি কর্মে নিযুক্ত হলেন। তবে এ দলেরও রাজনীতি চর্চ্চা তথনই স্থক হয়েছিল। কোন স্থগাঠিত প্রতিষ্ঠানের বদলে সংবাদপত্রই ছিল তথন তাঁদের রাজনীতি চর্চ্চার একমাত্র বাহন।

বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভার পর ভূম্যধিকারী সভা গঠিত হ'ল। তথন নিষ্কর ভূমির বাজেয়াপ্তি সম্পর্কে সরকার তরফে কতকগুলি নিয়ম চালু হতে থাকে। এতে জমিদার বা ভূম্যধিকারীদের সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা। একারণ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়গুলির আলোচনার জন্ম একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা সকলেই অন্তভব করলেন। ব্রহ্মসভা বা ধর্মসভার দলাদলি তথন একদিকে যেমন হ্রাস পেল উপস্থিত বিপদ সকলকে একযোগে কাজ করতেও তেমনি উদ্বন্ধ করলে। কাজেই সনাতনী ও সংস্কারপন্থী সকল ভূম্যধিকারীই ১৮৩৭ সালের ১২ই নবেম্বর হিন্দু কলেজ ভবনে সমবেত হয়ে একটি ভূম্যধিকারী বা জমিদার সভা স্থাপনের মনস্থ করলেন। রাষ্ট্রের একটি বিশেষ শ্রেণীর রাষ্ট্রগত স্বার্থ রক্ষার জন্মই এ সভা স্থাপিত হয়। স্থতরাং একে পুরোপুরি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলা চলে না। তথাপি এতে যে নিয়ম অমুসত হয়েছিল তা গণতস্ত্রের অমুগ। জাতি বর্ণ বিভেদ না করে সকলের নিমিত্তই সভা স্থাপিত হয়েছিল। এরূপ নিয়ম হ'ল যে, ভূমির স্বব্যুক্ত সকল শ্রেণীর ব্যক্তিই এর সভ্য হতে পারবেন। কিন্তু তা হলেও এই সভা ভূমাধিকারী সভাই। পরবত্তী ১৯শে মার্চ্চ (১৮৩৮) ভূমাধিকারী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশী ও বিদেশী, হিন্দু, মুসলমান ও ইংরেজ—ভূমির স্বার্থসম্পন্ন সকলেই এর সভা শ্রেণীভূক্ত হলেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য হলেদ থিওডোর ডিকেন্স, জর্জ প্রিন্সেপ, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দারকানাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ রায়, কালীক্বফ বাহাতুর, আশুতোষ দেব, রামরত্ন রায়, রামকমল দেন, মুন্ণী আমীর, সত্যচরণ ঘোষাল ও রাধাকান্ত দেব। এঁরা প্রত্যেকেই প্রতিষ্ঠাপন্ন ও বর্দ্ধিষ্ণু জমিদার। বলা বাহুল্য, রাধাবিমুক্ত হয়ে ইংরেজরাও কেউ কেউ সে সময় এদেশে জমিদারী ক্রয় করেছিলেন। এ সভা ভূমি সংক্রান্ত নানা বিষয় নিয়ে সরকারের সঙ্গে পত্র ব্যবহার করেন এবং এর ফলে জমীদার প্রজা উভয়েরই অনেক উপকার

দাধিত হয়। কথনও কথনও পুলিশ, আইন-আদালত ও রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়েও এ সভা মতামত জ্ঞাপন করেছেন। ঈশ্বরচক্র গুপু বলেন, দশ বিঘা পর্যান্ত ব্রহ্মত্র জমির কর ছাড় দিবার নিয়ম ভূম্যধিকারী সভার উলোগেই হয়েছিল।

ভূমাধিকারী সভা প্রতিষ্ঠার বছর থানেক পরে ১৮৩৯, জুলাই মাদে রামমোহন রায়ের বন্ধ উইলিয়ম এডাম ইংলণ্ডে ভারতবাদীর কল্যাণার্থে ও ভারত সম্পর্কে ইংরেজ সাধারণের মধ্যে জ্ঞান বৃদ্ধির উদ্দেশ্য নিয়ে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোদাইটি' স্থাপন করেন। এডাম সাহেব আগে পাদ্রী ছিলেন, পরে রামমোহনের প্রেরণায় একেশ্বরবাদী হন। তিনি ভারতবাসীদের একজন হিতৈষী বন্ধ। এদেশে অবস্থানকালে নানা জনহিতকর অনুষ্ঠানে তিনি যোগ দিয়েছিলেন। লর্ড উইলিয়ম বে**ণ্টি**ঙ্ক বাংলা ও বিহারের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার অনুসন্ধানের জন্ম এডাম সাহেবকে নিযুক্ত করেছিলেন। এডাম তিন খণ্ড রিপোটে তাঁর অনুসন্ধানের ফল ব্যক্ত করেন। তথন এ হুই প্রাদেশে অনুসান এক লক্ষ প্রাথমিক বিতালয় ছিল—রিপোর্টে এ কথা লিপিবদ্ধ আছে। ৩০শে নবেম্বর ১৮৩৯ তারিথে ভূম্যধিকারী সভায় উক্ত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। অতঃপর ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি বিলাতে ভূম্যধিকারী সভার পক্ষে আন্দোলন চালাতে থাকেন। ১৮৪১ সালের প্রথম দিকে সোদাইটির মুখপত্রস্করপ 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এড ভোকেট' প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদকও হলেন উইলিয়ম এডাম। জর্জ টম্সন ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদে জোর আন্দোলন চালিয়ে ইতিপূর্ব্বেই ইংরেজ সমাজে মানবহিতৈষী টন্দন নামে পরিচিত হয়েছেন। তিনি ভারতবর্ষের প্রতিও সহামুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি লণ্ডনম্ভ কমিটির সঙ্গে যুক্ত হলেন।

রামমোহন রায়ের বন্ধু ও সহক্ষী বলে ছারকানাথ ঠাকুর প্রথমে হিল্দুসমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি অর্জন করতে পারেন নি বটে, কিন্তু একনিষ্ঠ দেশসেবা এবং দানাদি সৎকর্ম্মের জন্ম পরে এর নেতৃস্থানীয় হয়েছিলেন। ভূম্যধিকারী সভারও ছিলেন তিনি প্রাণ। তিনি ১৮৪২ সালে প্রথম বার বিলাত গমন করেন। সেখান থেকে জর্জ টম্সনকে তিনি ঐ বছরের শেষের দিকে কল্কাতায় নিয়ে আসেন। ইতিপূর্বেই ভূম্যধিকারী সভার কর্মশৈথিল্য প্রকাশ পেয়েছিল। এ সময় 'ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া' বিজ্ঞাপ করে বলেছেন যে, জর্জ্জ টম্সন এসেই এ সভার দীর্ঘ নিজ্রাভঙ্গ করে দিয়েছেন! যা হোক, ১৮৪০, ১৭ই জুলাই তারিথে ভূম্যধিকারী সভায় ছারকানাথ ঠাকুরের প্রস্তাবে ও রাধাকান্ত দেবের সমর্থনে জর্জ্জ টম্সন বিলাতে তাঁদের এজেন্ট নিয়ুক্ত হন। এ সভায় আরও সিদ্ধান্ত হয় যে, ব্রিটিশ গবর্গমেন্টকে তাঁদের অভাব-অভিযোগ জানাবার জন্ম প্রয়োজনীয় কাগজপত্র লণ্ডনস্থ সোসাইটিতে প্রেরণ করা হবে। কিন্তু ভূম্যধিকারী সভাই কিছুদিন পরে আবার নিজ্ঞিয় হয়ে পড়ল।

টম্সনের আবির্ভাবে কল্কাতায় এমন একটি ন্তন প্রতিষ্ঠান গঠিত হ'ল যাকে ভারতে নিয়মাত্বগ রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রথম উদ্যোগের সম্মান দেওরা চলে। পূর্ববর্তী সভা ত্ব'টিতে নব্যদল যোগদান করেন নি। ভূম্যধিকারী সভায় তা হওয়া সম্ভবও ছিল না। কারণ নব্যদলের প্রায় সকলেই মধ্যবিত্ত পরিবারের সম্ভান। তথাপি তাঁরা রাজনীতি চর্চা বন্ধ করেন নি। জ্ঞানাছেষণের কন্মী-সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ 'সম্বাদ ভাস্কর' সংবাদপত্র প্রকাশ করে তাতে প্রগতিশীল মতামত ব্যক্ত করতে লাগ্লেন। নব্যদল শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক কার্য্যে এ সময় মন নিবিষ্ট করেছেন। ১৮৩৮ সালে প্রতিষ্ঠিত সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভায়

(Society for the Acquisition of General knowledge) ইতিহাস, সাহিত্য, শিক্ষা ও রাষ্ট্রবিধি প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে রীতিমত তাঁদের প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা দান প্রভৃতি চলেছে। তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী এ সভার স্থায়ী সভাপতি ও প্যারীচাঁদ মিত্র সম্পাদক। জর্জ্জ টমসনের ভারতবর্ষে পোঁছোবার কয়েক মাদ পূর্ব্বেই ১৮৪২,এপ্রিল মাদে রামগোপাল ट्याय, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, প্যারিচাঁদ মিত্র ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগে 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' নামে একখানা মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। রামগোপাল এর পূর্ব্বে 'জ্ঞানাম্বেষণ'ও কিছুদিন পরিচালনা করেছেন। সংবাদপত্র দ্বারা নিঃস্বার্থ দেশ-সেবার এ-ই মনে হয় প্রথম নিদর্শন। কারণ পরিচালকগণ আরম্ভেই লিথুলেন যে, এ পত্র দ্বারা তাঁরা অর্থোপার্জনের আকাজ্জা করেন না। গ্রাহক বৃদ্ধি হলেই কাগজ মানে একবারের অধিক প্রকাশ করা হবে। বিচা, কৃষিকর্ম, বাণিজা প্রভৃতির সঙ্গে রাজনীতি চর্চাও এর উদ্দেশ্য মধ্যে গণ্য হ'ল। টম্সনের কল্কাতা পদার্পণের পূর্ব্বেই ঐ বছর সেপ্টেম্বর মাসে এথানি পাক্ষিক পত্রে পরিণত হয়। এখানে একটি কথা মনে রাখা আবশুক। নবাদল রাজনীতিতে প্রগতিপন্থী হলেও ব্রিটিশ শাসনকে সর্বাদা স্বীকার করে নিয়েই তবে স্বর্ক্ষ আলোচনা চালিয়েছেন। নৃতন সোদাইটির নিয়মের মধ্যেও এ কথার স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। দারকানাথ ঠাকুর অনেক ক্ষেত্রে নব্যদলের মতামত সমর্থন না করলেও তিনি তাঁদের প্রতি খুবই সহামুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ যে অনেকটা তাঁদের উপর নির্ভর করছে এ বিশ্বাস তাঁর ছিল। এঁদের সঙ্গে জর্জ টম্সনকে প্রথম স্থােপেই পরিচিত করিয়ে দিলেন। ১৮৪৩ সালের ১১ই জাতুয়ারী সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার এক অধিবেশনে জর্জ টম্সনকে সভার পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানান হ'ল। টমসনও তাঁর ভারত আগমনের উদ্দেশ্য সভায় বিরুত

করলেন। নব্যদল উদ্দেশ্য জেনে তাঁর দিকে অধিকতর আরুষ্ট হলেন এবং তাঁদের তরফে তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় জনসভার অমুষ্ঠানের ভার নিলেন। একিফ সিংহের মাণিকতলা বাগান বাড়ীতে প্রতি সোমবার জনসভার অধিবেশন আরম্ভ হ'ল। সাধারণ লোকের পক্ষে প্রতি সপ্তাহে অতদূরে বাওয়া সম্ভব নয়, অথচ টম্দনের বক্তৃতা শোন্বার জন্ম তাদের আগ্রহ ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে দেখে চিৎপুর ও কলুটোলার মোড়ে ৩১নং ফৌজদারী বালাখানায়ই তাঁরা সাধারণ সভা অমুষ্ঠানের আয়োজন করলেন। ভারতবাসীদের আর্থিক ও রাজনৈতিক ত্রবস্থা ও তার প্রতীকার সম্বন্ধে টম্সনের মতামত জান্বার জন্ম সভাগুলিতে হিন্দু ও মুসলমান নানা সম্প্রদায়ের গণ্যমান্ত লোক উপস্থিত হতেন ও তাঁর সঙ্গে আলোচনায় যোগ দিতেন। ইংরেজদেরও কেউ কেউ সভায় উপস্থিত থাকতেন। ক্রমে নিয়মিত ভাবে রাজনীতি আলোচনার জন্ম একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুভূত হ'ল। নব্যদল টম্সনের নেতৃত্বে এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্ম সচেষ্ট হলেন। ১৮৪৩, মার্চ্চ মাস থেকে টম্সনের সাহায়্যে বেঙ্গল স্পেক্টেটরও পাক্ষিক হতে সাপ্তাহিকে রূপান্তবিত হয়।

ইতিমধ্যে একটি ব্যাপার নিয়ে কল্কাতায় তোলপাড় উপস্থিত হ'ল। ১৮৪৩, ৮ই ফেব্রুয়ারী সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভার এক অধিবেশনে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বঙ্গদেশে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ফৌজদারী আদালত ও পুলিশের অবস্থা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। আগেকার মত এবারেও সভার অধিবেশন হিন্দু কলেজ ভবনেই হ'ল, এবং স্থায়ী সভাপতি তারাচাদ চক্রবর্ত্তী সভাপতিত্ব করলেন। কলেজ অধ্যক্ষক্যাপ্টেন ডি এল. বিচার্ডসন অভ্যাগতরূপে সভায় উপস্থিত ছিলেন। দক্ষিণারঞ্জন প্রবন্ধের যেথানে সরকারী কার্য্যকলাপের কঠোর সমালোচনায়

প্রবৃত্ত সেখানটা শুনে রিচার্ডসন আর স্থির থাক্তে পারলেন না। তিনি দক্ষিনারঞ্জনকে বাধা দিয়ে অক্সান্ত কথার মধ্যে বল্লেন যে, কলেজ-গৃহকে তিনি রাজদ্রোহের আস্তানায় পরিণত হতে দেবেন না। তাঁর এরপ বাধাদানে সভাপতি তারাচাঁদ দৃঢ় অথচ স্পষ্টভাবে বল্লেন যে, রিচার্ডসন কলেজ-গৃহের অধ্যক্ষ নন্, তিনি নিমন্ত্রিত অতিথি মাত্র। তাঁকে তাঁর মন্তব্য প্রত্যাহার করতেই হবে। যদি প্রত্যাহার না করেন তা হলে কলেজ কর্তৃপক্ষের এবং প্রয়োজন হলে গবর্ণমেন্টের গোচরেও এ ব্যাপার নেওয়া হবে। দক্ষিণারঞ্জন ও সভার সহকারী সভাপতি কালাচাঁদ শেঠ সভাপতি নির্দেশ সমর্থন করেন। রিচার্ডসন বক্তব্য প্রত্যাহার করতে বাধা হন। সভা সেদিনের মত বন্ধ হয়।

ব্যাপার কিন্তু এখানেই মিট্ল না। এ নিয়ে 'ইংলিশম্যান', ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া' প্রভৃতি সংবাদপত্র নব্যদলকে নানারপ ব্যঙ্গ বিজ্ঞপ ও গালমন্দ করতে লাগ্ল। তারাচাঁদ চক্রবর্তী এ দলের নেতা, কাজেই তারা এর নাম দিল 'চক্রবর্তী ফ্রক্সন' বা 'চক্রবর্তী চক্র'। ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া খুব গম্ভীরভাবেই লিখ্লে যে, এরূপ রাজদ্রোহমূলক বক্তৃতা বাটাভিয়া বা সামারাঙে (যবদীপ) দিলে, কম করে হলেও, বক্তাকে নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করা হ'ত! এ বক্তৃতাটি পরবর্তী হরা ও তরা মার্চ্চ সংখ্যা 'বেঙ্গল হরকরা'য় সম্পূর্ণ মুদ্রিত হ'ল। হরকরা সম্পাদক নিজ মন্তব্যে এই বলে বিশ্বয় প্রকাশ করলেন যে, এর মধ্যে এমন কিছুই নেই যার জন্তু নব্যদল এরূপ নিন্দাভাজন হতে পারেন। রিচার্ডসন রাজনীতিতে ছিলেন 'টোরী' বা রক্ষণশীল দলভুক্ত। তবে তিনিও ডিরোজিওর স্থায় স্থামাকক ছিলেন। তিনি নিজে কবি ও সমালোচক। তাঁর শিক্ষায় ছাত্রদের মনে সত্যিকার সাহিত্য-প্রীতি জন্মে। মাইকেল মধুস্থদন দন্ত, রাজনারায়ণ বস্থু, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিগণ রিচার্ডসনের ছাত্র।

'বেঙ্গল স্পেকটেটর' সাপ্তাহিকে পরিণত হবার সঙ্গে সঙ্গে একটি স্থায়ী রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান গঠনেরও আয়োজন হ'ল। কয়েকটি সভায় আলোচনার পর প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সম্বলিত কয়েকটি প্রস্তাব রচিত হয়। প্রস্তাবগুলির মর্ম এই-প্রথম, সম্যক আলোচনা ও বিচার বিবেচনা করে সভা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছে যে, ব্রিটিশ ভারতীয় দামাজ্যের বর্ত্তমান অবস্থায়, আর ব্রিটিশ গ্রবর্ণমেন্ট ও ব্রিটিশ জাতির সঙ্গে এর যে সম্পর্ক বিজ্ঞমান তাতে প্রত্যেকেরই স্বন্ধাতির উন্নতি বিধানে ও স্বদেশের সাধারণ কল্যাণ সাধনে যথাসাধ্য যত্নবানু হওয়া কর্ত্তব্য। দ্বিতীয়, এই সভার মতে ব্যক্তিগত চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে কল্কাতায় এমন একটি সোপাইটি প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশুক ও যুক্তিযুক্ত যার ভিত্তিমূলে সমবেত হয়ে ভারতবর্ষের মঙ্গল সাধনের জন্ম এবং [ভারতীয় ] ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের উন্নতি, কর্ম্মাক্ষতা ও স্থায়িত্ব সম্পাদনের জন্ম জাতি, ধর্মা, শ্রেণী নির্বিশেষে সকলেই বন্ধভাবে একযোগে কার্য্য করতে পারবেন। ততীয় 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোপাইটি' নামে একটি সোপাইটি স্থাপিত হবে। এর উদ্দেশ্য—ব্রিটিশ ভারতীয় লোকদের এবং এখানকার আইন-কান্তন, প্রতিষ্ঠানগুলি, এবং ধনোংপাদক উপায়গুলির বর্ত্তমান সতাকার অবস্থা সম্বন্ধে তথ্যসমূহ সংগ্রহ ও প্রচার করা এবং শান্তিপূর্ণ ও বৈধ এমন সর্ব উপায় অবলম্বন করা, যার ফলে ভারতবর্ষের সর্বব্যোণীর মঙ্গল ও তাদের ক্রায্য অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ হওয়া সম্ভব। চতুর্থ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধিশ্বরীর প্রতি শ্রদ্ধা রেখে, তাঁর শাসন মাক্ত করে এবং ভারতীয় আইন-কান্তনের প্রতি লক্ষ্য রেখেই সোসাইটির সকল কার্য্য পরিচালিত হবে। সোসাইটি আইনসঙ্গত ভাবে প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে বা যা করলে সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা নষ্ট হতে পারে এরূপ সকল কর্ম্মেরই বিরোধী। পঞ্চম, সাবালক ব্যক্তি মাত্রেই সোসাইটিকে নির্দিষ্ট হার মত চাঁদা দিলে এবং উপরের মূলবিধিগুলি মান্ত করলে সভ্য হতে পারবেন। বিহ্যালয়ে অধ্যয়নরত কাউকে সভ্য শ্রেণীভুক্ত করা হবে না। ষষ্ঠ প্রস্তাবে কয়েকজন সভ্য নিয়ে সাময়িকভাবে একটি কর্ম্মনির্ব্বাহক কমিটি প্রতিষ্ঠার কথা হয়।

২০শে এপ্রিল তারিখে এক জনসভায় এ সকল উদ্দেশ্য নিয়ে 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' স্থাপিত হ'ল। ইংরেজ ভারতবাসী উভয় সম্প্রদায়ের লোকই এতে যোগদান করে। যে চারজনের উপর প্রারম্ভিক কার্য্যের (সাধারণকে সোসাইটির উদ্দেশ্য জ্ঞাপন, কর্ম্মচারী নিয়োগ প্রভৃতি) ভার দেওয়া হ'ল তাঁরা ছিলেন—তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, চক্রশেথর দেব, রামগোপাল ঘোষ ও প্যারীচাঁদ মিত্র। সোদাইটির সভাপতি হলেন জর্জ্জ টম্সন ও সম্পাদক প্যারীচাঁদ মিত্র। অক্সাক্সদের মধ্যে চল্রদেখর দেব ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সোদাইটির সভ্য শ্রেণীভুক্ত হলেন। টম্সন ছাড়া তিন জন ইংরেজও এর কন্মীসভ্য হন। জাতি ধন্ম বর্ণ নির্বিশেষে ভারতের হিতকামী ব্যক্তিমাত্রেই এর সভা হতে পারতেন। তবে, আগে যেমন বলেছি, এই নব্যদলও ব্রিটিশ সম্পর্ক বিবর্জ্জিত ভারত-শাসনের কল্পনাও করতে পারেন নি। পূর্ব্ব যুগের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বিশৃঙ্খলা বিদূরণ করে যারা দেশ ও সমাজে শাস্তিস্থাপন করেছে তাদের প্রতি আহুগত্য স্বীকার রামমোহন রায়ের মত তাঁরাও কর্ত্তব্য বলেই ধরে নিয়েছিলেন। সোদাইটীর মূল উদ্দেশ্য প্রকাশ পায় তৃতীয় প্রস্তাবে। ২০শে এপ্রিলের প্রকাশ্য সভায় এ প্রস্তাবটি উপস্থিত করেন তারাচাদ চক্রবতী ও সমর্থন করলেন চক্রশেথর দেব। তারাচাঁদ সম্পর্কে টম্সন বলেন, "এরূপ আগ্রহণীল নীরব বিনয়ী কর্মী খুব কমই দৃষ্ট হয়। তাঁর মহৎ কর্মৈরণা ও সাধুতা প্রত্যেকেরই সম্মান ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে।" বাস্তবিক তারাচাঁদই নব্যদলের নেতৃত্ব করেন এবং এজন্ম ইউরোপীয় সমাজের ওরূপ

নিন্দাভাজন হন। টম্সনের বক্তাও ইউরোপীয়েরা ভাল চক্ষে দেখে নি।
এক শ্রেণীর ইংরেজ পরিচালিত সংবাদপত্রে প্রতি বক্তারই বিরুদ্ধ
সমালোচনা হতে লাগ্ল। 'ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া' লিখ্লে, 'এখন ছু'দিকে
বক্সধনি হচ্ছে—পশ্চিমে বালাহিসারে ও কল্কাভায় ফৌজদারি
বালাখানাতে!' এ উপহাসের মূল লক্ষ্য টম্সনের বক্তৃতা। বস্তুতঃ এই
সময়ের পর থেকেই ভারতীয় ও ইউরোপীয় সমাজের বিচ্ছেদের স্ত্রপাভ
হয়। 'ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া' নব্যদলের রাজনীতি আদৌ পছন্দ করত না।
১৮৪০ সালের ২০শে নবেম্বর বেঙ্গল স্পেক্টেটর শেষ সংখ্যা বার হবার পর
বন্ধ হয়ে গেলে এ কাগজখানিকে বিজেপ করে বলেছিল, 'এদেশবাসী দ্বারা
কোন মন্ধল কার্য্য করান যে কতথানি অসম্ভব তার প্রমাণ টম্সন এদেশে
খাক্তে থাক্তেই পেয়ে গেলেন।'

বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটিও বেশী দিন স্থায়ী হ'ল না। রাষ্ট্রী আনদালনের গোড়াপত্তন হলেও থাদের উপর এর রসদ জোগাবার ভার সেই শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে সন্মিলিত কর্ম্মেষণা তথনও তেমন জন্মে নি। আবার মধ্যবিত্ত সমাজের লোক বলে নেতৃবর্গকেও পরিবার প্রতিপালনের জন্ম বিষয়ান্তরে লিপ্ত হতে হয়েছিল। যা হোক্, এই সোসাইটি স্থাপনের কয়েক বছর পরে কল্কাতায় এমন একটি নৃতন সজ্যের পত্তন হ'ল যা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ব পর্যান্ত কোন-না-কোন প্রকারে রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়।

দারকানাথ ঠাকুরের জীবিত কালেই তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্তবাধিনী সভা স্থাপন করেন ও তার মুখপত্র স্বরূপ তত্তবাধিনী পত্রিকা প্রকাশ করেন। এ ছু'টি প্রতিষ্ঠানই বাঙালীদের মধ্যে জাতীয়তা বোধ জাগ্রত করাতে খুবই সাহায্য করেছিল। হিন্দুশাস্ত্র-সার বেদান্তের উপর ভিত্তি করে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজ পুনর্গঠনে মন দিলেন। সংস্কারপ্রিয় শিক্ষিত দলের ভিতরও ধীরে ধীরে স্বজাতি-প্রীতি ও স্বধর্ম-প্রীতি জাগুতে থাকে। একটি বিষয়ে প্রথমতঃ এর প্রমাণও পাওয়া গেল। এছি-তত্ত্ব প্রচারে সরকারের সহাত্মভৃতির কথা আগেই উল্লেখ করেছি। এ সময় ভারতীয়দের ভিতর খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের ধূম পড়ে যায়। অনেক বঙ্গ সন্তান ( যেমন, স্থ্রিসিদ্ধ মাইকেল মধুস্থদন দত্ত ) তথন নানা প্রলোভনে পড়ে পরধর্ম গ্রহণ করেন। হিন্দুসমাজ এতে খুবই বিচলিত হয়ে পড়ে। এ ব্যাপারে প্রাচীনে-নবীনে মিলন হ'ল। ব্রাহ্ম-সমাজের নেতা যুবক নবীনপন্থী দেবেক্রনাথ রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের মুথপাত্র প্রাচীনপন্থী বর্ষীয়ান্ রাজা রাধাকান্ত দেবের হাতে হাত মিলিয়ে এর প্রতিরোধে তৎপর হলেন। তারাচাঁদ, দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ নব্যদল ও মতিলাল শীল, রাজা রাধাকান্ত দেব, আগুতোষ দেব প্রভৃতি প্রাচীনগণ এজন্য সভা আহ্বান করলেন। তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু সন্তানদের জন্ম থীষ্টানী-ভাবমুক্ত একটি আদর্শ বিত্যালয় স্থাপন করা। এজন্য প্রচুর অর্থও সংগৃহীত হয়, এবং প্রস্তাবিত স্কুলটির নাম দেওয়া হয় 'হিন্দু হিতার্গী বিতালয়'। '১৮৪৬ সালের ১লা মার্চ্চ এই বিতালয়টির কার্যারম্ভ হয়। কোষাধ্যক্ষ প্রমথনাথ দেব ও আগুতোষ দেবের নামে স্কুপ্রসিদ্ধ ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে সব টাকা গচ্ছিত রাখা হয়েছিল। কিন্তু ১৮৪৮ সালের প্রথম দিকে ব্যাস্কটি ফেল হওয়ায় বেশীর ভাগ টাকাই নষ্ট হয়ে যায়। বিভালয়টির আর বিশেষ উন্নতি হয়নি বটে, কিন্তু সকলের সমবেত চেষ্টায় যে একদা স্থফল ফল্তে পারে বাঙালী মনে এ বোধ জাগুতে অধিক বিল'ৰ হ'ল না। এ সময়কার আর একটি ব্যাপারও ভারতীয়দের একযোগে কাজ করতে বিশেষ ভাবে প্রবৃদ্ধ করে। এ কথাই এখন বল্ব।

## সজ্যবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলন দ্বিতীয় যুগ

জন এলিয়ট ড্রিঙ্ক ওয়াটার বীটন ( অনেকে ভ্রমক্রমে 'বেথুন' উচ্চারণ করেন) তথন ছিলেন বড়লাটের আইনস্চিব। এই বীটনই বর্ত্তমান বীটন কলেজের পূর্ব্বজ বীটন স্কুলের প্রধান উদ্যোক্তা ও অক্সতম প্রতিষ্ঠাতা। বীটন সাহেব ১৮৪৯ সালে মফস্বলবাসী ইউরোপীয়দের আইন ও শৃঙ্খলার মধ্যে আনয়নের উদ্দেশ্যে চারটি আইনের খসরা রচনা করেন। 'মফস্বলবাসী' বলছি এইজন্ম যে, তথন বহু ভারত-প্রবাদী বেদরকারী ইউরোপীয় কল্কাতা থেকে শত শত মাইল দূরে মফস্বলে ব্যবসা ও কৃষিকৰ্ম পরিচালনায় ব্যাপত ছিল। ১৮১০ ও ১৮৩০, বিশেষতঃ শেষোক্ত সালের সনন্দের পর থেকে ইউরোপীয়েরা অধিক সংখ্যায় এদেশে এসে বিষয়-কর্ম্মে লিপ্ত হতে থাকে। নীল চাষ করতে গিয়ে অনেকে জমিদারী তালুকদারীও কিনে ফেলে। অনেকে জাহাজ কোম্পানী, ষ্টীমার কোম্পামী প্রভৃতিও স্থাপন করলে। চা-এর ব্যবসার দিকেও অনেকে ঝুঁকে পড়ে। কলকাতার স্থপ্রিম কোর্ট ছাড়া মফস্বলের কোন ফৌজদারি আদালতে তাদের বিচার হওয়া ছিল এতদিন আইন-বিরুদ্ধ। ইউরোপীয়েরা যথন সংখ্যায় অল্প ছিল তথন এতে তেমন কোন আপত্তির কারণ ছিল না। এথন সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের জন্ম নৃতন আইনের প্রয়োজনীয়তা অন্তভূত হ'ল। মফস্বলে নিরস্কুশ হয়ে তাদের উপদ্রবও বেড়ে চলেছিল এই সময়। সরকারী কর্ম্মচারীরাও এ উপদ্রবের হাত থেকে অনেক সময় রেহাই পেত না। মফস্বল সহরের বিচারালয়ে শ্বেত-কৃষ্ণ বিচার-বৈষম্য তুলে দিতে প্রথমে ্রচষ্টা করেন লর্ড মেকলে, কিন্তু সে চেষ্টা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। এ-সময়কার প্রস্তাবিত আইনগুলির মর্ম্ম এইরূপ—প্রথম, মফম্বলের ফৌজদারি আদালতে ইউরোপীয়দের বিচার-প্রথা প্রবর্ত্তন, দ্বিতীয়—ইউরোপীয় প্রজাবৃদ্দের অধিকারের সীমা নির্দেশ, তৃতীয়—জুরীদারা বিচার, ও চ্তুর্থ—সরকারী কর্মাচারীদের সংরক্ষণ। এই থসরাগুলি প্রচারিত হলে ইউরোপীয় সমাজে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হয়। অধিকার সঙ্কোচের আভাসেই তারা ক্ষিপ্রপ্রায় হয়ে উঠল। কল্কাতার ইউরোপীয়গণ ও ইউরোপীয়গপরিচালিত সংবাদপত্রগুলি মফম্বলবাসী ইউরোপীয়গেণ ও ইউরোপীয়গপরিচালিত সংবাদপত্রগুলি মফম্বলবাসী ইউরোপীয়দের পূর্ণ সমর্থন দিলে ও থসরাগুলি প্রত্যাহার করতে সরকারকে পরামর্শ দিলে। তারা সকলে মিলে এ আইনগুলির নাম দিলে 'ব্ল্যাক এক্ট্' বা 'কাল আইন'। গ্রন্থনিণ্টেও এ সম্বন্ধে আর অধিক দূর অগ্রসর হলেন না। আইন থসরাতেই পর্যাবসিত হ'ল।

প্রস্তাবিত আইনগুলি যে বিধিবদ্ধ হওয়া অত্যাবশ্যক ভারতীয়েরা তা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেছিল। তাদের মুথপাত্র হয়ে প্রসিদ্ধ বাগ্মী রামগোপাল ঘোষ এর যুক্তিযুক্ততা প্রতিপন্ধ করে একথানা পুস্তিকালেখেন। এতে ইংরেজরা তো তাঁর উপর চটেই আগুন। নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে রামগোপালের যোগ ছিল। তিনি ছিলেন কেরী-প্রতিষ্ঠিত এগ্রিকালচার ও হার্টিকালচার সোসাইটির ভাইন্প্রেসিডেন্ট বা সহকারী সভাপতি। এথানে ইংরেজদের প্রাধান্য ছিল। কাজেই পুস্তিকা-প্রকাশের পরবর্তী অধিবেশনেই তারা রামগোপালের নাম সোসাইটি থেকে একেবারে থারিজ করে দিলে!

স্থায় হোক্ অস্থায় হোক্, ইউরোপীয়দের এতাদৃশ আন্দোলন-সাফল্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ভারতবাসীরাও সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা পরিচালনা করতে উদ্বুদ্ধ হলেন। আগেকার জমিদার বা ভূম্যধিকারী সভা ও বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির অন্তিত্ব পর্যান্তও লুপ্ত হয়েছে। এখন. তাঁরা

গবর্ণমেন্টের দৌর্বলাও বিশেষ করে পরথ করলেন। সনন্দ আসয়; এজন্য তথন থেকেই শাসন-ব্যবস্থার সংস্কার চেষ্টায় সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে অগ্রসর হওয়াও আবশ্যক ছিল। এরূপ না হলে বিশেষ ক্ষতিরই সম্ভাবনা। কাজেই সত্বর একটি সজ্যবদ্ধ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনে নেতৃবর্গ অগ্রণী হলেন। কিছুকাল আলাপ-আলোচনার পর ১৮৫১, ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিথে ক্তাশকাল এসোসিয়েশন বা দেশহিতৈষিণী সভা স্থাপিত হ'ল, আর এর সম্পাদক হলেন মহর্ষি দেবেক্তনাথ ঠাকুর। এর মাত্র দেড় মাস পরে ২৯শে অক্টোবর ঐ একই উদ্দেশ্যে আর একটি সজ্ব বা সভা স্থাপিত হয়; নাম হয় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা ভারতবর্ষীয় সভা। এ সভার সম্পাদকও হলেন দেবেক্রনাথ। দ্বিতীয় সভা যে প্রথম সভারই পরিণতি তা বুঝতে কষ্ট হয় না। এ সভার উল্লোক্তাদের ভিতরে সনাতনী, রাম-মোহন-পন্থী, ডিরোজিও শিয়দল সকলকেই দেখতে পাই। এদিক দিয়ে আগেকার বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা, ভূম্যধিকারী সভা, বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি প্রত্যেকের চেয়েই এ সঙ্ঘটি অধিকতর প্রতিনিধিমূলক ও গণতান্ত্রিক। এবারকার সভার বিশেষত্ব, এতে একজনও ইউরোপীয় সভ্য নেওয়া হয় নি ; আর সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক স্বার্থ রক্ষাই ছিল এর মূল উদ্দেশ্য। রাজা রাধাকান্ত দেব হলেন এর সভাপতি, রাজা কালীকৃষ্ণ সহকারী সভাপতি, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক, দিগম্বর মিত্র ( পরে রাজা ) সহকারী সম্পাদক, এবং রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, হরকুমার ঠাকুর, প্রদল্পমার ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর, জয়কুঞ্চ মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ দেব, হরিমোহন দেন, রামগোপাল ঘোষ, উমেশচক্র দত্ত, কৃষ্ণকিশোর ঘোষ, জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র এবং শস্তুনাথ পণ্ডিত সদস্থবর্গ। এসোসিয়েশন যে নিথিল ভারতীয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত ও সমগ্র ভারতের প্রতিনিধি সভায় পরিণত হতে চাচ্ছে— এসব কথা প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই ১১ই ডিসেম্বর তারিখে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক রূপে বোঘাই ও মাক্রাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিকট পত্রে পরিষ্কার রূপে বিবৃত করলেন। তিনি স্পষ্টই লিথ্লেন যে, ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনন্দের মেয়াদ শীঘ্রই ফুরোবে। কাজেই এ সময়, নতন সনন্দ দানের পূর্বে, কল্কাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রধান প্রধান শহরে দেশ-শাসনের স্থব্যবস্থা ও নিজেদের উন্নতি-সাধন উদ্দেশ্যে ভারতবাসীদের পক্ষে শাখা বা মূল সমিতি স্থাপন করা আবশ্রক। আর বর্ত্তমানে সকলেরই একযোগে একটি নিখিল ভারতীয় সভার মারফত পার্লামেণ্টে আবেদন-পত্র পাঠান অধিকতর বাঞ্চনীয়। তবে যদি একটি সমিতিতে মিলে মিশে কাজ করা অস্থবিধাজনক হয় তবে তাঁরা যেন নিজ নিজ অঞ্চলে প্রতিনিধিমূলক সভা স্থাপন করে ঐরূপ কাজ স্থরু করেন। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার প্রত্রিশ বছর পূর্ব্বেই বাঙালী-মনে যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে একটা নিখিল ভারতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কথা উদিত হয়েছিল এ দারা তা পরিষ্কার জানা বাচ্ছে। মাদ্রাজে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের একটি শাখা ও বোম্বাইয়ে একটি স্বতম্ব সভা অমুরূপ উদ্দেশ্য নিয়ে এসময় স্থাপিত হ'ল। বোম্বাইয়ের সভা প্রতিষ্ঠিত হয় নৌরজী ফুরত্বঞ্জি ও দাদাভাই নৌরজীর চেষ্টায়।

১৮৫০ সালে কোম্পানীর সনন্দের মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার কথা।
কাজেই এসোসিয়েশনের প্রথম কার্য্য হ'ল—শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে
আলোচনা। তথনকার দিনে ব্যবস্থা পরিষদে ভারতীয় প্রতিনিধি থাক্বার
রেওয়াজ ছিল না। কাজেই কোন আইন বা বিধি সম্পর্কে ভারতবাসীর
মতামত জানাবার একমাত্র উপায় ছিল পার্লামেন্টে বা বড়লাটের নিকট বা
উভয়ত্র 'পিটিশন' বা আবেদন-পত্র পেশ। এসোসিয়েশনও একথানা
আবেদন-পত্র রচনা করে পার্লামেন্টে দাখিল করলেন। এই আবেদন-

পত্রথানি নানা কারণে স্মরণীয়। প্রথমেই এর রচয়িতা হরি চক্র মুখোপাধ্যায়ের কথা আমাদের স্মরণ করতে হয়। তিনি দরিদ্রের সন্তান। অর্থাভাবে কৈশোরেই লেখাপড়া ছেড়ে দশ টাকা মাইনের এক চাকরি নিতে বাধা হয়েছিলেন। পরে কোম্পানীর মিলিটারী অডিট বিভাগে মাত্র পঁচিশ টাকা মাসিক বেতনে কর্ম্ম নিয়ে অল্প দিনের মধ্যেই চার শ' টাকার একটি পদে উন্নীত হন। এই পদে নিযুক্ত থাকৃতেই ১৮৬১, ১৪ই জুন তারিখে মাত্র আটত্রিশ বছর বয়সে তাঁর দেহান্ত ঘটে। কিন্তু এই অল্পকালের মধ্যেই তিনি বাঙালার মনে নব বল ও নৃতন আশার সঞ্চার করে গেছেন। সিপাহী বিদ্যোহের সময় 'হিন্দু পেটি য়টে'র সম্পাদক রূপে তথনকার গবর্ণমেন্টের নীতি স্থপথে নিয়ন্ত্রিত করতে সাহায্য করেছিলেন হরিশ্চক্র; নীল হাঙ্গামার কালে দরিড নীলচাষীদের পক্ষ নিয়ে লেখনী চালিয়ে অত্যাচারী নীলকরদের ভয় ও ঈর্যাারও তিনি কারণ হয়েছিলেন। হরিশ্চক্র যথন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভ্য হলেন তথন হিন্দু পেট্রিট জন্ম গ্রহণও করে নি। তিনি তথনও অপরিচিত ব্যক্তি। তবে ইতিপূর্ব্বে তিনি নিজের চেষ্টায় রীতিমত অধ্যয়নের ফলে নানা বিষয়ে এতখানি পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন যে, অল্পদিনের মধ্যেই সভাগণ তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে পারলেন। পার্লামেণ্টের এই আবেদন-পত্র রচনার ভার পড়ল তাঁর উপর। এই মাবেদন-পত্রথানি ভারতবাসীর রাষ্ট্র-চেতনার ইতিহাসের এক উৎকৃষ্ট দলিল। রামমোহন রায়ের পরে. তথন পর্যান্ত এমন ব্যাপক ভাবে ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় আশা আকাজ্জা ও প্রয়োজনের কথা অন্ত কোথাও ব্যক্ত হয় নি। কংগ্রেসকে বহুদিন পরেও উল্লিখিত দাবিগুলি সম্বন্ধে আলোচনা চালাতে হয়েছে।

ভারত স্থশাসনের উপায় ও ভারতীয়দের রাষ্ট্রীয় অধিকারের পথ নির্দেশ—এ ছটি বিষয় ছিল এই আবেদন-পত্রের মূল কথা। আবেদনে

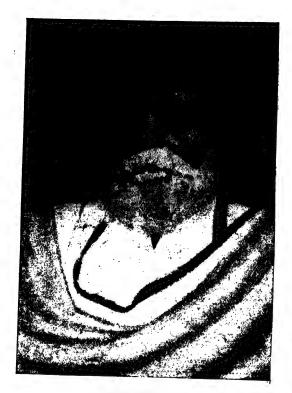

রাজনারায়ণ বহু

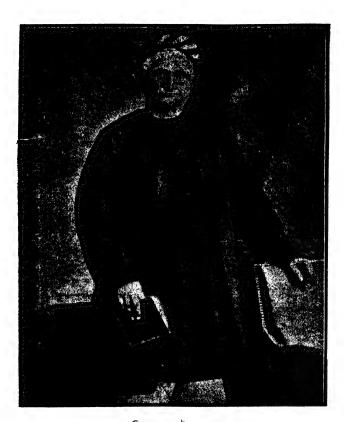

বন্ধিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

স্পষ্ট ভাষায় বলা হ'ল যে, মোগল আমলের চেয়ে কোম্পানীর আমলে প্রতি বছর বেশী রাজস্ব আদায় হচ্ছে। মোগল যুগে সব অর্থ ই ভারতবর্ষে থেকে যেত ও তা ভারতবর্ষের উপকারে আসত। এখন রাজস্বের এক মোটা অংশ বিলাতে চলে যায়, ফলে কোম্পানীর শাসনে ভারতবাসী क्रांसरे गतिव रुख পড़हि। शृक्षकात मनन नान काल नाशिष्रशृर्व शान ভারতীয় নিয়োগের কথা ছিল, কিন্তু তা কার্যো পরিণত করবার কোন চেষ্টাই হয় নি। ব্রিটিশ গ্রণমেন্টের সঙ্গে যুক্ত থেকে ভারতবাসী যতথানি স্থবিধা-স্থযোগ লাভের আশা হৃদয়ে পোষণ করেছিল, এতদিনে তা অংশতংও পূর্ণ হয় নি। বিচারে বৈষম্য, রাজস্ব আদায়ে কঠোরতা, প্রবলের উৎপীড়নে তুর্বলের ধন-প্রাণ নাশ, লবণ ও আফিমের উপর কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার প্রভৃতি অ-ব্যবস্থা দূর করে, এবং ১ ভারতীয় শিল্প উৎপাদনে উৎসাহ দিয়ে, ভারতবাসীর শিক্ষার স্থবন্দোবস্ত করে ও উচ্চতন সরকারী পদগুলিতে ভারতবাদী নিয়োগ করে—শাসন ব্যবস্থা স্ক্রমংস্কৃত করবার দাবিও এ আবেদন-পত্রে জানান হ'ল। শাসন-প্রণালীর সংস্কারের কথাও এই সর্ব্বপ্রথম এসোসিয়েশন ব্রিটশ গ্রণ্মেন্টকে জানালেন। পরবর্ত্তীকালে শাসন-বিভাগ ও বিচারবিভাগকে আলাদা করবার যেমন কথা ওঠে, এ সময়ও তেমনি শাসন-পরিষদ ও ব্যবস্থা-পরিষদকে স্বতন্ত্র করে গঠনের প্রস্তাব চলে। কারণ, বড়লাটের শাসন-পরিষদই ছিল তথনকার দিনে ব্যবস্থা-পরিষদ, আর এ-ই সব আইন কামুন তৈরী করত। এসোদিয়েশন এবারে ব্রিটিশ শাসিত উপনিবেশগুলির আদর্শে একটি স্বতন্ত্র ব্যবস্থা-পরিষদের প্রস্তাব করলেন। তাঁদের প্রস্তাব—পালামেন্টের ও বড়লাটের ক্ষমতা নির্দিষ্ট করে দিয়ে, একটি নৃতন ব্যবস্থা-পরিষদের উপর আইন-কার্যন করবার ক্ষমতা অর্পণ করা হোক। আর চারটি প্রদেশ (বাংলা, বোষাই, মাদ্রাজ ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ) থেকে প্রত্যেকটির পক্ষে তিন জন

করে বার জন নেতৃস্থানীয় ভারতীয় সদস্ত, প্রত্যেক প্রদেশের সরকার তরফে একজন করে চার জন সিবিলিয়ান সদস্য ও ব্রিটিশ গ্রব্মেণ্ট নিযুক্ত সভাপতি এই সতর জন নিয়ে ব্যবস্থা পরিষদ গঠিত হোক। এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় যে, ভারতবাদীদের মতাত্ম্যায়ী শাসন-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের কথা এ প্রস্তাবের মধ্যেই প্রথম পাওয়া যাচ্ছে, কারণ ব্যবস্থা-পরিষদে অধিকাংশই ্ সতর জনের মধ্যে বার জন ) ভারতীয় সদস্য থাকবার প্রস্তাব করা হয়। এরপ প্রস্তাব যে পার্লামেণ্টে গৃহীত হবে না তা হয়ত জানাই ছিল, কিন্তু শাবেদন-পত্রে যে-সব মূল নীতি ব্যক্ত হয়েছে তার কোন কোনটি পার্লামেন্ট গ্রহণ না করে পারেন নি। সননে শাসন-পরিষদ ও ব্যবস্থা-পরিষদ আলাদা করে দেওয়া হয়। কিন্তু ব্যবস্থা-পরিষদ গঠিত হ'ল মাত্র বার জন সদস্য নিয়ে—আর এতে রইলেন স্বয়ং বড়লাট, জঙ্গীলাট, চারজন শাসন-পরিষদের সদস্তা, স্থপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ও অক্ত একজন জজ, ও চারটি প্রাদেশিক সরকারের মনোনীত চার জন প্রতিনিধি। ভারতবাসী মনোনয়নের কোন কথাই এতে রইল না। আবেদনে উল্লিখিত কোন কোন মূল নীতি আংশিক ভাবেও যে সনন্দে

আবেদনে ডালাখত কোন কোন মূল নাতি আংশিক ভাবেও যে সনন্দে গৃহীত হয়েছিল তার আভাষ এই মাত্র আমরা পেলাম। এসোসিয়েশন কোম্পানীর সনন্দের মেয়াদ অত দীর্ঘ দিন রাখবার পক্ষপাতী ছিলেন না। সনন্দের মেয়াদ কমিয়ে এবারে মাত্র দশ বছর করা হ'ল। কোম্পানীর শাসন-ক্ষমতাও ঢের সঙ্কুচিত হ'ল। বিলাতে ডিরেক্টর সভার পরিবর্তে ভারত-শাসন ব্যবস্থা কার্য্যতঃ বোর্ড অফ্ কন্ট্রেলই নিয়ম্বিত করতে লাগলেন। সিবিলিয়ানি চাক্রিতে কোম্পানীর খুশীমত লোকই এতদিন নিয়োজিত হত। এবারে ব্যবস্থা হ'ল, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় যে-সব ছাত্র উৎকৃষ্ট বিবেচিত হবে তাদেরই এ চাক্রি দেওয়া হবে। বাংলা দেশ এতকাল বড়লাটের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন ছিল। অতঃপর অক্যাক্ট

প্রদেশের মত একেও লেফ্টেস্থান্ট গবর্ণরের অধীন করা হ'ল। সাস্ক্রেডারিক ফ্রালিডে বঙ্গের প্রথম লেফ্টেস্থান্ট গবর্ণর।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বছ বছর যাবৎ ভারতবাসীর মূথপাত্রস্বরূপ শিক্ষা,শাসন, বিচার, লবণ নীলাম, পুলিশ, নীল-চাষ প্রভৃতি বহু বিষয় সম্পর্কে অভাব-অভিযোগ ও নৃতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের নির্দ্দেশ সরকারে নিবেদন করেন এবং কোন কোন বিষয়ে সফলকামও হন। এথানে বলে রাখি যে, শতাধিক বর্ষ অধিকার ভোগের পর, ১৮৬২-৬৩ সালে সরকার লবণের ব্যবসা পরিভ্যাগ করেন। কিন্তু এতদিনে সরকারী নীতির ফলে স্বদেশীয় লবণ শিল্প একেবারে বিনষ্ট হয়ে গেছে। লিভারপুল লবণ তথন বাঙালী রসনার স্বাদ জোগাতে ব্যন্ত! দীর্ঘকাল ভারতবাসীয়ালবণ তৈরীর অধিকার থেকে কিন্তু বিঞ্চিত্তই ছিল। বহু আন্দোলন ও বিপুল ভ্যাগ স্বীকারের ফলে ইদানীং ভারা এই মৌলিক অধিকার আংশিকভাবে ফিরে পেয়েছে। কিন্তু দে কথা পরে আদ্বে।

সনন্দ দানের পর বছর, অর্থাৎ ১৮৫৪ সালে বোর্ড অফ্ কণ্ট্রোলের তরফে সার্ জন উড নৃতন করে শিক্ষানীতির নির্দ্ধেশ দিয়ে 'এড়কেশান ডেস্প্যাচ' নামে একথানা দলিল বিলাত থেকে ভারতবর্ষে গবর্ণমেন্টের নিকট প্রেরণ করেন। এই দলিলে বর্ণিত নীতিগুলি পরবর্ত্তী পঞ্চাশ বছরের সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করেছে বলা চলে। উচ্চ শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা—এতে স্তর ভেদে বিবিধ নির্দ্ধেশ দেওয়া হয়। অবিলম্বে কল্কাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ্বে তিনটি বিশ্ববিতালয় স্থাপনের প্রস্তাব করে উচ্চ শিক্ষা যেমন নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা হ'ল তেমনি ভারতবাসীদের স্বদেশীয় ভাষা শিক্ষার জন্য নৃতন আদর্শ বিত্যালয় প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা জানিয়ে মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষারও মোড় ফিরিয়ের দিলে। মেকলের শিক্ষা-নীতিতে শুধু

ইংরেজী শিক্ষাই সমর্থন পেয়েছিল। এবারে ইংরেজী বাংলা উভয়বিধ শিক্ষারই নির্দেশ দেওয়া হ'ল। আরও ঠিক হ'ল, বিতালয়ের উচ্চতম শ্রেণীগুলিতেই শিক্ষার বাহন হবে ইংরেজী, নিমু শ্রেণীগুলিতে শিক্ষার বাহন বাংলা ও অন্যান্য দেশীয় ভাষাই থাকবে। বাংলাদেশে আদর্শ বঙ্গ-বিজ্ঞানয়গুলি স্থাপনের ভার প্রথম যাঁর উপর পড়েছিল তাঁর নাম আজ বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে কীর্ত্তিত। তিনি হলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিত্যাসাগর। দান অবস্থা থেকে নিজ প্রতিভাবলে তিনি ক্রমে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে সমাসীন হন। তথন স্পেশাল ইনস্পেক্টর রূপে কয়েকটি জেলায় আদর্শ বিচ্যালয় প্রতিষ্ঠার ভারও তাঁর উপর পড়ে। ঈশ্বরচন্দ্র শুধু বিতালয় স্থাপন করেই ক্ষান্ত হন নি, শিক্ষা-পদ্ধতিও যথাসাধ্য নিজ মত অমুযায়ী চালিত করলেন। তিনি ইতিপূর্কেই বঙ্গদাহিত্যের দেবায় রত হয়েছিলেন। নব পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণে তাঁর সাহিত্য-প্রতিভাও নিয়ােজিত হ'ল। পাঠ্য-পুস্তক রচনা করে শৈশব থেকে বাঙালী মনে সাহস ও শক্তি সঞ্চারে তিনিই প্রথম প্রবুত্ত হন। এর পর শিক্ষা-ডিরেক্টরের সঙ্গে মতানৈক্য হেতু তিনি অধ্যক্ষ ও ইনস্পেক্টরী পদ হুই-ই ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন। এসময় ভারতবর্ষের অক্যান্য প্রদেশেও শিক্ষা পদ্ধতি নতন ভাবে নিয়ন্ত্রিত হতে স্কুরু হ'ল। ১৮৫৭ সালে কল্কাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হ'ল। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ভারত-বাসীদের মধ্যে যে ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন, বিভিন্ন অঞ্চলে একই ধরণের শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হওয়ায় ক্রমে তা সম্ভব হয়ে উঠল। আর এই ঐক্যবৃদ্ধি উন্মেষের ফলেই কংগ্রেদের উৎপত্তি।

ইউরোপীয় ও ভারতবাসীদের মধ্যে বিচার-বৈষম্য বিদূরণ ও বিচারের্ব স্থবাবস্থা সম্পর্কে এসোসিয়েশন পূর্ববাপর অবহিত ছিলেন। আর এর ঐতিষ্ঠার মূলেও তো রয়েছে এই ব্যাপার। বিচার-বৈষম্য ভারতবাসীর

কঠে কাঁটা হয়ে রইল। মফস্বলে ইউরোপীয়েরাই সর্বেসর্বা, যত তঃখ-ভোগ ভারতবাসীরই ললাট-লিখন। গবর্ণমেন্ট ১৮৫৬-৫৭ সালে বিচার বৈষম্য দূর করবার উদ্দেশ্যে আইন করার চেষ্টা করলে। ইউরোপীয় সমাজ এবারে ধুয়া তুল্ল, মফস্বলের ফৌজদারি আদালতে তাদের বিচার হোক আপত্তি নেই, কিন্তু কোন ভারতবাসী তাদের বিচার করতে পারবে না। এর প্রতিবাদে ১৮৫৭, ১ই এপ্রিল তারিখে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসো-সিয়েশনের আনুকুল্যে এক জনসভার অধিবেশন হয়। রামগোপাল ঘোষ, দিগম্বর মিত্র, জয়কুষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি ইউরোপীয় সমাজের এই অক্সায় আবু দারের প্রতিবাদ করে বক্তৃতা করেন। জ্জ টমদন আবার ভারতে এদেছিলেন। তিনিও সভায় বক্তৃতা করলেন। কিন্তু একমাদ পরেই দিপাহী-বিদ্রোহ আরম্ভ হওয়ায় গ্রর্ণমেন্টের এ উল্লম বন্ধ হয়ে যায়। যা হোক, এর পাঁচ বছর পরে ১৮৬১ সালের **৫ই সেপ্টেম্বর** ব্যবম্বা-পরিষদ আইন করে ইউরোপীয়দের বিশেষ অধিকারগুলি তুলে দিলেন। এবারেও কিন্তু ভারতবাদীকে তাদের বিচারের অধিকার পেলে না।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন নীল-চাষ সম্বন্ধেও অবহিত ছিলেন, এর আভাষ আগে পেয়েছি। কিন্তু একক ভাবে নীল-চাষীদের পক্ষ সমর্থন তাঁরা করেন নি। ভূস্বামী, প্রজা উভয় মিলেই এই সভা। শ্রেণী বিশেষের স্বার্থ জড়িত বলে তাঁরা হয়ত তথন এ বিষয়ে আগ্রহ দেখান নি। পরে কিন্তু এই এসোসিয়েশন জমিদার শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষায়ই মোল আনা অবহিত হয়েছেন। আর সিপাহীবিদ্রোহের সময় থেকেই এঁর এই অধােগতি আরম্ভ। ১৮৫০-১৮৬০ এই দশ বৎসরে বাংলাদেশে নীল-চাষ সম্পর্কে ভীষণ গোল্যােগ উপস্থিত হয়। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভ্য ও হিন্দু পেটিয়েটর সম্পাদক প্রজা-দর্মনী হরিশ্বন্দ্র মুখোপাধাায় প্রবন্ধ

ইউরোপীয় সমাজ ও ততোধিক প্রবল ইউরোপীয় পরিচালিত সংবাদপত্র-গুলির বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করে নীল-চাষীদের অপরিসীম তৃঃথ তুর্দ্দশার কথা শিক্ষিত সাধারণের গোচরে আনলেন। নীল-চাষের ইতিহাস নীলকরদের অত্যাচার-নিপীড়নের কালিমায় রঞ্জিত। কোম্পানীই প্রথমে নীল-ব্যবসা চালাতে সুক্ত করে। পরে তার ব্যবসাধিকার বিলুপ্ত হলে বেসরকারী খেতাঙ্গরা এ ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়। আইন করে নীলকরদের খুব স্থবিধাও করে দেওয়া হ'ল। চুক্তিভঙ্গ করলে নীল-চাষীরা ফোজদারী আইনে দণ্ডিত হবে এ-ও একবার স্থির হয়। এ আইন অবশ্য পরে রদ হয়ে যায়। কিন্তু আবার ১৮৬০ সালের একাদশ আইনে সাময়িকভাবে হলেও, পুনরায় চুক্তিভঙ্গের জন্য দণ্ড দানের ব্যবস্থা হয়েছিল।

নীল-চাষ সম্বন্ধে ১৮২৯ সালে রামমোহন রায় বলেছিলেন যে, এতে জনসাধারণ উপকৃত হচ্ছে। কিন্তু এর পর কুড়ি বছরের মধ্যেই নীল-চাষীর তৃঃথ চরমে ওঠে। মফস্বলের ফোজদারী আদালত ইউরোপীয়গণের বিচারের অধিকারী ছিল না। গরীব চাষীরা স্প্রপ্রিম কোর্টে মোকদ্দমা পরিচালনে অপারগ। এজন্ম ইউরোপীয়দের উপদ্রব ক্রমে অতি মাত্রায় বেড়েই চল্ল। নীলকরদের অত্যাচারের কথা ১৮২২ খ্রীষ্টান্দের মে মাসের 'সমাচার চক্রিকা' ও 'সমাচার দর্পণে' প্রথম উল্লিখিত হতে দেখি। এর সাতাশ বৎসর পরে ১৮৪৯ সালে স্থলেথক অক্ষয় কুমার দত্ত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় নীলকরদের অত্যাচারের কথা বিশদভাবে প্রকাশ করেন। পরে হরিশ্চক্র এ উদ্দেশ্যে তাঁর সবল লেখনী ধারণ করলেন। নীল-চাষীদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা রুশিয়ার 'সাফ্র' ও আমেরিকার নিগ্রো দাসদের সামিল হয়ে পড়েছিল। নীলকর কর্তৃক টাকা দাদন দিয়ে উৎকৃষ্ট জমিতে নীল চাষে চাষীকে প্ররোচনা, আশাসুরূপ কসল না হলে পর বছর নীল উৎপাদনে তাকে বাধ্য করান, নীল চাষের জন্ম দশ বৎসরের

চুক্তি, পুরুষাত্মক্রমে নীলকরের আজ্ঞাবহ প্রজায় পরিণতি, নীলকরদের জমিদারী তালুকদারী ক্রয়, প্রজাবনের দারা বেগার খাটান, চুক্তিভঙ্গকারী চাষীদের নীলকুঠীতে কয়েদ রাখা, প্রভৃতি যত রকম রকম অত্যাচার উৎপীড়ন হতে পারে নীলকররা নির্বিদ্রে নীল-চাষীদের উপর তা সবই কলতে লাগ্ল। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্যোহের সময় থেকে মফস্বল অঞ্চলে নীলকরগণ কেউ কেউ এসিপ্ট্যাণ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা লাভ করে! এতেও প্রজাদের ক্রেশ বহুগুণে বর্দ্ধিত হ'ল। ১৮৬০ সালে সরকার প্রতিষ্ঠিত নীল কমিশনে সাক্ষীরা যে-সব সাক্ষ্য প্রমাণ দিলেন তা থেকে এ সকলই প্রমাণিত হয়ে গেল।

বারাসত জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট এাস্লি ইডেন (ইনি পরে বঙ্গের লেফ্টেক্সান্ট গবর্ণর হয়েছিলেন) এই মর্ম্মে একটি পরোয়ানা জারি করেন যে, নিজ জমিতে নীল চাষ করা ক্রষকদের ইচ্ছাধীন, এজন্ম তাদের উপর জোরজুলুম করা বে-আইনী। এতে আশ্বন্ত হয়ে ১৮৫৯ সালে জন্মান পঞ্চাশ লক্ষ দরিদ্র, নিরক্ষর চাষী একযোগে ধর্ম্মঘট করে। বহু স্থানে চাষ হলেও নদীয়া, যশোহর ও পাবনাতেই নীল-চাষ হ'ত খুব বেশী। যশোহর চৌগাছার বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস নামক হ'জন গ্রাম্য লোক নীল-চাষীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র শিশিরকুমার ঘোষ তথন মাত্র বিংশতি বর্ষ বয়স্ব যুবক। তিনিও এধর্ম্মঘট পরিচালনায় তাঁদের খুব সহায়তা করেন। চাষীদের এই ধর্ম্মঘট কিরূপ ব্যাপক ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ছিল তা ঐ সময়ের লেফ্টেক্সান্ট গ্রন্থ সার্ম জন পিটার গ্রান্ট কমিশনে প্রদন্ত তাঁর নিজ মন্তব্যে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, "তিনি যথন বশোহর, নদীয়া ও পাবনা জেলার মধ্যবর্তী কুমার ও কালীগঙ্গার যাট-সত্তর মাইল নদীপথ ষ্টীমারযোগে

অতিক্রম করেন তথন সহস্র সহস্র নর-নারী ও শিশু এই নদী চুটির চ্'ধারে উপস্থিত হয়ে সমবেতভাবে তাঁকে এই প্রার্থনা জানায় যে, নীল চাষ যেন তাদের দিয়ে আর করান না হয়।" এ দৃষ্ট গ্রাণ্টের মনে গভীর রেথাপাত করেছিল। নীল কমিশনে সাক্ষ্য দান কালে হরিশ্চন্ত্রও বলেন, "আমি এই নীল হাঙ্গামা বিশেষ যত্ন ও সতর্কতার সহিত পর্য্যালোচনা করেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বর্ত্তমান নীল-চাষ প্রজার অহিতকারী। আমি এই মত বহুবার প্রকাশ করেছি।"

প্রসিদ্ধ নাট্যকার দীনবন্ধ মিত্র ডাকবিভাগে স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রূপে বিভিন্ন জেলায় স্ববস্থান কালে নীলকরদের অত্যাচার স্বচক্ষে দেখেন। তাঁর এই অভিজ্ঞতার ফল—বাংলা ১২৬৭ সালের (১৮৬০ ইং) আশ্বিন মাসে প্রকাশিত 'নীল-দর্পণ'। এর ইংরেজী অন্তবাদ পাদ্রী জেম্স লঙ প্রকাশ করেন। এজন্ম স্থপ্রিম কোর্টে নীলকরদের তরফে লঙের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা রুজু হয়। বিচারে তাঁর এক মাস কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা জরিমানা হ'ল! জরিমানার টাকা দিয়ে দেন স্থনামধন্ম কালীপ্রসন্ধ সিংহ মহাশয়। লঙ সাহেব এই অন্তবাদ কবিবর মাইকেল মধুস্থান দত্তকে দিয়ে করান। বিদ্ধিমচন্দ্র বলেন, মধুস্থানও এই কারণে তাঁর সরকারী কন্ম ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এই সময় হরিশ্চক্রও মারা গেলেন। বাঙালী তার তুঃখ, কবিতায় প্রকাশ কর্মলে—

"নীল বানরে সোণার বাঙ্গলা করলে এবার ছারেথার। অসময়ে হরিশ ম'ল লঙের হ'ল কারাগার॥''

বাঙালী মনে নীল কমিশন থুবই আশার সঞ্চার করেছিল বটে, কিন্তু এর স্থপারিশগুলি তেমন আশাপ্রদ হয় নি। নীল কমিশন নীল-চাষের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করলেন! তাঁরা নীলকরদের অত্যাচার নিবারণের জন্ম সাক্ষাৎভাবে কোন নিয়ম বেঁধে দেন নি। তবে বিচারের স্থব্যবস্থার জন্ম গবর্ণমণ্ট জেলাগুলিকে বেশীসংখ্যক মহকুমায় বিভক্ত করে সর্ব্বেত্র আদালত প্রতিষ্ঠা করলেন। পুলিশের সংখ্যা রৃদ্ধি করা হ'ল। দাঙ্গা হাঙ্গামা না বাধে এজন্ম স্থানে স্থানে দৈন্মও মোতায়েন রাখার ব্যবস্থা হ'ল। প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে নীলকরগণ অতঃপর চুক্তিভঙ্কের মোকদমা রুজু করায় বলু নীল-চাষী একেবারে সর্ব্বস্থান্ত হয়ে যায়। তথাপি, নীলকরদের উৎপীড়ন পরে যে অনেকটা কমে যায় তা ঐ ধর্মঘটেরই ফলে বল্তে হবে। এখানে উল্লেখবোগ্য যে, ১৮৬৮ সালের অষ্টম আইন দারা "নীলচুক্তি আইন" রদ করা হয়। ১৮৯২ সালে বৈজ্ঞানিক উপায়ে রং প্রস্তুত আরম্ভ হলে বঙ্গে নীল চাষ একেবারে কমে গেল।

দিপাহী বিদ্রোহের কথা প্রদক্ষতঃ উল্লেখ করেছি। এর কথা একটু পরেই আলাদা করে বল্ব। এ সময় জীবনের সর্ব্ব বিভাগকেই রাজনীতির প্রেরণা সচল করে দিলে। সমাজ-সংস্কারে, সাহিত্য-রচনায়, সংবাদপত্র-পরিচালনে, ধর্মালোচনায় (সংকীর্ণ অর্থে), নাট্যশালা-প্রতিষ্ঠায়, সভা-সমিতি স্থাপনে বঙ্গে তথা ভারতবর্ষে এক নব বুগের সঞ্চার হ'ল। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিভাসাগর ভারতীয় সমাজে তথন মধ্যমণি। তাঁর সমস্ত শক্তি ও প্রতিপত্তি হিলু সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রবর্ত্তনে নিয়োজিত। তথন সাহিত্যিক ও সম্পাদক রূপে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, অক্ষয়কুমার দত্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বঙ্গদেশে স্ক্পরিচিত। বাঙালী-মনে নবযুগের প্রভাবের ছাপ ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত রঙ্গলালের শপদ্মনী উপাধ্যানে'র এই কবিতাংশ্টিতে স্কম্পষ্ঠ,—

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায় ? দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে, কে পরিবে পায় ? কোটী কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে, নরকের প্রায়। দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গ-স্থুখ তায় হে, স্বর্গ-স্থুখ তায়।

রামনারায়ণ তর্করত্ন ( নাটুকে রামনারায়ণ ) ও মাইকেল মধুস্দন দত্ত নাটক রচনায় লিপ্ত। বাঙালী নৃতন নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করে তাঁদের নাটকগুলি অভিনয় করছে। দীনবন্ধু মিত্র 'নীল-দর্পণ' নাটক লিথেই বিখ্যাত হয়েছেন। তিনি এর পূর্বেব বিশ্বমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহযোগে গুপ্ত-কবির নিকট শিক্ষানবীশী করেছেন। প্যারীচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহ বাংলা গছে নৃতন যুগের স্থচনা করতে ব্যস্ত। ইংরেজী 'হিন্দু পেটি য়ট' সম্পাদনায় যেমন হরিশ্চক্ত মুখোপাধ্যায়, বাংলা 'সোমপ্রকাশ' সম্পাদনে তেমনি দারকানাথ বিভাভূষণ বিশেষ খ্যাতি অর্জন করলেন। প্রকৃত পক্ষে, দারকানাথই বাংলা সংবাদপত্র সম্পাদনে নবযুগের প্রবর্ত্তক। বীটন সোসাইটি, ভার্ণাকুলার লিটারেচার সোসাইটি, বিজ্ঞোৎসাহিনী সভা, হেয়ার স্মৃতি-সভা প্রভৃতির সঙ্গে সে যুগের দেশী-বিদেশী সংস্কৃতির প্রধান উপাদকমণ্ডলী যোগ দিয়েছিলেন। কল্কাতায় যেমন বেদরকারী চেষ্টায় বীটন বালিকা স্থল প্রতিষ্ঠিত হ'ল, এর কয়েক বছর পরে স্থানুর মফস্বলেও বালিকা বিভালয় প্রতিষ্ঠার স্থান্ত হয়। পণ্ডিত ঈশ্বরচক্র বিভাসাগর সরকারী নির্দ্দেশে বহু স্থানে বালিকা বিভালয় স্থাপন করেন। বেসরকারী ভাবে যাঁরা এবিষয়ে অগ্রণী হয়েছিলেন त्राष्ट्रनी निवानी रुतिम्ब्ल तांग्र कोधूबी ७ कूमात्रशानी निवानी क्रक्ष्यन মজুমদার তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। হরিশ্চক্র বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক আচার্য্য প্রফুল্লচক্র রায়ের পিতৃদেব। এইভাবে নানা স্থানে বাঙালীরা স্থূল কলেজও প্রতিষ্ঠা করলেন। এক কথায় বলতে গেলে শহর ও পল্লীবাসীর জীবনে নৃতন সাড়া এল এ যুগে।

## সিপাহী যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের বিবিধ প্রচেষ্ঠা, নীল-আন্দোলন প্রভৃতি সম্বন্ধে এইমাত্র বল্লাম। এসময়কার আর একটি প্রধান ঘটনা— প্রধানতম বল্লেও হয়—সিপাহী বিদ্রোহ বা সিপাহী যুদ্ধ। বিদ্রোহ শুধু কৈম্পানীর সিপাহী দৈঞ্চদের মধ্যেই হয় নি, এ আরও ব্যাপক ছিল। তথাপি সিপাহীদের মধ্যেই প্রথম আরম্ভ হয় বলেই হয়ত এর এই নাম দেওয়া হয়ে থাকবে। এসোসিয়েশনের প্রচেষ্ঠা বা নীল 'বিদ্রোহে'র সঙ্গে সিপাহী যুদ্ধের পার্থক্য মূলগত। প্রথম ছটি আন্দোলন চলেছিল গবর্ণমেন্টের কর্তৃত্ব স্বীকার করে। গবর্ণমেন্টের নিকট স্থায় বিচার পাওয়া যাবে এই আশায়ই এদের পরিচালকগণ সকল কাজ নিয়ন্ত্রিত করেছেন। কিন্তু সিপাহী যুদ্ধের প্রকৃতি হ'ল ভিন্ন রূপ। এ একেবারে ইংরেজের কর্ত্তর অস্বীকার করে নিজেই নিজের প্রভু হতে চাইলে, আর ইংরেজ-শাসনের ভিত্তিমূলে প্রবল ভাবে ধাকা দিলে। পলাশীর যুদ্ধের পর এক শ' বৎসরের মধ্যে কোম্পানী ধীরে ধীরে তার পক্ষপুট বিস্তার করেছে সর্ববত্ত। তারা একার্য্যে যে বাধা পায় নি তা নয়, কিন্তু এরূপ সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে বিস্তীর্ণ ভূথণ্ডের জনগণ কথনো এমন করে তাদের বাধা দান করে নি। ইংরেজ এবারে বুঝ্তে পারলে ভারতবাসীর চিত্ত জয় করার ধারণা বুথাই। ভারতবাসীদের মধ্যে এমন শক্তি এথনও রয়েছে যা সংহত হলে ইংরেজের শ্রেষ্ঠতর শক্তিকেও ব্যতিব্যস্ত করে তুল্তে পারে।

সিপাহী বিজ্ঞোহ বা যুদ্ধ আরম্ভ হয় ১৮৫৭ সালের ১০ই মে তারিথে। এর পর পুরা ছ' বছর এই বিজ্ঞোহ চলে। কোম্পানীর সর্বাশক্তি নিয়োজিত হয় এর দমনের জন্ম। সিপাহী যুদ্ধ সম্পর্কে বহু পুস্তক িলিপিবদ্ধ হয়েছে বটে, কিন্তু এথনও এর খাঁটি ইতিহাস লেখা হয়েছে বলে মনে হয় না। কেউ কেউ সিপাহী বিদ্যোহকে 'নেশনাল ওয়ার অফ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স' বা স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে জাতীয় সংগ্রাম বলে উল্লেখ করেছেন। একথা স্বীকার করতে কিন্তু অনেকেরই স্বাপত্তি হবে। এ সময় ভারতবর্ষের বিশিষ্ট ভূথণ্ডের অধিবাসীরা বিশিষ্ট শ্রেণীর সহযোগে হংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপত হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের জনগণের স্বাধীনতা শাভ তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। ওরা নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধিতে ব্যাহত হর্মে অন্সের আশ্রয়ে তা দিদ্ধিরই চেষ্টায় ছিল। একে স্থতরাং আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গেও তুলনা করা চলে না। সামান্ত 'চা' নিয়ে বিবাদ স্থক হলেও আমেরিকাবাদীদের উদ্দেশ্য ছিল, দমগ্র আমেরিকান উপনিবেশের স্বাধীনতা অর্জন, এর শাসনে ব্রিটেনের কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার। লর্ড ডালহোমীর আমলে (১৮৪৮-১৮৫৬) রেলপথ, তার ও টেলিগ্রাফ বিভাগ দবে মাত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কাজেই এর সাহায্যে ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় ঐক্যবোধ তথনও জাগ্রত হবার অবকাশ পায় নি। তথন বিদ্রোহ দমনে এ দ্বারা গ্রন্মেন্টের সাহায্য হ'ল খুব। উক্ত মতবাদের সপক্ষে কিন্তু একটা কথা বলা যায়। দিল্লীর বাদশাহের কর্তৃত্ব স্বীকৃতির মধ্যে একটি নিখিল ভারতীয় আদর্শের নির্দেশ পাওয়া বেতে পারে। কিন্তু বাদশাহ তথন নামে মাত্র পর্যাবসিত হয়েছেন। আর বাদশাহী শাসন যুগোপযোগীও নয়। ও সময়ে নবজাতীয়তার মস্ত্রে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি উদ্বন্ধ। শিক্ষিত ভারতবাদীর মনকেও এ তথন স্পর্শ করেছে। পূর্বব যুগের সামন্ত-তন্ত্রের তথন বিদায় নেবারই পালা। যে কারণেই হোক, এই নবজাতীয়তা-বোধ বিদ্রোহীদের মন ম্পর্শ করে নি। থারা এই জাতীয়তা-বোধে আগেই উদ্বৃদ্ধ হয়েছে তাদের সমর্থনও বিদ্রোহীরা পেলে না। এ প্রকারান্তরে ইংরেজেরই

সহায় হ'ল। এ ছটি কারণেই তাদের সজ্বশক্তি তথন বিরাট্ বার্থতায়। পর্যাবসিত হয়।

লর্ড ডালহৌদী জবরদক্ত শাসক। ব্রিটিশ শাসন স্বপ্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। এজকা তিনি হুটি প্রধান পথ বেছে নিলেন। প্রথমতঃ তিনি এই নীতি এচার করলেন যে, অপুত্রক রাজাদের রাজ্য তাদের মৃত্যুর পর সরকারে বাজেয়াপ্ত হবে। এ নীতির বলে চার বছরের মধ্যে সাতারা, ঝাঁশী ও নাগপুর ব্রিটিশ এলাকাভুক্ত হয়ে গেল ৷ ১৮৫৬ সালে কুশাসনের ওজুহাতে ডালহোঁদী অযোধারে নবাবকে পদ্যুত করে সমগ্র অযোধ্যা প্রদেশ দখল করলেন। একদিকে যেমন এই কার্য্য চল্ল, অক্লদিকে তেমন যাদের সাহায়ে ইংরেজ প্রভুত্ব সর্বাত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই দেশীয় সৈক্সদল পুনর্গঠনে তিনি মন দিলেন। কোম্পানীর দৈক্তদল তথন তিন পল্টনে বিভক্ত—বাঙালা পণ্টন, বোষাই পণ্টন ও মাদ্রাজী পণ্টন। এর মধ্যে বাঙালী পণ্টনই ছিল স্থশিক্ষিত ও সকলের সেরা। কারো কারো ধারণা যে, বাঙালী সিপাহী নিয়েই বাঙালী পূল্টন গঠিত। এ কিন্তু ঠিক নয়। আগ্রা-অযোধ্যা ও বিহারের উচ্চ শ্রেণীর, বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের নিয়েই বাঙালী পল্টন গঠিত হয়েছিল। 'বেঙ্গল আর্মি' বা বাঙালী পণ্টন নামটিই আজও হয়ত ভ্রান্তির উদ্রেক করছে। তথনকার দেশীয় সৈক্তদের নাম সাধারণভাবে দেওয়া হ'ত সিপাহী।

বাঙালী পল্টনের সিপাহীরা উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু, ও খুবই ধর্মপ্রবণ।
তাদের ভিতরে ঐকমতা ও একপ্রাণতা যথেই। এজন্ম তাদের দাবি
কোম্পানীকে বহু বার অবনত মস্তকে মেনে নিতে হয়েছে! সিন্ধু বুদ্ধে
ব্রহ্ম যুদ্ধে ও সমুদ্রপারের কোন কোন বুদ্ধে যেতে বাঙালী পল্টন
অস্বীকার করে ও কর্ত্বপক্ষও তাদের উপর জোর জুলুম বা জিদ না
করে তাদের অস্বীকৃতি মেনে নেয়। গুর্থা ও শিথ যুদ্ধে—উভয়কেই

ইংরেজরা হারিয়ে দেয় এই বাঙালী পল্টনেরই সাহায্যে। এ যুদ্ধগুলিতে বাঙালী পণ্টনের দিপাহীদের ক্রতিত্ব এত বেশী যে, গুর্থা ও শিথেরা ইংরেজের অপেকা বাঙালী পল্টনের সিপাহীদেরই প্রম শক্ত বলে জ্ঞান করতে শিখ্লে। লর্ড ডাল্টোসী এহেন বাঙালী পল্টনের মর্য্যাদা স্বীকারে যেমন অরাজী ছিলেন, এর উপর একান্ত ভাবে নির্ভর করে থাকতে তাঁর মন তেমনি সায় দিলে না। তিনি ১৮৫৬ সালে নিয়ম করলেন – যারা নিরাপত্তিতে কোম্পানীর আদেশ পালন করবে এমন লোককেই বাঙালী পল্টনে নেওয়া হবে,আর শিখ ও গুর্খাদেরও ইতিমধ্যেই সৈক্সদলে নেওয়ার বাবস্থা হয়ে গেছে। বাঙালী পল্টনের সিপাহীরা এতে প্রমাদ গণলে। দেশ ও সমাজের সঙ্গে তাদের যোগ ঘনিষ্ঠ। কাজেই এ কথা আগ্রা-অবোধ্যা ও বিহারেও রাষ্ট্র হতে বিলম্ব হ'ল না। বহু সিপাহীর জন্মভূমি হ'ল রাজ্যচ্যত অযোধ্যার নবাব ও ঝাঁশীর রাণীর দেশ। পেশোগ্গার-পোষ্থ-পুত্র নানা সাহেবও বিঠোরের বাসিন্দা হয়েছেন। ডালহোসী তাঁর ভাতা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কাজেই উত্তর ভারতের সামন্ত নুপতি ও সাধারণ অধিবাসী উভয়ের মধ্যেই কোম্পানীর উপর বীতশ্রদ্ধা দেখা দিল। গিপাহীদের অন্ন মারা যাবার উপক্রম হওয়ায় এই বীতশ্রদ্ধা অতি ক্রত জাতক্রোধে পরিণত হয়। ক্ষেত্র অনেক আর্গেই প্রস্তুত হয়ে ছিল, টোটায় চর্বির সংযোগ—সে উপলক্ষ্য মাত্র। ডালহৌসীর ভারতবর্ষ-ত্যাগের পরেই বিদ্রোহ স্কুরু হয়। কাজেই তাঁর শাসন-নীতিই যে প্রত্যক্ষ ভাবে এর জন্ত দায়ী তা বুঝ্তে বিলম্ব হ'ল না।

এক শ্রেণীর মুসলমানদের ভিতরও ব্রিটিশ-বিদ্বেষ ধুমায়িত হয়ে উঠেছিল। দিল্লীর বাদ্শাহের প্রতি কোম্পানীর ব্যবহার কথনো তারা ক্ষমা করতে পারে নি। ওয়াহাবী সম্প্রদায় এই বিদ্বিষ্ট মনোভাব থেকেই ইন্ধন সংগ্রহ করে। ঐ সময় ব্রিটিশ-বিদ্বেষী মুসলমানরাও দলে দলে সিপাহীদের দক্ষে এসে যোগ দেয়। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ও ইউরোপীর দমাজ কিন্তু সিপাহী বিজ্ঞোহের দময়ে ও পরেও বিজ্ঞোহের জক্ত মুদলমানদের প্রধানতঃ দায়ী করেছিল। শাসন-যন্ত্রও মুদলমানদের বিরোধী হয়েই ছিল বহুদিন।

এ সময়কার সিপাহী ও ব্রিটিশ পক্ষের অনাচার-অত্যাচার আজ ইতিহাসের বস্তু। কিন্তু এর পরে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট যে-সব নীতি অনুসরণ করলেন তা একদিকে যেমনি হ'ল বহু দূর প্রসারী, অক্তদিকে ভারতীয় ও ইউরোপীয় সমাজের মধ্যে বিচ্ছেদ-বৈষম্যও ষোল কলায় পূর্ণ করে দিলে। কর্ম্মে ও লক্ষ্যে এরা ক্রমে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে পড়ল। এর হুচনা আমরা কয়েক বছর পূর্ব্বে বীটন সাহেবের বিচার-বৈষম্য বিদূরণ আইনগুলির বিরুদ্ধে ইউরোপীয় সমাজের গুজ্মবদ্ধ আন্দোলনের মধ্যেই লক্ষ্য করেছি। সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে আন্দোলন চরমে উঠে। বাংলায় ব্যাপক জঙ্গী আইন প্রবর্ত্তন ও বাঙালীকে নিরস্ত্রীকরণের জন্ম জিদ, ব্রিটিশ দেনানী বিদ্যোহীদের উপর যে-সব অত্যাচার করে ও যেভাবে তাদের গ্রাম ও ঘরবাড়ী দাহ করতে স্থক করে তার সমর্থন—এ সব কারণে 'ইউরোপীয়েরা সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেল। তাদের ভারতীয় বিদেষ এত বেড়ে গেল যে, নৃতন বিধিবদ্ধ প্রেস আইন অনুযায়ী 'ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া'কে গ্র্বেশ্টে জাতিবিদ্বের প্রচারের অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করলেন ও সম্পাদককে এই প্রথম অপরাধের জন্ম দণ্ড দান না করে সতর্ক করে দিলেন! বলা বাহুল্য, সিপাহী-বিদ্রোহ আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে বড়লাট লর্ড ক্যানিং এক বছরের জন্ম প্রেস আইন ও অস্তানিয়ন্ত্রণ আইন জারি করেন। তিনি ইউরোপীয়দের পরামর্শ গ্রহণ করেন নি, এজক্ত তারা তাঁর উপরে অগ্নিশর্মা হ'ল ও সভা করে তাঁকে বিলাতে ফিরিয়ে নেবার জন্য পার্লামেন্টে দরথান্ত করতেও কম্বর করলে না ৷ ইউরোপীয়েরা

লর্ড ক্যানিংকে বিজ্ঞপ করে 'ক্লেমেন্সি ক্যানিং' বা 'দয়াময়ী ক্যানিং' উপাধি দিলে। এক দিকে ইউরোপীয় সমাজ যথন তার উপর থড়াহন্ত, এবং ভারতীয়েরা ভয়বিহ্বল, তথন হরিশ্চক্র মুখোপাধ্যায় 'হিন্দু পেটি ুয়টে' সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে ক্যানিং-এর উদার নীতির সমর্থন করেন ও যারা জিঘাংসা বৃত্তি দারা পরিচালিত হয়ে সমগ্র ভারতীয়দের উপর কঠোর আইন প্রয়োগের দাবি জানাচ্ছিল তাদের ঘোর প্রতিবাদ করতে থাকেন। বিলাতের মন্ত্রীসভাও কিন্তু লর্ড ক্যানিংকেই সমর্থন করলেন ও বিদ্রোহের মধ্যেই পার্লামেন্টে আইন পাস করিয়ে (১৮৫৮, ২রা আগষ্ঠ) নিজেরা ভারতশাসন-ভার গ্রহণ করলেন। পরবর্ত্তী ১লা নবেম্বর রাণী ভিক্টোরিয়া তাঁর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘোষণায় জানিয়ে দিলেন যে, ভারতবাসীদের ধর্ম্মের উপরে অতঃপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হবে না, এবং রাজ-সরকারের দায়িত্বপূর্ণ পদে জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ-নির্বিরশেষে সকল যোগ্য ব্যক্তিকেই নিয়োজিত করা হবে। এ ঘোষণা দ্বারা একদিকে যেমন শিক্ষিত ভারতবাসীর আকাজ্জা পূরণের চেষ্টা হ'ল অন্তদিকে অশিক্ষিত জনগণের ধর্মপ্রবণতাও মেনে নেওয়া হ'ল। ঘোষণায় আর একটি বিষয়ও স্পষ্টাক্ষরে বৰ্ণিত হ'ল।

নিপাহী-বিদ্রোহের অক্সতম প্রত্যক্ষ কারণ—কারণে-অকারণে লর্ড ডালহোসী প্রবর্ত্তিত নীতি অন্থযায়ী দেশীয় রাজ্যগুলির ব্রিটিশ এলাকাভূক্তি। এই নীতি একেবারে বর্জ্জন করবার কথা হ'ল অতঃপর। দেশীয় রাজ্মগুর্বাও স্থতরাং এই ঘোষণা পেয়ে স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেল্লেন ও বিদ্রোহীদের কাছ থেকে সরে দাঁড়ালেন। সিপাহী-বিদ্রোহের পর থেকে আজ পর্যান্ত কোন দেশীয় রাজ্যকেই একেবারে ব্রিটিশ এলাকাভূক্ত করা হয় নি। ব্রিটিশ কর্ত্ত্পক্ষ কুশাসনের ও ষড়বন্তের ওজুহাতে বহু রাজ্মগুকে গদিচ্যুত করেছেন, কিন্তু রাজ্য গ্রাস না করে তাদের বংশধর বা কোন





রাসবিহারী ঘোষ

নিকট আত্মীয়কে গদিতে বসিন্ধছেন। এই নীতির ফলে যে একটি বিসদৃশ ব্যাপারের উদ্ভব হয়েছে তার কথাও এখানে একটু বলি। ভারতবর্ষে এখন ছোট বড় বহু শত দেশীয় রাজ্য বর্ত্তমান। কাশ্মীর, মহীশুর, হায়দ্রাবাদের মত বড় রাজ্য, আবার পাঁচ-শ, হাজার একর জমি পরিমিত পল্লী নিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যও রয়েছে এখানে। এসব রাজ্যের অধিকাংশেরই গঠনতন্ত্র, শাসনপ্রণালী, শিক্ষাপদ্ধতি সেকেলে ধরণের। ব্রিটিশ ভারতের অধিবাসীরা যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানে, শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রসর হয়ে বর্ত্তমানের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে চল্ছে তখন পার্শ্ববর্ত্তী অধিকাংশ দেশীয় রাজ্যের লোকেরা মধ্যযুগীয় আবহাওয়ার মধ্যেই বর্দ্ধিত হচ্ছে। এর ফলে এক ভারতবর্ষের মধ্যেই ত্বর্কম—একটি অত্যগ্রসর আর একটি অনগ্রসর—ভারতের স্কষ্টি হয়েছে! ভারতের ঐক্যবদ্ধ শাসনের পক্ষে এ এক ভীষণ বাধা। গত পাঁচাণী বছর ধরে যে ব্রিটিশ নীতি অমুস্তত হয়েছে—বর্ত্তমান পরিণতির জন্য তাকেই দায়ী করতে হয়।

পার্লাদেন্টে যে আইন পাশ হ'ল তাতে আগেকার বোর্ড অফ্ কন্ট্রোল তুলে দেওয়া হ'ল। এ সময় সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেট বা ভারত-সচিবের পদ স্পষ্ট হয়। তিনি ব্রিটিশ মন্ত্রীসভারও একজন মন্ত্রী হবেন এবং পনের জন অতিরিক্ত সদস্য নিয়ে গঠিত ইণ্ডিয়া কৌন্সিল নামক পরামর্শদাত সভারও কর্ত্তা থাক্বেন। আর ভারতে বড়লাট ভাইস্রয় বা রাজপ্রতিনিধিরূপে শাসন কার্য্য পরিচালনা করবেন। অতঃপর ভারত-সচিব ও বড়লাটের ক্ষমতা খুবই বেড়ে গেল।

সিপাহী বিজোহ কিন্তু শাসন-যত্ত্বে একটা মৌলিক পরিবর্ত্তনও সাধন করলে। একটি কোম্পানীর হস্ত থেকে ভারত শাসন ও সংরক্ষণ কার্য্য ইংলণ্ডেশ্বরের নামে সমগ্র ব্রিটিশ জাতিই এবারে গ্রহণ করলে। মাড্ঠোনের আমল পর্যাস্ত বিলাতে এ একটি দলীয় প্রশ্ন রইলেও, ভারত-শাসন ক্রমে সমগ্র জাতিরই দায়িত্ব হয়ে প্রভল। আর কথায়ই আছে, 'ভাগের মা গঙ্গা পায় না'। দশ জনের কাজ বলে ভারত-সচিব ও ভাইনুরয়ের উপর ভারত-শাসনের ভার ছেড়ে দিয়ে পার্লামেন্ট নিশ্চিম্ভ হয়ে রইলেন। এজকাই ভারতবর্ষ সম্পর্কে পার্লামেটে বাৎসরিক আলোচনার দিনে কোরাম বা নির্দিষ্ট ন্যুনসংখ্যক প্রতিনিধির অভাবে অধিবেশন বন্ধ করে দেবার উপক্রম হ'ত। ভারতবর্ষ-প্রবাদী বেসরকারী ইউরোপীয় সমাজ আগে কোম্পানীর আমলে ভারত-সরকারকে যেমন আলাদা করে ভাবত, অতঃপর তাদের পক্ষে তা আর সম্ভব হ'ল না। ভারতবর্ষ সমগ্র ইংরেজ জাতির সম্পত্তি, স্মৃতরাং তাদেরও সম্পত্তি বলে তারা বিবেচনা করলে। ভারত-শাসনের সঙ্গে তারা নিজেদের বিশেষ ভাবে জড়িয়ে ফেল্লে। গবর্ণমেণ্টও এতদিন তাদের কতকটা ভিন্ন দৃষ্টিতেই দেখ্ত, এবং ভারতীয় ও ভারত-প্রবাসী ইউরোপীয়দের মধ্যে ব্যবহার-সাম্য স্থাপনে মধ্যে মধ্যে প্রয়াস পেত। অতঃপর শাসকগোষ্ঠী ও বেসরকারী ইউরোপীয় সমাজের দায়িত্ব একই স্তরে উন্নীত বা অবনমিত হ'ল। তাদের উভয়েরই চক্ষে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী একটি স্বতম্ত্র বস্তু বলে প্রতিভাত হতে লাগুল। শুধু নীতির জন্মই ইংরেজ শাসকবর্গ একেবারে বেসরকারী ইউরোপীয়দের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল বল্লে ভূল হবে, আত্মরক্ষার প্রাথমিক তাগিদেও তারা এরূপ হতে হয়ত উদ্বন্ধ হয়েছিল। প্রবাদী ইউরোপীয়দের স্বার্থও তারা যোল আনা অটুট রাখ্তে বদ্ধপরিকর হ'ল। ইংরেজের ব্যবসা-স্বার্থ দেশে ইতিপূর্ব্বেই প্রবল হয়ে উঠেছে। সহরে ও মফঃস্বলে প্রচর ইংরেজ বসবাস করতে আরম্ভ করেছে। তাদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেথে কর্ত্তপক্ষ দেশ রক্ষায় ও দেশ শাসনে তাঁদের সহযোগিতা পূর্ণ ভাবে আদায় করলেন। ইউরোপীয় স্বার্থ বজায় রাখ্তে তাঁরা যতথানি আগ্রহ প্রকাশ করলেন ঠিক ততথানি তাঁরা ভারতীয়দের দূরে সরিয়ে রাথ্লেন।

ব্রিটিশ জাতি ভারত-শাসন ভার গ্রহণের পর থেকে তার সামরিক নীতিও বদলাতে স্থক হয়। বিদ্রোহ দমনে ডালহৌসির অত্নস্ত নীতিই কিন্দ্র কার্য্যকরী হয়েছিল। নব-গঠিত শিথ ও গুর্থাবাহিনী এবারে সরকারকে বিশেষভাবে সাহায্য করে। আগেই বলেছি, ব্রিটিশ নীতি-চাতুর্য্যের ফলে শিথ ও গুর্থারা ইংরেজের পরিবর্ত্তে নিতান্ত ভ্রমবশতঃই यामगती हिन्दुशानी मिशाशीपावर भक्क वरन गगा कत्र । नर्ड जानारोमी বিলাতে বসেই বিজ্ঞোহের প্রাক্তালে লিখেছিলেন, 'হিন্দুস্থানী সিপাহীদের বিরুদ্ধে শিথ ও গুর্থারা বিশ্বস্তভাবে শয়তানের ( "devils") মতই লড়বে।' দেনাপতি ম্যান্দ্ফিল্ড বলেন, 'শিথরা যে সিপাহী বিদ্রোহের স্থযোগ নিয়ে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা না করে আমাদের পক্ষ নিয়ে লড়েছে তার কারণ এ নয় বে, তারা আমাদের খুব প্রীতির চক্ষে দেখে; তার কারণ এই যে, তারা বাঙালী পণ্টনকে অন্তরের সঙ্গে ঘুণা করে !' সিপাহী বিদ্রোহের সময় সার জন লরেন্স ছিলেন পঞ্জাবের চীফ কমিশনার। তিনিও নিজ অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন, "নিঃসংশয়ে বলতে পারি, বাঙালী পল্টনের প্রাত্ত্ববোধ ও ঐকমত্য আমাদের পক্ষে দব চেয়ে বেণী ক্ষতিকর হয়েছে। এচ ক্রটির (?) সংশোধন করতে হলে পণ্টন প্রথমতঃ ইউরোপীয় সৈত্য ও দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন জাত থেকে সংগৃহীত সৈক্ত দ্বারা ভত্তি করতে হবে।" সিপাহী বিজোহের পর কুড়ি বছরের মধ্যেই ভারতীয় সৈক্তদলের এই 'ক্রটি' ( অর্থাৎ 'ঐকমতা' ও 'ভ্রাতৃত্ববোধ' ) দূরীভূত হয়। সরকার বাঙালী পল্টনের চেহারা বদলে দিয়ে শিথ, পঞ্জাবী, মুসলমান, পাহাড়ী, জাঠ, রাজপুত ও গুর্থা দিয়ে দৈরদল পূর্ণ করলেন। ব্রিটিশ দৈরাও অধিক সংখ্যায় ভারতে স্থিত হ'ল এর পর থেকে।

কয়েকটি বিশেষ শ্রেণী থেকে সৈক্ত সংগ্রহ করায় একদিকে সমগ্র ভারতীয় জাতি যেমন যুদ্ধবিভায় অজ্ঞ থেকে গেল অক্তদিকে আইন বলে তাদের নিরম্ভ করে রাথবারও ব্যবস্থা হ'ল। ১৮৭৯ সালে সার রিচার্ড টেম্প্ল বোদ্বাই-এর গবর্ণর ছিলেন। তিনি তথন বলেন, "ব্রিটিশ শাসনে ভারতবাসীর পূর্ব্বেকার যুদ্ধ করবার ক্ষমতা হ্রাস পেতে পেতে এখন একেবারে শৃক্তে গিয়ে পৌছেছে। আর এ ব্যাপারটি আমাদের শাসনের একটি প্রধান রক্ষাকবচ বলে বিবেচিত। সরকার এ বিষয়ে এতই সচেতন রয়েছেন যে, পঁচিশ বৎসরের অফুস্ত নীতির ফলেই ভারতবাসীরা সাধারণ ভাবে নিরম্ভ হয়ে পড়েছে।" সিপাহী বিদ্রোগ্রে অন্যূন পাঁচাশী বছর পরে আজও ভারতবাসী জাতি হিসাবে নিরম্ভ ও যুদ্ধ বিভায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ!

বিদ্রোহ উত্তর ও মধ্য ভারতে ছড়িয়ে পড়লেও আগ্রা-অ্যাধ্যাই এর প্রধান লীলাক্ষেত্র। বিজ্ঞোহী সিপাহীদের ও ব্রিটিশ বাহিনীর নির্মাম অত্যাচারের ফলে ও-অঞ্চল একেবারে শ্মশানে পরিণত হয়েছিল। বিজ্ঞোহ প্রশমিত হ'ল বটে, কিন্তু অধিবাসীদের মধ্যে শান্তি ফিরিয়ে আন্তে কর্তৃপক্ষকে বিশেষ বেগ পেতে হয়। এসময় একজন বাঙালী তাঁদের বিশেষভাবে সাহায্য করলেন। ডিরোজিও-শিয়্তদলের মধ্যে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে আমরা একজন উগ্র রাজনীতিক বলেই জানি। কিন্তু সে-যুগের শিক্ষিত বাঙালীর রাজনৈতিক উগ্রতাও একটি বিশিষ্ট গণ্ডীর মধ্যেই প্রকাশ পেত। ইংরেজের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হোক্, এ তারা চাইত না। দক্ষিণারঞ্জনের বয়োর্ছির সঙ্গে সঙ্গের পরামর্শে লর্ড ক্যানিং দক্ষিণারঞ্জনকে রায়বেরিলীর অন্তর্গত বাজেয়াপ্ত তালুক শঙ্করপুরের স্বন্থ দিয়ে আগ্রা-অ্যোধ্যায় প্রেরণ করলেন। ঐ প্রদেশের বাজেয়াপ্ত তালুকগুলি বুঝে বুঝে 'রাজভক্ত' লোকদের স্থায়ীভাবে প্রদান করা হয়েছিল। দক্ষিণারঞ্জন তালুকদারদের সত্যবন্ধ

করে ১৮৬১ সালের নবেম্বর মাসে লক্ষ্ণে শহরে 'আউধ্ বা অ্যোধাা বিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করেন। এসোসিয়েশনের মুথপত্রস্বরূপ 'সমাচার হিলুস্থানী' নামে ইংরেজী ও 'ভারত-পত্রিকা' নামে হিলুপ্থানী সংবাদপত্রও প্রকাশিত হ'ল। বিধ্বস্ত অ্যোধার পুনর্গঠনে দক্ষিণারঞ্জনের কৃতিত্ব সামান্ত নয়। তিনি পনর বছরের অধিক কাল সেখানে বাস করেন এবং নানা জনহিতকর কার্য্যে ব্রতী হন। ও-অঞ্চলের রাজনীতি-চর্চ্চারও মূলাধার ছিলেন তিনি। তাঁর কর্মশক্তি নিয়োজিত না হলে এই দেশের দৈন্ত-দেশা ঘূচ্তে আরও বছকাল হয়ত চলে যেত। সিপাহী-বিদ্রোহ দমনে যে নৃশংসতা অবলম্বিত হয় তার ফলে অযোধার মধ্যবিত্ত শ্রো প্রায় বিলুপ্ত হয়ে বায়। এখনও তালুকদার ও প্রজা ছাড়া অন্ত কোন শ্রেণী সেধানে খুঁজে পাওয়া ভার। তালুকদার শ্রেণী ক্রমে সরকার পক্ষে ঝুঁকে পড়ল; অতঃপর জনসাধারণের নেতৃত্ব বায়া গ্রহণ করেন তারা অধিকাংশই অন্ত প্রদেশ থেকে আগত, অযোধ্যা-প্রবাসী—নেহ ক্র, সাপ্রু, কুঞ্জক, মালবীয় প্রভৃতিরা।

নিপাহী যুদ্ধের অনাচারের ফলে ১৮৬১ সালে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে ভীষণ ছভিক্ষ উপস্থিত হয়। কোম্পানীর আমনে ইতিমধ্যেই ভারতবর্ষে কতকগুলি বড় বড় ছভিক্ষ হয়ে গেছে। ছিয়াত্তরের ময়ন্তরের কথা আমরা সকলেই জানি। ১৮০০ সালে বোম্বাইয়ে ও ১৮০৭ সালে মাদ্রাজে বড়রকমের ছভিক্ষ হয়। তারপরে এল ১৮৬১ সালের ছভিক্ষ। শিক্ষিত ভারতবাসীর জাতীয়তাবোধ সিপাহী যুদ্ধের সময় কর্ম্বে প্রকাশিত হবার স্থ্যোগ পায় নি। এবারে তা যেন ছকুল উপ্চে পড়ল। ছভিক্ষের ক্রেশ ভারতবাসীদের একভ্রাতৃত্ব ও একজাতীয়ত্ব বোধে অন্তর্পাণিত করতে লাগ্ল।

मिशारी विट्यार्ट्स अत मत्रकाती ७ विमत्रकाती रेडेदताशीय ममाख

এমনি একান্তভাবে স্বদেশ ও স্বজাতির স্বার্থ-রক্ষার অগ্রসর হ'ল যে, এর প্রতিক্রিয়া ভারতীয় মনে উপস্থিত হতেও অধিক বিলম্ব হ'ল না। বিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রভাব তথন অনেকটা কমে গেছে, কেননা শাসক শ্রেণীর সঙ্গে নিজেদের স্বার্থ মিলিয়ে নিতেই তথন এ সচেষ্ঠ। তথাপি এ যতটুকু স্বাধীন সত্তা বজায় রাখতে পেরেছিল তা হরিশ্চন্দ্রের পরবর্ত্তী 'হিন্দু পেট্রিয়ট' সম্পাদক ক্রম্ফদাস পালের চেষ্টায়। ক্রম্ফদাস প্রথমে এই এসোসিয়েশনের সহকারী সম্পাদক ও পরে সম্পাদক হয়েছিলেন। দেশপূজ্য স্বরেক্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আত্মজীবনীতে ক্রম্ফদাস পালকে ভারতবর্ষের অস্ততম শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক্র বলে অভিহিত ক্রেছেন। সিপাহী বিদ্যোহের পরবর্তী যুগে হিন্দু পেট্রিয়টে ক্রম্ফদাস পাল ও সোমপ্রকাশে ঘারকানাথ বিভাভূষণ ইংরেজের নৃতন মনোভাব বিশ্লেষণ করে নিজেদের কর্ত্ব্য সম্বন্ধে স্বদেশবাসীকে সজাগ করে দেন।

কবিবর মাইকেল মধুস্থান দত্ত তাঁর অমর কাব্য 'মেঘনাদ বধ' ১৮৬০ সালের মধ্যেই লিখে শেষ করেন। মেঘনাদ বধ বাঙালীর প্রাণে নৃতন আশার সঞ্চার করেছিল। সিপাহী বিদ্রোহ সমর্থন বা তার প্রশন্তিবাদ করতে তথন কেউই ভরসা পেত না। ক্যানিঙ্কের আমলে যে প্রেস-আইন নৃতন করে বিধিবদ্ধ হয় তার বলে সংবাদপত্র ও পুস্তক-পুস্তিকা সবই বাজেয়াপ্ত হতে পারত। শিক্ষিত বাঙালী-মন তথন হয়ত এতটা অসাড় হয়ে পড়েনি, তাই সিপাহী বিদ্রোহের মধ্যে ব্যর্থতার গ্লানির সঙ্গে সংগ্রামের বীরত্বও উপলব্ধি করতে পারত। হয় ত কেউ কেউ এ বীরত্ব লক্ষ্য করেছিল ও নিজ্ঞানের এই অবদ্দিত বাসনাকে প্রাচীন কাব্যের ছাঁচে ঢেলে সাধারণের কাছে প্রকাশ করতেও চেয়েছিল। রাবণ-সন্তান রাক্ষ্য-বীর ইন্দ্রজিৎকেই মধুস্থান করলেন তাঁর কাব্যের নায়ক। আর জ্ঞাতিশক্র বিভীষণ—খাঁর গোপন কথা প্রকাশের ফলে হ'ল রাক্ষ্য-

কুলের পরাজয়, তাঁকে সাজালেন দেশদ্রোহী করে! তিনি কাব্যছন্দে বিভীষণের দেশদ্রোহিতা ও জ্ঞাতিদ্রোহিতা ও তার বিষময় ফল স্বদেশবাসীদের চোথের সাম্নে ধরিয়ে দিলেন। সিপাহী য়ুদ্ধের অব্যবহিত পরেই যে এ কাব্যথানি এতটা সমাদর লাভ করেছিল তার একটি কারণ, এতদিন পরে, মনে হয়, শুধু ছন্দের নৃতনত্ব বা রসের গভীরতাই নয়, এর উপরে আর একটি জিনিষও রয়েছে, তা হ'ল বাঙালী তথা ভারতবাসীর তথনকার মনের কথা জোরের সঙ্গে প্রকাশ। বাঙালী বীর্যেরই উপাসক হতে চাইছে।

## বাঙালীর নবজাতীয়তা বোধ

সিপাহী যুদ্ধের পরে সরকার তরফে সৈক্তদল সম্পর্কে যে-সব নীতি অফুসত হতে স্থক্ষ হয় এই মাত্র তার আভাষ দিয়েছি। একদিকে রাণী ভিক্টোরিয়ার উদারনীতিমূলক ঘোষণা, অক্তদিকে সরকারের স্থানিদিপ্ত রক্ষণনাল নীতি—ত্রের মধ্যে পড়ে লর্ড ক্যানিং-এর পরবর্তী ভাইস্রয় লর্ড এলগিন (১৮৬২-৬৩) বড় ফাঁপরে পড়লেন। তিনি ভারত-সচিব সার চার্লস উডকে (ইনিই প্রথম ভারত-সচিব বা সেক্রেটারী অফ্ প্রেট) লিখ্লেন যে, গণ্যমাক্ত ও স্থানিক্ষিত ভারতবাসীদের যদি শাসন কার্য্যের অংশভাগী না করা হয় তা'হলে তাঁরা জনসাধারণের সঙ্গে মিশে তাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করে সরকারের ঘোর শক্র হয়ে দাঁড়াবেন। আর যদি শাসনব্যাপারে তাঁদের সহযোগিতা গ্রাহ্ম হয় তা'হলে ব্রিটিশ প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠায় ব্যাঘাত ঘট্বে। এই দোটানায় পড়ে, যাহোক্, কর্ভৃপক্ষ ঠিক করলেন, যতটা সম্ভব প্রভূত্ব নিজেদের হাতে রেথে কোন কোন অপেক্ষাক্ষত কম দায়িত্বশীল পদে ভারতবাসিকে নিযুক্ত করা চল্বে!

তথন, কল্কাতা, বোষাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিত্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে উচ্চ শিক্ষা সাধারণের অধিগম্য হয়েছিল। ভারতীয় যুবকগণ উচ্চতম পরীক্ষা উর্ত্তীর্ণ হয়ে পাশ্চাত্যের জ্ঞানগরিমা উপলব্ধি করলেন। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, তারকনাথ পালিত, রাসবিহারী ঘোষ প্রভৃতি এয়ুগের বিশেষ ক্বতি ছাত্র। ক্বতি ছাত্রদের অনেকে স্বভাবতঃই সরকারী উচ্চ পদগুলিতে নিয়োগের আকাজ্ঞা পোষণ করতে লাগ্লেন। কিন্তু ডেপ্টি কলেক্টরী ও ডেপ্টি ম্যাজিট্রেটীই ছিল তথন ভারতবাসির পক্ষে সর্ব্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য উন্মুক্ত পদ। প্রসিদ্ধ ঔপস্থাসিক বিদ্বিষ্ঠিক

চটোপাধ্যায়ের মত প্রথম শ্রেণীর মনীষী ও জ্ঞানী ব্যক্তিও ডেপুটি मां जिरहे मैत दानी कि जु आना कत्र ज भारतन नि! मिविनियानी भन বিলাতে সাধারণের নিকট উন্মুক্ত হলেও ভারতবাসীর পক্ষে এতদিন তার স্রযোগ গ্রহণ আদৌ সম্ভবপর হয় নি। ১৮৬০ সালের পর থেকেই প্রথম বাঙালী যুবকগণ উচ্চ শিক্ষা লাভার্থে বিলাত গমন করতে আরম্ভ করেন। মহিষ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিলাতে গিয়ে ১৮৬০ সালে গিবিলিয়ানী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনিই ভারতবাসীদের মধ্যে প্রথম আই-সি-এস। পশ্চিম ভারতে বোম্বাই প্রদেশে তাঁকে স্থিত করা হয়। সত্যেলনাথের সঙ্গে প্রাসিদ্ধ বাগ্মী ও বাারিষ্ঠার মনোমোহন ঘোষও একই উদ্দেশ্য নিয়ে বিলাত গিয়েছিলেন। মনোমোহন 'বঙ্গ ভাষা প্রকাশিকা সভা'র সভ্য ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের বন্ধু রামলোচন ঘোষের পুত্র। ইনি অল্প বয়সেই ইংরেজীতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১ দালের আগষ্ট মাদে 'ইণ্ডিয়ান মিরর' নামক ইংরেজী পাক্ষিক পত্রিকা বের করে তাঁরই উপর এর সম্পাদনা ভার অর্পণ করেন। তথন মনোমোহনের বয়স মাত্র সতর বছর! দিবিল পার্বিদ পরীক্ষার নিয়মাদি পরিবর্ত্তনের ফলে তু-তুবার চেষ্টা করেও মনোমোহন কুতকার্য্য হতে পারেন নি। অবশেষে ১৮৬৬ সালে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা পাস করে স্বদেশে ফিরে আসেন।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাফল্য লাভের পর থেকেই বিলাতের কর্তৃপক্ষ সিবিলিয়ানী পরীক্ষার নিয়ম-কাত্মন এমনি ভাবে রদ-বদল করতে লাগলেন যে ভারতীয়দের পক্ষে এতে উর্ত্তীর্ণ হওয়া একরূপ তুর্ঘট হয়ে উঠ্ল। শিক্ষিত বাঙালীর পক্ষে সরকারের অভিপ্রায় ব্যুতে অধিক বিলম্ব হ'ল না। পাদ্রি টমসন ও গ্যারাট এ সম্পর্কে বলেন যে, ঈপ্ত ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ধ্বংসাবশেষের উপর যে শাসন-কাঠামো খাড়া করা হ'ল তাতে শিক্ষিত ভারতবাসীর স্থান ছিল না বল্লেই চলে! মেজর ইভ্রান্স বেল বলেন, ১৮৬২ সালে যথন হাইকোর্ট ও ব্যবস্থা-পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হ'ল তথন এদেশীয়দের দায়িত্বপূর্ণ পদ দান সম্বন্ধে খুবই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, কিন্তু পরে অতি সামাত্রই কার্য্যে পরিণত করা হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগা যে, একটি আইন করে কল্কাতার সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামত আদালত এবং স্প্রপ্রিম কোর্ট—সব নিয়ে ১৮৬২ সালে বর্ত্তমান কল্কাতা হাইকোর্ট গঠিত হয়। বোঘাই ও মাদ্রাজেও এসময় ৽হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। সমগ্র ভারতবর্ষ সম্পর্কে প্রযুক্ত দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনও এ সময়ে তৈরী হ'ল।

১৮৬১ সালে পার্লামেণ্টে 'ইণ্ডিয়ান কৌন্ধিল্ম্ এক্ট' নামে ভারতের ব্যবস্থা-পরিষদ সম্পর্কে একটি আইন বিধিবদ্ধ হয়। এ আইন অনুসারে ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ পুনর্গঠিত হ'ল। এবারে বড়লাটের শাসন-পরিষদে একজন পঞ্চম সদস্থ নিযুক্ত হলেন। বড়লাট, জঙ্গীলাট ও শাসন-পরিষদের পাঁচজন সদস্থা—এই সাতজন এবং বেসরকারী অন্যুন ছয় ও অনধিক বার জন মনোনীত সদস্থা নিয়ে ব্যবস্থা-পরিষদ গঠনের কথা হয়। ১৮৭০ সালে আইন কিঞ্চিৎ সংশোধিত হয়ে ত্বিরু হয়, বথন যে প্রদেশে পরিষদের অধিবেশন হবে তথন সেই প্রদেশের শাসনকর্তাও এতে অতিরিক্ত সদস্থা হিসাবে যোগদান করবেন। বাংলা দেশ থেকে একজন সিনিয়র সিবিলিয়ান কর্ম্বচারীকেও অতিরিক্ত সদস্থা করে নেওয়া হয়। ১৮৬১ সালের আইনেই কিন্তু ত্বির হ'ল, বেসরকারী সদস্থাদের মধ্যে অর্দ্ধেক হবেন ভারতীয়। এই আইন অনুসারে গঠিত প্রথম ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে ভারতীয় সদস্থা মনোনীত হলেন পাতিয়ালার মহারাজ্য, কাশী-নরেশ এবং গোয়ালিয়রের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী সার্ দিনকর রাও। এতে কিন্তু একজনও বাঙালী গ্রহণ করা হয় নি।

পূর্ব্বে বোম্বাই ও মাদ্রাজে গবর্ণরের কৌন্সিল পরিষদ ছিল। আইন-প্রণয়নে তাদের ক্ষমতা ছিল বড়লাটেরই সমান। ১৮৩৪ সালের পার্লামেন্টীয় আইনের তাদের এ ক্ষমতা বিলুপ্ত করা হয়। অতঃপর সপরিষদ বড়লাট সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের জন্ম আইন তৈরী করতে লাগ্লেন। পরে ১৮৬১ সালের আইন বলে আবার বোম্বাই ও মাদ্রাজে ব্যবস্থা-পরিষদ গঠিত হ'ল। তারা প্রাদেশিক ব্যাপারে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রাপ্ত হলেও, প্রত্যেকটি আইনে বড়লাটের সম্মতি নেবার কথা হয়। এইরূপে শাসন স্পষ্টতঃই কেন্দ্রীভূত করা হ'ল।

বাংলার জন্ম কিন্তু পূর্বে কোনরূপ স্বতন্ত্র ব্যবস্থাই ছিল না। এই আইনে এ প্রদেশে ব্যবস্থা-পরিষদ প্রবর্ত্তনের জন্ম বড়লাটকে ক্ষমতা দেওয়া হয়। বড়লাটের ঘোষণা অনুসারে ১৮৬২ সালের ১৮ই জানুয়ারী বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদ গঠিত হ'ল। পরিষদের প্রথম অধিবেশন হয় পরবর্ত্তী ১লা কেব্রুয়ারী। এ পরিষদে সদস্থ সংখ্যা বার জন। এদের মধ্যে চার জন বাঙালী। সদস্থাণ ছ' বছরের জন্ম মনোনীত হতেন। রাজ্ঞা প্রতাপচক্র সিংহ, রমাপ্রসাদ রায়, নবাব আবহুল লতিফ ও প্রসন্ধরুমার ঠাকুর প্রথম মনোনীত সদস্থ। এ বছরের ১লা আগন্ত রমাপ্রসাদ রায়ের মৃত্যু হলে তাঁর স্থলে রামগোপাল ঘোষ ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্থ মনোনীত হন। মনোনীত সদস্থদের ক্ষমতা ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। শাসন সম্পর্কে কোনরূপ অভিযোগ বা প্রশ্ন পেশ করবার বা কোন বিষয়ে শাসনপরিষদের সদস্থাদের জবাবদিহি করাবার ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। নির্দিষ্ট আইন বিধিবদ্ধ কালেই তাঁরা শুধু পরামর্শ দিতে পারতেন। তাঁদের কিন্তু ভোট-দানের অধিকারও এবারে স্বীকৃত হয় নি। অন্যান্থ ব্যবস্থা-পরিষদের মনোনীত সদস্থদের বেলায়ও এই নিয়ম চালু হ'ল।

রমাপ্রসাদ রায় রাজা রামমোহন রায়ের কনির্চ পুত্র। তিনি

🖎 সময়ে হাইকোর্টের লিগ্যাল রিমেমব্রান্সার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ পদে তিনিই প্রথম বাঙালী। সরকার ভারতবাসীদের মধ্যে তাঁকেই প্রথম হাইকোর্টের বিচারপতি নিয়োগ করেন। কিন্তু তাঁকে যথন এ সংবাদ দেওয়া হ'ল তথন তিনি মৃত্যু-শ্যাায়। প্রকৃতপক্ষে, শস্তুনাথ পণ্ডিতই প্রথম ভারতবাসী, বিনি হাইকোর্টে বিচারাসনে বসে প্রথম জজীয়তি কার্য্য করেছিলেন। ইনিও সে-যুগের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। নবাব আব্দুল লতিফ ইংরেজী শিক্ষায় স্থাশিক্ষিত ও তথন মুসলমান সমাজের নেতৃস্থানীয়। কল্কাতার মহত্মতান এদোসিয়েশনের ছিলেন তিনি অক্ততম কর্ণধার। সার দৈয়দ আহুমেদের পূর্ব্বেই তিনি স্বধর্মীদের ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করে বক্তৃতা করেছিলেন। প্রসন্ধকুমার ঠাকুর ও রামগোপাল ঘোষ তথনকার বাঙালী-সমাজে স্থপরিচিত ব্যক্তি। আমরা এতক্ষণে বহুবার এঁদের প্রদক্ষ করেছি। প্রসন্নকুমার ঠাকুরও একজন বিখ্যাত ব্যবহারজীবী। তিনি ছিলেন রামমোহন রায় পন্থী। রাজনীতিতেও তিনি মধ্য পদ্বা অবলম্বন করেছিলেন। লর্ড ডালহৌসী প্রসন্মকুমারকে ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে ক্লার্ক এসিষ্ট্যাণ্ট পদে নিয়োগ করেছিলেন। তথন কোন ভারতীয় সদস্য পরিষদে না থাকায় আইন প্রণয়ন কালে তাঁর মতামত জেনে নেওয়া খুবই প্রয়োজন হ'ত। তিনি পরে এই পরিষদেও সভা হন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিভালয়ে তিন লক্ষ টাকা দান করেন। তাঁর দানেই 'ঠাকুর আইন অধ্যাপক' পদের স্ষষ্টি হয়েছে। ডিরোজিও-শিখ্যদের ভিতর রামগোপাল ঘোষ প্রসিদ্ধ বাগ্মী বলে খ্যাতি লাভ করেন। ১৮৪৭ সালেই বাগ্মিতার জন্ম ইংরেজদের নিকট তিনি 'ইণ্ডিয়ান ডিমম্থিনিস' বা ভারতীয় ডিমম্থিনিস আখ্যা পান! তাঁর স্বাদেশিকতা ছিল অমুপম। স্বদেশবাসীর স্বার্থরক্ষা কল্পে ব্যবস্থা-পরিষদে ও কল্কাতা মিউনিসিপ্যালিটিতে রামগোপালের বক্ততা তাঁর মৃত্যুর বহু

পরেও লোকে স্মরণ করত। তিনি বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রতিষ্ঠার সময় থেকে তিনি কল্কাতা বিশ্ববিভালয়ের একজন সদস্য ছিলেন।

রামগোপাল ঘোষের জীবিত-কালেই যে বাঙালী-প্রধান শিক্ষিত যুবক সমাজের চিত্ত অধিকার করেছিলেন তাঁর নাম ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। তিনি ।নজেও কিন্তু তথনও যুবক। কিন্তু তাঁর কথা বলবার পূর্বের আর একজনের কথা আমাদের স্মর্ণীয়। তিনি হলেন প্যারীচরণ সরকার। মোহাবিষ্ট শিক্ষিত বাঙালীর দৃষ্টি স্বদেশ ও স্বজাতির দিকে ফিরিয়ে আন্তে তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। প্যারীচরণ সরকার আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। বহু কাল বারাসতের সরকারী স্কলে প্রধান শিক্ষকের পদে কার্য্য করে এই সময় কলকাতার হেয়ার স্কুলে বদলী হয়ে আসেন। প্রথম ইংরেজী শিক্ষার্থীদের জন্ম তিনি যে পাঠ্যপুস্তক লিখেছিলেন তা বিভাসাগর মহাশয়ের বাংলা বাল্য-শিক্ষার মত এথনও আদর্শস্থানীয়ই হয়ে আছে। তিনি স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন এবং একটি বালিকা বিভালয়ও স্থাপন করেন। কিন্তু তিনি বাঙালী-সমাজের সব চেয়ে বেশী উপকার করেছেন মাদক-দ্রব্য বর্জন আন্দোলন স্থক্ত করে দিয়ে। আধুনিক স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি প্রধান স্তম্ভ হ'ল এই মাদকদ্রব্য বর্জন আন্দোলন। জাতির চিত্তগুদ্ধি ও শক্তি লাভের পক্ষে এর আবশ্যকতা মহাত্মা গান্ধী শুধু স্বীকারই করেন নি, তিনি ভারতব্যাপী আন্দোলন চালিয়ে শিক্ষিত অশিক্ষিত জন-সাধারণকে মাদক দ্রব্য সেবনে বিরত করাতেও অনেকটা সক্ষম হয়েছেন। মেদিনীপুরে রাজনারায়ণ বস্থ মহাশয় ১৮৬১ সালে সর্ব্বপ্রথম স্থরাপান নিবারণী সভা প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু কলকাতায় এইরূপ একটি সভা স্থাপন করে প্যারীচরণ সরকারই ১৮৬৩ সালে এই মারাত্মক ব্যাধির দিকে দেশবাসীর দৃষ্টি সকলের আগে আকর্ষণ করলেন। তখনকার

শিক্ষিত দমাজ ছিল এ ব্যাধি দ্বারা ব্যাপক ভাবে আক্রান্ত। ডিরোজিও-শিষ্যদল ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে মত্যপানেও রীতিমত অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। কত লোককে যে মত্যপানের আতিশয়ো নিজেদের শক্তি সামর্থ্য বিলুপ্ত করে ইহলোক থেকে অকালে বিদায় নিতে হয়েছে তার ইয়তা নেই। প্রশিদ্ধ ম্বদেশহিতৈষী হরিশ্চক্র মুখোপাধ্যায়ও অতিরিক্ত মগুপান হেতৃ নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে মাত্র আট্তিশ বৎসর বয়সেই প্রাণত্যাগ करतन । कार्ष्करे, भारतीहरून महकारत्रत প্রচেষ্টা এ সময় বাঙালী সমাজ, বিশেষ করে শিক্ষিত বাঙালীর মহোপকার সাধন করেছিল। তিনি 'এডুকেশন গেজেট্'-এর সম্পাদক ছিলেন বটে, কিন্তু বিশেষ করে মাদক দ্রব্য নিবারক আন্দোলন চালাবার জন্ম 'ওয়েল উইশার' নামে একথানি ইংরেজী ও 'হিতসাধক' নামে একথানি বাংলা পত্রিকাও প্রকাশ করেন। তিনি ঐ উদ্দেশ্য নিয়ে, ১৮৬৪ সালে 'টেম্পারেন্স এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর এই কার্য্যে সহায় হয়েছিলেন স্থপণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিত্যাসাগর, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ও রেভারেও সি, এইচ, এ, ডল मार्ट्य। अर्जनाथ मठारे वलाइन, भाजीहज्ञला এ बाल्नानन युवक সমাজের চিত্তগুদ্ধি ঘটিয়েছিল, ও এজন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে নানা সংকর্ম্ম করতে যুবকগণ অগ্রসর হতে পেরেছিলেন।

এ সময়কার আর একটি প্রধান ঘটনা উড়িয়া ছর্ভিক্ষ। আগে বলেছি, ছর্ভিক্ষ ভারতবাদীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করাতে বিশেষ সাহায্য করেছে। হিন্দুর গৌরবময় যুগে বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ চাণক্য ছর্ভিক্ষের সময় ছর্গতদের সাহায্যকারীকে তাদের অক্সতম প্রধান বান্ধব বলে আখ্যা দিয়েছেন। ঘন ঘন ছর্ভিক্ষের ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের ভারতবাদীরা পরস্পারকে পরস্পারের বান্ধব ভাবতে শেখে। উড়িয়া ছর্ভিক্ষ এই বোধকে বিশেষভাবে পরিপৃষ্ট করে। এই ছর্ভিক্ষে চল্লিশ লক্ষ অধিবাদীর ঘরে

অন্ধাভাবে হাহাকার ওঠে ও এক তৃতীয়াংশ মৃত্যুর কবলে গিয়ে শান্তি লাভ করে! সরকারা কর্মচারীদের অকর্মণ্যতা দেখে শিক্ষিত ভারতবাসীর চোথ একেবারে খুলে গেল। তাঁরা নৃতন করে নিজেদের অবস্থা পর্যালোচনা করতে আরম্ভ করেন। অল্ল কাল পরে সে যুগের বিখ্যাভ লেখক ভোলানাথ চক্র ও অক্তান্ত মনীধীরা এর কারণ অন্থসন্ধান কল্পে অর্থনীতির আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। কিন্তু সমূহ বিপদ থেকে উড়িয়াদের জন্ত বাঙালীরা যে উত্যোগ-আয়োজন করেছিলেন তা অভ্তপূর্বর। ঈশ্বরচক্র বিত্যাসাগর ও প্যারীচরণ সরকারের নেতৃত্বে বাঙালীরা সাহায্য ভাণ্ডার খুল্লেন ও উড়িয়াদের তৃঃখ নিবারণে অগ্রসর হলেন। তথন প্যারীচরণের গৃহ অন্ধসত্রে পরিণত হয়েছিল।

বিশাল ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে একাত্মবোধ—
অন্ত কথার জাতীয়তাবোধ—এসময় কার্য্যতঃ পুষ্টিলাভ করে আরও একটি
বিশেষ কারণে। আর এর মূলাধার হলেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র
সেন। গত শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকেই কেশবচন্দ্র বাঙালী যুবক সমাজের
নেতৃত্ব গ্রহণে সমর্থ হন। ব্রাহ্মসমাজে যোগ দান করে নৈষ্ঠিক
ব্রাহ্ম বলে শীঘ্রই তিনি পরিচিত হলেন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
তাঁকে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধি দিলেন। সমাজ-সংস্কার, ধর্ম-সংস্কার, সকল
বিষয়েই কেশব অগ্রণী। এসব নিয়ে কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মতভেদ
ঘটে। এই মতভেদ ১৮৬৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বিচ্ছেদে পরিণত
হয়। কেশবচন্দ্র পরে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ' নামে স্বতন্ধ্র সমাজ
গঠন করেন। এর পূর্ব্বে তিনি বন্ধুগণ সঙ্গে নিয়ে সমগ্র উত্তর, দক্ষিণ
ও পশ্চিম ভারত পরিত্রমণ করলেন ও বাংলা দেশের ঢাকা, মৈমনসিংহ
প্রভৃতি অঞ্চলেও গেলেন। তাঁর নির্দ্ধেশে রোম্বাই ও মাদ্রাজে ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্কপ নৃতন সমাজও গঠিত হ'ল। কেশবচন্দ্রের সমগ্র ভারত

ভ্রমণ নানা স্থানের শিক্ষিত ভারতবাসীদের মনে একাত্মবোধ উন্মেষে বিশেষ সাহায্য করে। তাঁর বাগ্মিতা সকলকে মুগ্ধ করে দিলে। কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে সমগ্র ভারত ভ্রমণ এবং সকলকে ঐকমত্যে আনয়নের কার্য্যকর চেষ্টা এই প্রথম। এ ব্যাপারে জনগণের মধ্যে ঐক্যবোধ জাগ্রত হবার স্থযোগ পেল।

কেশবচন্দ্রের ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার মূলক আন্দোলন শিক্ষিত ভারতবাদীর স্বজাতি-প্রীতিরও উদ্রেক করে। প্রথম, জাতিভেদ প্রথার আনৌচিত্য তিনি উদাত্তকণ্ঠে প্রচার করলেন। তাঁর চেষ্টায় বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে সর্ব্যপ্রথম বিবাহ প্রথাও প্রবর্ত্তিত হ'ল। ১৮৭২ সালে সিবিল ম্যারেজ বা বিবাহ আইন পাদ হবার পর এই বিবাহ প্রথা আইনতঃ সিদ্ধ হ'ল। এই আইন এখন ১৮৭২ সালের তিন আইন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। জাতিভেদ প্রথার উচ্ছেদ কল্পে শিক্ষিত যুবকদল এসময় বদ্ধপরিকর হন। যাঁরা ব্রাহ্ম সমাজ ভুক্ত হলেন তাঁরা এ আন্দোলনে একেবারে মেতে উঠ্লেন। যাঁরা প্রকাশ্যে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন নি— যেমন স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি, কেশবচন্দ্রের উপদেশের ফলে তাঁদের প্রাণেও জাতিভেদের নির্মমতা কাঁটার মত বিঁধতে লাগ্ল। স্থরেন্দ্রনাথ জীবনের শেষ পর্যান্ত অসবর্ণ বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন। কেশবচন্দ্রের চেষ্টার ফলে জাতিভেদ প্রথা একেবারে উচ্ছেদ না হলেও এর নির্ম্মতা ক্রমে অনেকটা কমে যায়; তথাকথিত উচ্চ-নীচদের পরস্পরের মধ্যে মমত্ব ও আত্মীয়তাবোধ বুদ্ধি পায়। আর জাতীয়তার ভিত্তিই তো ঈদৃশ অমুভৃতি। মহাত্মা গান্ধীর অস্পৃশ্যতা বর্জন আন্দোলনের স্থত্ত কেশবচন্দ্রের ঐ প্রকার চেষ্টার মধ্যেই আমরা পেয়ে থাকি।

এই সময়কার আর একটি বিশেষ ঘটনা—কেশবচন্দ্রের 'বীশুগ্রীষ্ট —ইউরোপ ও এশিয়া' শীর্ষক ইংরেজী বক্তৃতা। এ বক্তৃতাটি তথন



হুরেন্দ্রনাথ বন্যোপাধ্যায়



আনন্দমোহন বস্থ

খ্রীষ্টান ও হিন্দু সমাজে আলোড়ন উপস্থিত করেছিল। বড়লাট লর্ড লরেন্স থেকে আরম্ভ করে ক্ষুদে পাদরি পর্য্যন্ত খ্রীষ্টানগণ ভাবতে লাগ্লেন, কেশবচন্দ্র খ্রীষ্টান হয়ে যাবেন! হিন্দু সমাজ কেশবচন্দ্র ও তার অমুবর্তীদের খ্রীষ্টান আখ্যা দিলেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বলেন, পরবর্ত্তী কালে যে জনসাধারণ ব্রাহ্মদের খ্রীষ্টানের সামিল গণ্য করতে থাকে তার মূলই হ'ল ঐ বক্তৃতা। কেশবচন্দ্র ১৮৭০ সালে বিলাত যান। দেখানে রাণী ভিক্টোরিয়া থেকে আরম্ভ করে নানা শ্রেণীর ইংরেজের নিকট তিনি প্রভৃত সম্মান লাভ করেন। তিনি ইংলণ্ডে বদে 'ইংলণ্ডম্ ডিউটি টু ইণ্ডিয়া' (ভারতবর্ষের প্রতি ইংলণ্ডের কর্ত্তব্য ) সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। তাতে তিনি ভারতীয়দের প্রতি ব্রিটিশের ব্যবহার এবং আব্গারী বিভাগের দুর্নীতির বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য করে ইংলগুবাসীর দৃষ্টি এ দিকে আকর্ষণ করেন। কেশবচন্দ্র স্বদেশে ফিরে সমাজ সেবায় মন দিলেন। তিনি সামান্ত-শিক্ষিতের জন্ত 'স্থলভ সমাচার' নামে এক প্রসা মূল্যের একথানা বাংলা সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। তিনি মজুর শ্রেণীর শিক্ষার জন্ম নৈশ বিত্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করলেন। এ বিষয়ে তাঁর সহায়ক হন শ্রমিক বন্ধু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। কেশবচন্দ্র, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, তুর্গামোহন দাশ, শিবনাথ শাস্ত্রা প্রভৃতি যুবক ব্রাহ্মদের সঙ্গে ন্ত্রীশিক্ষা প্রচারেও বিশেষ অবহিত হন। মনোমোহন ঘোষের পরে ১৮৬২ সাল থেকে কিছুদিন তিনি 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্র সম্পাদন করেছিলেন। 'ইণ্ডিয়ান মিরর' তাঁর পিতৃব্য পুত্র নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের সুম্পাদনায় বহুকাল চলেছিল। ১৮৮৫ সালে বোষাই-এ অমুষ্ঠিত নেশনাল কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে সভাপতি উমেশচক্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া কল্কাতা থেকে আর যে তু'জন প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে এই নরেক্রনাথ দেন একজন। অস্ত জন, 'নববিভাকর'-সম্পাদক গিরিজাভূষণ

মুখোপাধ্যায়। কেশবচন্দ্রের আর একটি কীর্ত্তি —দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীস্থ সাধকবর শ্রীশ্রীরামরুষ্ণ পরমহংসের গুণপনা লোকসমক্ষে প্রকাশ।

কেশবচন্দ্র যথন তৎপ্রতিষ্ঠিত সমাজকে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজ' নাম দেন তখন থেকে দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজ আদি ব্রাহ্মসমাজ নামে অভিহিত হতে থাকে। দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর সঙ্গীরা স্বাজাত্যবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে সব কাজ করতেন। কিন্তু তাঁর মত পুরোপুরি স্বজাত্যবোধে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তাঁর সন্ধীদের মধ্যে ত্র'জন—রাজনারায়ণ বস্তু ও নবগোপাল মিত্র মহাশয়। রাজনারায়ণ বস্তু ইংরেজী সাহিত্যে স্থপণ্ডিত, আবার হিন্দুশান্ত্রেও পারঙ্গম। তিনি ছিলেন গবর্ণমেন্টের চাক্রে, মেদিনীপুর সরকারী বিত্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। কিন্তু তথনকার দিনে গবর্ণমেণ্টের চাকরেরাও জন-আন্দোলনে যোগ দিতে পারতেন। সেবাতেও তাঁদের কোন বাধা ছিল না—হরিশ্চন্দ্রের বেলায়ই আমরা তা দেখেছি। রাজনারায়ণ মেদিনীপুরে অবস্থানকালে সমাজের উন্নতিমূলক অনেকগুলি সভা-সমিতি হুণপন করেন। এই সব সভা-সমিতির মধ্যে ১৮৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা' একটি। ছ' বছর পরে ১৮৬৭ সালে ভারতীয়দের মিলন-ক্ষেত্র রূপে চৈত্র বা হিন্দু মেলা নামে যে জাতীয় মেলার স্থচনা হয় ও এ পরিচালনার জন্ম যে জাতীয় সভার সৃষ্টি হয় তার মূলে হ'ল রাজনারায়ণের এই সভা। 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা' একটি পূর্ণ স্বাদেশিক প্রতিষ্ঠান। আলাপে, ব্যবহারে, রীতিতে সব বিষয়েই এর স্বাদেশিকতা। 'গুড মর্ণিং', 'গুড ইভনিং'-এর বদলে 'স্প্রপ্রভাত', 'স্পরজনী' কথার চলন, ১লা জামুয়ারীর পরিবর্ত্তে ১লা বৈশাথ নববর্ষ উদ্যাপন ও পরম্পরের মধ্যে অভিনন্দনাদি জ্ঞাপন, কথাবার্ত্তায় ইংরেজী ব্যবহৃত হলে প্রতিটি শব্দের জক্ত এক পয়সা দণ্ডস্বরূপ দান—সভাগণের এই সব নিয়ম মেনে চল্তে হত। তথন শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে ইংরেজীয়ানা এতই বেডে যায় যে, এরূপ করা তথন একান্তই আবশ্যক হয়ে পড়ে।

আর নবপোপাল মিত্রের কথা ? একটু পরেই তাঁর প্রধান কীর্ত্তি চৈত্র বা হিন্দু মেলার কথা বলব। তিনি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গী ও আদি ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত ছিলেন। কেশবচন্দ্রের উগ্র মতবাদ নবগোপালের একেবারে অসহ বোধ হ'ত। তাই কেশবচন্দ্রের উন্তোগে ১৮৭২ সালে হিন্দুধর্ম অস্বীকার করে যখন সিবিল ম্যারেজ আইন পাস হয় ( এ আইন ব্রান্ধ-বিবাহ আইন বলে পাদ হয় নি, কারণ আদি ব্রাহ্মদমাজও এর বিপক্ষতা করেছিল ) তথন তিনি জাতীয় সভার উল্লোগে ১২৭৯ সালের ৩১শে ভাদ্র তারিথে কল্কাতায় হিন্দুধর্ম সম্পর্কে একটি বক্তৃতার আয়োজন করেছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে রাজনারায়ণ বস্ত্র 'হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা' নামে এই যুগাস্তকারী বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতা তথন হিন্দু সমাজে নৃতন তেজ সঞ্চার করেছিল। আর নবগোপাল হয়েছিলেন এর মূল কারণ। স্বাজাত্যবোধ তাঁতে যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছিল। ইউরোপের বহু অঞ্চলের জনগণ তাদের ক্ষুদ্র শ্রেণী ও প্রদেশ স্বার্থ ভূলে ঐ সময় এক একটি নেশান বা জাতিতে পরিণত হয়। ইটালী ও জার্ম্মাণীর জাতীয়তার দৃষ্টান্ত তথন সকল শিক্ষিত ভারতবাসীর সম্মুথে। নবগোপালও 'নেশন' ও 'নেশনাল' কথার বড়ই ভক্ত হয়ে পড়েন। তাঁর সংবাদপত্রের নাম 'নেশনাল পেপার', কুন্ডীর আখ্রার নাম 'নেশনাল' জিমনাসিয়ম,' সভার নাম 'নেশনাল' দোসাইটি। স্বদেশবাসীরা তাই আদর করে তাঁব নাম দিয়েছিলেন 'নেশনাল নবগোপাল' বা 'নেশনাল মিত্ৰ'! তিনি হিন্দু জাতির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন শ্রেণী ও সমাজকে জাতীয়তার পতাকা তলে সমবেত করে এক নবজাতীয়তার মন্ত্রে দীক্ষা দিতে চেয়েছিলেন।

## জাতীয়তা মন্ত্রে দীক্ষা

## চৈত্ৰ বা হিন্দু মেলা

চৈত্র বা হিন্দুমেলা ভারতবাসীর জাতীয় জীবনে এক নৃতন যুগের সচনা করে। এজন্য এ সহদ্ধে এখানে একটু বিস্তৃতভাবে বল্তে হবে। রাজনারায়ণ বস্থ আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে, তাঁর জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভার কার্য্যবিবরণ হতে "Prospectus of a society for the promotion of National Feeling among the educated natives of Bengal", অর্থাৎ শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধিকল্লে একটি সভার অন্তর্গানপত্র রচিত হয়। এই অন্তর্গানপত্র পাঠে তাঁর অন্ততম বান্ধব নবগোপাল মিত্র হিন্দু মেলার ভাব পান। হিন্দু মেলা স্থাপনের পর এর অধ্যক্ষতা করবার জন্ত মিত্র মহাশয় জাতীয় সভা প্রতিষ্ঠা করেন। এ-ও তাঁর (রাজনারায়ণ বস্তুর) সভার আদর্শে গঠিত হয়েছিল। কিন্তু 'মেলা' নামটী নবগোপালেরই দেওয়া। মেলা কথাটির সঙ্গে ভারতবাসীর যোগ প্রকৃতিগত ও ঘনিষ্ঠ।

এই চৈত্র মেলায় শিক্ষিত সমাজ সমবেত ভাবে স্বদেশের কথা আলোচনা করতে সুরু করেন। এজন্ম ভারতের রাজনৈতিক ইতিবৃত্তে এর স্থান স্ব-মহিমাতেই উজ্জ্বল। নবগোপাল মিত্র ছিলেন এর প্রাণ। তাঁর এ কার্য্যে বিশেষ সহায় হয়েছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁদের ঐকান্তিক চেষ্টা-যত্নে রাজনারায়ণের ভাববীজাটী ফল-পুষ্প-ভারাবনত একটি স্থান্দর মহীরুহে আত্ম-প্রকাশ করে ১৭৮৮ শকে (ইংরেজী ১৮৬৭ সাল) চৈত্র সংক্রান্তিতে। নবগোপাল সহকারী সম্পাদক রূপে চৈত্র মেলার যাবতীয় কর্ম্ম সম্পাদন করতেন। দ্বিতীয়

অধিবেশনে ১৭৮৯ শক, ৩০শে চৈত্র তারিখে সম্পাদক গণেক্রনাথ ঠাকুর চৈত্র মেলার উদ্দেশ্য বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন,

"এই মেলার প্রথম উদ্দেশ্য, বৎসরের শেষে হিন্দু জাতিকে একত্রিত করা। এইরপ একত্র হওয়ার ফল যগপি আপাততঃ কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, কিন্তু আমাদের পরস্পরের মিলন ও একত্র হওয়া যে কত আবশুক ও তাহা যে আমাদের পক্ষে কত উপকারী তাহা বােধ হয় কাহারও অগােচর নাই। এক দিন কােন এক সাধারণ স্থানে একত্রে দেখাশুনা হওয়াতে, অনেক মহৎকর্ম্ম সাধন, অনেক উৎসাহ বৃদ্ধি ও সদেশের অহরাগ প্রস্কৃতিত হইতে পারে। যত লােকের জনতা হয় ততই ইহা হিন্দু মেলা ও ইহা হিন্দু দিগেরই জনতা এই মনে হইয়া হ্লয় আনন্দিত ও স্বদেশাহরাগ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্মাকর্মের জন্ম নহে, কােন বিষয়-মুখের জন্ম নহে, কােন আমাদের প্রতি হানিক আনােদর জন্ম নহে, তাার তারতভূমির জন্ম।

"ইহার আরো একটি মহৎ উদ্দেশ্য আছে, সেই উদ্দেশ্য আত্মনির্ভর, এই আত্মনির্ভর ইংরাজ জাতির একটি প্রধান গুণ। আমরা এই গুণের অন্নকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আপনার চেষ্টায় মহৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া, এবং তাহা সফল করাকেই আত্মনির্ভর কহে। ভারতবর্ষের এই একটি প্রধান অভাব, আমাদের সকল কর্মেই আমরা রাজপুরুষগণের সাহায়্য বাজ্ঞা করি, ইহা কি সাধারণ লজ্জার বিষয়? কেন আমরা কি মন্নস্থ নহি? মানবজন্ম গ্রহণ করিয়া চিরকাল পরের সাহায্যের উপর নির্ভর করা অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আর কি আছে; অতএব যাহাতে এই আত্মনির্ভর ভারতবর্ষে ছাপিত হয়—ভারতবর্ষে বন্ধমূল হয়, ভাহা এই মেলার দিতীয় উদ্দেশ্য।"

মেলার কার্য্য বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হ'ল ও প্রত্যেকটী পরিচালনার জক্ম পৃথক পৃথক মণ্ডলী গঠিত হ'ল। মেলার উদ্দেশ্য ছিল সর্বতামুখী। আর এর সম্পাদনে বঙ্গের গুণী-মানীরা অনেকে অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁদের ভিতর রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাত্বর, রমানাথ ঠাকুর, দিগম্বর মিত্র, তুর্গাচরণ লাহা, প্যারীচরণ সরকার, গিরিশচন্দ্র যোষ, দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক, কৃষ্ণদাস পাল, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজনারায়ণ বস্ত্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, ভরতচন্দ্র শিরোমণি, ভবশহুর বিভারত্ব, তারানাথ তর্কবাচম্পতি, হরিনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত, সালিকরাম, ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল, তুর্গাদাস কর, গোপাললাল মিত্র, অম্বিকাচরণ গুহ প্রভতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

হিন্দু মেলার কর্তৃপক্ষণণ জাতীয় জীবনকে বিভিন্ন দিক থেকে সঞ্জীব করতে উদ্বুদ্ধ হলেন। ঐক্যবোধ বৃদ্ধি, সামাজিক উন্নতি, শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, সঞ্চীত, স্বাস্থ্য—নানা বিষয়েই এঁরা দৃষ্টিক্ষেপ করেন। জাতীয় জীবনের সকল দিকের সংগঠন ও সংস্কার কল্পে সম্মিলিত প্রচেষ্টা এই প্রথম। আর এ সকল কার্য্যের মূল লক্ষ্য, বহু দূরবর্ত্তী হলেও, ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ। প্রসিদ্ধ নাট্যকার মনোমোহন বস্তু মহাশয় চৈত্র মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে এ কথা স্পষ্ট করেই ব্যক্ত করেন। এই দ্বিতীয় অধিবেশন থেকেই মেলার কার্য্যক্রম পুরোপুরি আরম্ভ হয়। প্রায় প্রতিবারেই অধিবেশনের আরম্ভে গীত হ'ত ভারতবাসীর স্থবিথাত জাতীয় সঞ্চীত 'গাও ভারতের জয়'। রাষ্ট্রীয় মুক্তির ইতিহাসে এর স্থান স্থনির্দিষ্টে। ভারতীয় প্রথম সিবিলিয়ান সত্যেক্তনাথ ঠাকুর এর রচয়িতা। সঞ্চীতি এই,

মিলে সবে ভারত-সস্তান, একতান মনঃপ্রাণ, গাও ভারতের যশোগান। ভারতভূমির তুল্য আছে কোন্স্থান? কোন্সদ্রি হিমাদ্রি সমান? ফলবতী বস্থমতী, স্রোতস্বতী পুণ্যবতী, শত থনি রত্নের নিধান। হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়, গাও ভারতের জয়,

কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয়। রূপবতী সাধ্বী সতী, ভারত-ললনা, কোথা দিবে তাদের তুলনা ? শর্ম্মিষ্ঠা সাবিত্রী সীতা, দময়ন্তী পতিরতা, অতুলনা ভারত-ললনা।

হোক্ ভারতের জয়, ইত্যাদি

বশিষ্ঠ গৌতম অত্রি মহামুনিগণ, বিশ্বামিত্র ভৃগু তপোধন। বাল্মীকি বেদব্যাস, ভবভৃতি কালিদাস, কবিকুল ভারত-ভূষণ,

হোক্ ভারতের জয়, ইত্যাদি।

বীর-বোনি এই ভূমি বীরের জননী, অধীনতা আনিল রজনী; স্থগভীর সে তিমির, ব্যাপিয়া কি রবে চির, দেখা দিবে দীপ্ত দিনমণি।

হোক্ ভারতের জয়, ইত্যাদি

ভীম দ্রোণ ভীমার্জ্জন নাহি কি স্মরণ, পৃথ্রাজ আদি বীরগণ ? ভারতের ছিল সেতু, যবনের ধ্মকেতু, আর্ত্তবন্ধু হৃষ্টের দমন।

হোক্ ভারতের জয়, ইত্যাদি

কেন ডর, ভীরু, কর সাহস আশ্রয়, যতোধর্মস্ততো জয়। ছিন্ন ভিন্ন হীন বল, ঐক্যেতে পাইবে বল, মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয়?

হোক্ ভারতের জয়, ইত্যাদি।

সঙ্গীতের পর সহকারী সম্পাদক নবগোপাল মিত্র রাজ্য, বাণিজ্য, স্বাস্থ্য, বিভা, সমাজ প্রভৃতি বিবরণ সমবেত জনমণ্ডলীর সম্মুথে পাঠ করতেন। দ্বিতীয় অধিবেশনে পঠিত বিবরণীর একস্থানে তিনি বলেন,

"আবিসিনিয়া যুদ্ধযাত্রাকে ১৭৮৯ সালের ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের একটি প্রধান ঘটনা বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। কেননা, এই যুদ্ধ ব্যয়ের কিয়দংশ ভারতবর্ষকে সহা করিতে হইয়াছে।" এই সামান্ত পঙ্ ক্তি কয়টিতে গবর্ণমেন্টের নবাত্বস্ত সামরিক নীতির ছটি স্পষ্ট দিক প্রতিভাত। সিপাহী যুদ্ধের পর এমন,কোন পণ্টন আর রইল না যারা সমুদ্র পারে যেতে আপত্তি করতে পারে। আবার এ সময় থেকেই ভারতবর্ষের বাইরেও সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে ভারতীয় অর্থ ব্যয় ও ভারতীয় সৈত্ত প্রেরণ হতে স্কুক্ত হয়।

মেলা ক্ষেত্রে সংস্কৃত বাংলা কবিতা, বিজ্ঞান শিক্ষা-বিজ্ঞান ও সাহিত্যমূলক প্রবন্ধ এবং কুন্ডী প্রদর্শনের পর উৎকৃষ্ট কুন্ডীগীর, লেখক ও শিল্পীদের পারিভোষিক বিতরণ হ'ত। লেখক ও কবিদের মধ্যে পরবর্ত্তী কালে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রী, অক্ষয়চক্র চৌধুরী, রবীক্রনাথ ঠাকুর ও রজনীকান্ত গুপ্ত। স্বদেশীয় চারু ও কারু শিল্পের সমাবেশ ও বিভিন্ন স্বদেশী কুস্তি ও কসরত প্রদর্শন মেলার বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল। মহিলাদের হস্তনির্ম্মিত সুচীশিল্প— আসন, জুতা, থলে, থরপোস, পশমের ও স্থতীর কার্য্য, কৃষ্ণনগরের পুতুল, বারাণসী শাভি, ঢাকার স্বর্ণকারদের রূপা ও সোণার গড়ন, বিবিধ বাত্যয়. নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র, ভান্ধরীয় প্রতিমূর্ত্তি, ভারতীয় চিত্রকরদের পট-চিত্র ও অক্সান্ত ধরণের আঁকা ছবি প্রদর্শনী-বিভাগে স্থান পেত এবং উৎকৃষ্ট পুরুষ ও মহিলা শিল্পী নিজ নিজ দ্রব্যের গুণানুসারে পুরস্কার পেতেন। প্রদর্শনীতে হন্তশিল্প ছাড়া ফল, ফুল, মূল, চারা, শস্তা, বীজ প্রভৃতি উদ্ভিদ দ্রব্য, এবং লাঙ্গল, চরখা, তাঁত প্রভৃতি কৃষি ও শিল্পকরণ যন্ত্রাদি রাসায়নিক ক্রিয়া এবং কুন্তী, অশ্বচালন, পাইকথেলা, বাঁশবাজী প্রভৃতি থেলা দেখান হ'ত।

চৈত্র মেলায় একজন হতেন সভাপতি। তবে সভাপতিকেই যে প্রধান বক্তা হতে হবে এমন কোন নিয়ম ছিল না। তৃতীয় বৎসরে মেলার সভাপতি হন ঈশ্বরচক্র ঘোষাল, কিন্তু প্রধান বক্তা ছিলেন মনোমোহন ব স্থ

মহাশয়। ইনি দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চন অধিবেশনে প্রধান বক্তা হিসাবে বক্ততা করেন। হিন্দু মেলার আদর্শে মফম্বলেও বারুইপুর, দিনাজপুর, ফরিদপুর প্রভৃতি অঞ্চলে জাতীয় মেলার অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। চবিবশ পরগণার অন্তর্গত বারুইপুরে বাংলা ১২৭৬ সাল থেকেই কলকাতার মেলার আদর্শে একটি মেলা অনুষ্ঠিত হতে থাকে। এ মেলার তৃতীয় অধিবেশনে ১২৭৮, ৩০শে ফাল্কন মনোমোহন বস্থ প্রধান বক্তা ছিলেন। ১৮৭৪ ও ৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মেলা হয় কলকাতার পাশি বাগান উত্তানে। ১৮৭৫ সালের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন রাজনারায়ণ বস্থ মহাশয়। রাজনারায়ণ সভাপতিরূপে ব্রোদা-নিবাসী বিখ্যাত গায়ক মৌলাবক্সকে দুখীত ও নডালের জমিদার রাইচরণ রায়ের ব্যাঘ্র শিকারে নৈপুণ্য প্রদর্শন জন্ম স্বর্ণপদক উপহার দেন। এবারে বিশ্বকবি রবীক্রনাথ ঠাকুর ( তথন মাত্র চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বালক ) 'হিন্দু মেলার উপহার' নামে একটা জাতীয় ভাবোদ্দীপক কবিতা পাঠ করেন। রবীক্রনাথ ১৮৭৭ সালের হিন্দুমেলায়ও আর একটি বিখ্যাত কবিতা পাঠ করেন। তথনকার বড়লাট লর্ড লিটন দিল্লীতে যে দরবার করেছিলেন তাকে উদ্দেশ করেই এ কবিতাটি লিখিত। এর প্রথম কয়েক পঙ্ক্তি এই,

দেখিছ না অয়ি ভারত-সাগর, অয়িগো হিমাদ্রি দেখিছ চেয়ে,
প্রলম কালের নিবিড় আঁধার, ভারতের ভাল ফেলেছে ছেয়ে।
অনন্ত সমুদ্র তোমারই বুকে, সমুচ্চ হিমাদ্রি তোমারই সমুখে,
নিবিড় আঁধারে, এ বোর ছর্দিনে, ভারত কাঁপিছে হরষ-রবে!
শুনিতেছি নাকি শত কোটি দাস, মুছি অশুজল, নিবারিয়া খাস,
সোণার শৃঙ্খল পরিতে গলায় হরমে মাতিয়া উঠেছে সবে? ইত্যাদি
মেলা এর পরও কয়েক বৎসর চলেছিল। ১৮৮০ সাল পর্যান্ত যে

যে ব্যাপক আদর্শ নিয়ে বাংলার শিক্ষিত সমাজ চৈত্র মেলা উদ্যাপনে অগ্রসর হয়েছিলেন তার পূর্ণ পরিচয় পাই আমরা স্বদেশ-প্রেমিক মনোমোহন বস্থর বক্তৃতাসমূহে। মনোমোহন সে-য়ুয়ের একজন প্রাসিদ্ধ নাট্যকার ও কবি। তিনি 'মধ্যস্থ' নামে একথানা পত্রিকারও (প্রথমে সাপ্তাহিক, পরে মাসিক) সম্পাদনা করেছিলেন। বাঙালী তাঁরই কাছে জাতীয়তা ময়ে দীক্ষা নিলে। তাঁর নাম ভারতবাসীর চিরস্মরণীয়। তিনি দ্বিতীয় মেলায় প্রদত্ত অভিভাষণের প্রথমেই বল্লেন,

"স্থির চিত্তে বিবেচনা করিলে এই বোধ হয়, আজ আমরা একটি অভিনব আনন্দবাজারে উপস্থিত হইয়াছি। সারল্য আর নির্মাৎসরতা আমাদের মূলধন, তদ্বিনিময়ে ঐক্যনামা মহাবীজ ক্রয় করিতে আসিয়াছি। সেই বীজ স্বদেশক্ষেত্রে রোপিত হইয়া সমুচিত যত্মবারি এবং উপযুক্ত উৎসাহ তাপ প্রাপ্ত হইলেই একটি মনোহর বুক্ষ উৎপাদন করিবেক। এত মনোহর হইবে যে, যথন জাতি-গৌরব রূপ তাহার নব পত্রাবলীর মধ্যে অতি শুত্র সোভাগ্য-পুষ্প বিকশিত হইবে, তথন তাহার শোভা ও সৌরভে ভারত-ভূমি আমোদিত হইতে থাকিবে। তাহার ফলের নাম করিতে এক্ষণে সাহস হয় না, অপর দেশের লোকেরা তাহাকে স্বাধীনতা নাম দিয়া তাঁহার অমৃতাস্থাদ ভোগ করিয়া থাকে। আমরা দে ফল কখন দেখি নাই, কেবল জনশ্রুতিতে তাহার অনুপম গুণগ্রামের কথা মাত্র প্রবণ করিয়াছি। কিন্তু আমাদিগের অবিচলিত অধ্যবসায় থাকিলে অস্ততঃ 'স্বাবলম্বন' নামা মধুর ফলের আস্বাদনেও বঞ্চিত হইব না। ফলতঃ একতাই সেই মিলন সাধনের একমাত্র উপায় এবং অন্ঠকার এই সমাবেশরূপ অনুষ্ঠান যে সেই ঐক্য স্থাপনের অদ্বিতীয় সাধন, তাহাতে আর অমুমাত্র সন্দেহ নাই।"

চৈত্রমেলা বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, গাণপত্য, বৌদ্ধ, জৈন, নাস্তিক, আস্তিক সকলেরই মিলন ভূমি। এর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে মনোমোহন বলেন,

"ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হওয়ানাবধি এদেশে যত কিছু উত্তম বিষয়ের অম্প্রচান হইয়াছে, প্রায় রাজপুরুষণাণ অথবা অপরাপর ইংরাজ মহাত্মারাই তাহার প্রথম উত্তেজক এবং প্রধান প্রবর্ত্তক। কিন্তু এই চৈত্রমেলা নিরবচ্ছিল্ল স্বজাতীয় অম্প্রচান, ইহাতে ইউরোপীয়দিগের নামগন্ধমাত্র নাই, এবং যে সকল দ্রব্য সামগ্রী প্রদাশিত হইবে, তাহাও স্বদেশীয় ক্ষেত্র, স্বদেশীয় উত্তান, স্বদেশীয় ভূগর্ভ, স্বদেশীয় শিল্প, এবং স্বদেশীয় জনগণের হস্তসভূত! স্বজাতির উল্লতি সাধন, ঐক্য স্থাপন এবং স্বাবলম্বন অভ্যাদের চেষ্টা করাই এই সমাবেশের একমাত্র পবিত্র উদ্দেশ্য।"

তিনি তাই স্বদেশবাসিগণকে সম্বোধন করে বল্ছেন,

"অতএব হে স্থদেশস্থ ল্রাত্গণ! আস্কন আমাদের পরম হিতের জন্তু, জননী জন্মভূমির জন্তু, সর্বপ্রেষ্ঠ ও সর্ববিজ্ঞান্ত সংস্কৃত ভাষার জন্তু, শারীরিক বলাধান জন্তু, মনের উৎকর্ষ জন্তু, শিল্প-বিজ্ঞান জন্তু, দেশের মঙ্গলের জন্তু, আস্কন আমরা সকলে একত্র মিলিত হই! আজ ইহাকে অতি ক্ষুদ্র দেখাইতেছে বলিয়া অনাদর করা নির্ব্দুদ্ধির কর্ম্ম, আপ্রানাদিগের দ্বারা লালিত পালিত হইলে ইহাই তথন মহামহীক্ষহ হইয়া উঠিবে! বথন দেখিবেন ঢাকা ও শান্তিপুরের তন্তুবায়গণ, কাশী ও কাশ্মীরের কারুগণ, জরপুর লক্ষ্ণোয়ের ভাস্করগণ, চণ্ডালগড় ও কুমারটুলির কুমারগণ, পাটনার ক্ষমকগণ, অথবা সংক্ষেপে বলিতে গেলে উত্তর ও দক্ষিণের, পূর্বর ও পশ্চিমের সমব্যবসায়ী, সমশিল্পী, এবং সমবিত্য গুণিগণ এই চৈত্র মেলার রক্ষভূমিতে আপনা হইতে আদিয়া পরস্পর প্রতিযোগিতা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে—যথন দেখিবেন তাহারা এই মেলার প্রদত্ত প্রতিষ্ঠা ও পুরস্কারকে অমূল্য ও অতুল্য গৌরবান্বিত জ্ঞান করিতেছে—যথন দেখিবেন এই

মেলাকে স্বজাতীয় গৌরব-ভূমি বলিয়া সকলের প্রত্যয় জন্মিয়াছে, তথনই জানিবেন এই নব-রোপিত বুক্ষের ফল লাভ হইল! সেই শুভ ফল আসা পর্যন্ত অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতে হইবেক— ধৈর্যাধারণপূর্বক সেই শুভ দিনের প্রতীক্ষা করিতে হইবেক। অতএব পুনশ্চ বলি, আস্থন, আমরা মিলিত হই! জননী জন্মভূমি অধিকতর আপনাদের আদেশ করিতেছেন, তাঁহার ছঃখ বিমোচনে অগ্রসর হউন! চেষ্টা করিলে কথন ব্যর্থ হইবে না।"

হিন্দু মেলার তৃতীয় অধিবেশনে মনোমোহন বস্থ মহাশয় সামাজিকতার প্রচলিত অর্থ ছাড়া অন্ত অর্থ জাতীয়তা বোধ সম্বন্ধে এইরূপ বলেন,

"সামাজিকতার যে অন্য একটি মহোচ্চ ব্যুৎপত্তি আছে, তুর্ভাগ্যক্রমে আধুনিক হিন্দুজাতি যাহা ভূলিয়া গিয়াছেন, সেই ব্যুৎপত্তিবোধক সামাজিকতাই লক্ষ্য। তাহাকে পাইবার জন্মই এত প্রয়াদ। সে সামাজিকতার অভাবে কোন জাতি, জাতিপদবাচ্য হইতে পারে না—দে সামাজিকতার অভাবে স্বাতম্ব্য আর অনৈক্য, যথেচ্ছাচার আর পরতম্বতা, ইহারাই সমাজরাজ্যের অধিপতি হইয়া সমাজকে উচ্ছুগুলার হন্তে অর্পণ করিয়াছে। অত এব সেই সামাজিকতাকে উদ্ধার করা যে কতদূর আবশুক হইয়াছে তাহা বলা যায় না। সে সামাজিকতার অন্য নাম জাতিধর্মা। সেই স্বজাতিধর্ম আমাদিগের অজ্ঞানতার্গ অন্ধকার কারাগারে পরবশ্যতা শৃদ্ধলে আবদ্ধ আছে, তাহাকে মুক্ত করা সর্ব্বপ্রয়ন্তে বিধেয়।"

কিন্তু তা করতে গেলে অগ্রে 'আত্মনির্ভর' নামক শাণিত অস্ত্র ছারা 'পরবর্ষ্যতা' রূপ শৃঙ্খলকে ছেদন করতে হবে। সেই আত্মনির্ভর লাভ করবার জন্ম এইরূপ সমাবেশই অদ্বিতীয় উপায়। তাই মনোমোহন বলেন, ''স্বজাতীয় সকল শ্রেণীম্ব লোকের একত্র অধিবেশন, পরস্পর

সৎসম্ভাষণ, পরস্পরের মনোগত ভাব বিনিময়, গত সম্বংসর মধ্যে সমাজের কিবা উন্নতি আর কিবা অন্তর্নতি হইয়াছে তদালোচনা পূর্ব্বক উন্নতিকে উৎসাহ দেওয়া আর অন্তন্নতিকে নিরুৎসাহ করা এবং স্বজাতীয়ের প্রতি স্বজাতীয়ের অন্তরাগ বর্দ্ধন ও স্বজাতীয় শিল্প-সাহিত্যাদির প্রতি সম্চিত আস্থা জন্মাইয়া দেওয়া যথন মেলার কার্য্য হইল, তথন এই মেলা যে স্বাবলম্বনরূপ অনুলানিধির আকরম্বল হইবে, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।"

কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য করলেই এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি কর্ত্তব্য শেষ হয় না। মনোমোহন বস্থ মহাশয় অভিভাষণে তাই স্বদেশ সেবার বিভিন্ন উপায়ের উল্লেখ করে বলেন,

"[ অর্থ সাহাব্য বাতীত ] বাঁহার যে বিষয়ে য়েমন ক্ষমতা তিনি
সেই বিষয়ে তদক্রপ সহকারিতা করিলেই অতীষ্ট সিদ্ধ হয়। যিনি
মান্ত ব্যক্তি, তাঁহার উপস্থিতি দ্বারা মেলার মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করা উচিত।
যিনি অন্ত্সদ্ধিৎস্থ প্রজ্ঞাবান বলিয়া থাতে, তাঁহার সত্পায় নির্দ্ধারণ ও
সত্পদেশ দান করা কর্ত্ত্ব্য। যিনি বিদ্বান্ তিনি অধ্যক্ষ শ্রেণীর
বিত্যোৎসাহী বিভাগে নির্ক্ত হইয়া তাহার গুরুত্ব বিধান কর্জন।
যিনি কবি, তিনি হিতজনক প্রসঙ্গ-পুষ্প ভাব স্থক্তে গ্রন্থন করিয়া
মেলার অঙ্গশোভা সম্পাদন কর্জন। যিনি বক্তা, তিনি সদ্ভূতা
দ্বারা সমাজের উৎসাহ ও কর্ত্তবা-জ্ঞানকে জাগর্কক করিতে থাকুন।
যিনি সঙ্গীতজ্ঞ, তিনি স্বমর্ব সঙ্গীত রসে মেলাভূমিকে অমৃত রসে প্লাবিত
কর্জন। বাহারা মল্লবিভায় কোতুকা, তাঁহারা বোদ্ধা প্রতি বোদ্ধা আনয়ন
করিয়া বল ও কোশলের শিক্ষক হউন। বাঁহারা দৃশ্যকাব্যের রসজ্ঞ,
তাঁহারা রঙ্গভূমির বিশুদ্ধ আমোদ দেখাইয়া আমোদ ও উপদেশ দান
কর্জন। বাঁহারা উদ্ভিদ্ বিভার ভাবগ্রাহী, তাঁহারা নানাজাতি কুস্ক্ম,
নানাজাতি ফলমূল, নানাজাতি তর্জলতা, নানাজাতি শস্ত্য, এবং নানাজাতি

জলজ শৈবালাদি আহরণ করিয়া অথবা আহরণকারীদিগকে উৎসাহ দিয়া ক্বযি ও বাণিজ্যের শোভা ও ভৈষজ্যের উন্নতি সাধন করুন।"

হিন্দু মেলার পঞ্চম অধিবেশন হয় বাংলা ১২৭৮ সালের ৩০শে মাঘ।

এ অধিবেশনে মনোমোহন ধনী ও ভৃস্বামীদের উদাসীন্তের জন্ত ক্ষেদ
প্রকাশ করে বলেন, "রাজ্যসংক্রান্ত বিষয়ে ভারতবর্ষীয়সভা এবং সাধারণ
ক্রক্য বিধান বিষয়ে এই হিন্দু মেলা, আমাদিগের মগ্রাবস্থার তৃণাশ্রয়বৎ
হইয়াছে; এই তৃইটিকে প্রাণপণে ধরিয়া রাখিতে হইবেক, ভগবানের ক্লপা
হইলে এই উভয়ের সাহায্যেই অকুলে কুল পাইতে পারি।"

'ভারতবর্ষীয় সভা' ( ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এদোসিয়েশন ) কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই জন স্বার্থের বদলে শ্রেণী অর্থাৎ জমিদারি স্বার্থ ই বেণী করে দেখতে আরম্ভ করে। এর কর্ণধারগণ ব্রিটিশের ভক্ত হয়ে পড়েন ও তাদের অন্ত্রিত কর্মে যোগ দিতে থাকেন। মনোমোহন আক্ষেপ করে বলেন যে, হিন্দু বা জাতীয় মেলায় স্থমের সমান অর্থ দান করলেও তাতে রায় বাহাছর, রাজা অথবা ষ্টার অব্ ইণ্ডিয়া উপাধি পাওয়ার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। এজক্তই হয়ত স্বদেশীয় প্রতিষ্ঠান হিন্দু মেলা থেকে তাঁরা ধীরে ধীরে সরে পড়েছেন। ভারতবর্ষীয় সভাকে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভারতবাদীর যথাযোগ্য মুথপাত্র করে দাঁড় করাতে 'অমৃতবাজার পত্রিকার' সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ খুবই চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনি তাতে সফল হন নি। এর পরেই ইণ্ডিয়ান লীগ ও ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন শিক্ষিত সাধারণের তরফে প্রতিষ্ঠিত হ'ল। এ কারণে, ভূমাধিকারীদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত মনোমোহনের ভাষণের এই অংশ খুবই শিক্ষাপ্রদ,

''আয়রে সৌভাগ্যশালী প্রিয় পুত্রগণ! আয়রে আমার ধন-কুবের প্রধান সস্তানগণ! আয়রে রাজ্যাধিকারি—ভূম্যধিকারি ক্রতজ্ঞ ক্বতি পুত্রগণ! যদি ভাগ্যক্রমে ভ্রাত্বর্গের মধ্যে সৌভ্রাত্র বন্ধনের আর একতারূপ অতুল্য একাবলিহার ধারণের স্থযোগ পাইয়াছ, তবে বৎদগণ ! রুথা অভিমান, অনর্থ গর্ব্ব, সর্ববাশক ইন্দ্রিয়াসক্তির বণীভূত আর থেকো না! স্থদেশান্তরাগকে তোমাদের পথ-প্রদর্শক কর; তিনি অচিরে নির্ম্মল আনন্দ মন্দিরে তোমাদিগকে লইয়া যাইবেন। হায় বৎস। তোমাদের প্রতিই তোমাদের অভাগ্যবতী জননীর অধিক আশা ভর্মা—মধ্যাবস্ত তোমাদের কনীয়ান ভ্রাতারা বেরূপ মাতৃভক্তি-পরায়ণ আর বাসনা ও বিভাবুদ্ধিতে যেরূপ স্থযোগ্য, তাহাদের যদি সেরূপ সম্পত্তি বল, সম্ভ্রম বল, প্রভূত্ব বল থাকিত, তবে বৎস। কোন চিন্তার বিষয়ই হইত না। তোমরা সহায় না হইলে তাহারা কি করিতে পারে ? তোমরা অম্বন হইলে তাহারা অসাধ্য সাধন করিতে পারিবে—যতাম্তে সকল বিদ্বের মন্তক ছেদন করিয়া ফেলিবে । অতএব প্রাণ-প্রতিম প্রিয়তম সন্তানগণ। আর উদাস্থ নিদ্রায় অচেতন রহিও না: জননীর হঃখাবমার্জনে আর বিলম্ব করিও না; জাগরুক হও, উত্থান কর, চক্ষুরুন্মীলন কর, পবিত্র প্রতিজ্ঞাজনে অভিষিক্ত হও, স্বাবলম্বনরূপ বসন পরিধান কর, ঐক্যরূপ শিরস্ত্রাণ মন্তকে ধর, আশারূপ আদা গাছটি করতলে লও, ভ্রান্তি গৃহ হইতে নিজ্ঞান্ত হইয়া বিস্তীৰ্ণ কৰ্মভূমিতে অবতীৰ্ণ হও—ভাহিয়া দেখ, প্রভাত হইয়াছে—প্রবণ কর, স্বজাতিকুঞ্জের গৌরবশাখীকে ভর করিয়া কর্ত্তব্য কোকিল, উৎসাহ শুক, আর উত্তেজনা সারী জয়-জয়ন্তী তানে গান করিতেছে—নববঙ্গের নবোগুম কুস্কুমের যশঃ সৌরভে চতুর্দিক আমোদিত হইতেছে—নবোদ্ভিন্ন স্থাশিক্ষা-রূপ স্থাপকধারী স্থাপবিত্র-চেতা ছাত্রপুঞ্জ মধুকরশ্রেণীরূপে গুঞ্জরব করিয়া কুঞ্জবনে আদিতেছে—আবার বুক্ষের অন্তরালে দৃষ্টি কর "দৌভাগ্য অরুণ" তরুণ বেশে অল্পে অল্পে উদয় হইতেছে ! তাহার শোভা দেখাইবার জন্ম তোমরা তোমাদেষ সকল ভ্রাতাকে একত্র কর, সেই অক্লণের আশ্চর্য্য আলোক দেখিয়া পুলক পাইয়া এই ভারত-লোক-বাদী সকলই শব্দ করুক 'জয় জয় জয় !' হিমাচলের পবিত্র গিরিগুহা হইতে প্রতিধ্বনি হউক, 'জয় জয় জয় !' আকাশে শব্দ হউক 'জয় জয় জয় !'

"হিন্দু মেলার জয়!" "হিন্দু মেলার জয়!" "হিন্দু মেলার জয়!" হিন্দু মেলার উদ্বেশ্য এতক্ষণে আমরা নিশ্চয়ই অনেকটা বুঝে নিয়েছি। 'পরবশ্যতা' দূর করে স্বাবলম্বন ব্রত গ্রহণ করতে পারলে আমরা স্বজাতিধর্ম ফিরে পাব। তথন আমাদের মূল লক্ষ্য আস্বে হাতের মুঠোর মধ্যে। বারুইপুরে অন্তটিত মেলায় মনোমোহন আমাদের আদর্শের নাম দিয়েছেন 'উন্নতি'। গ্রামবাসী সাধারণ জনগণ তাঁর শ্রোতা। স্কতরাং একটি স্থান্দর উপমা দিয়ে এর মর্ম্ম কথা তিনি তাদের বুঝিয়ে দিলেন। তিনি বল্লেন,—"শারদীয়া মহাদেবীর ক্যায় এই উন্নতি দেবীও দশভূজা! তাঁহারও দশ হন্তে দশবিধ অস্ত্র আছে;—প্রথম হন্তে কৃষি, দ্বিতীয় হন্তে উন্থান-তন্ত্ব, তৃতীয় হন্তে বাশিজা, চতুর্থে শিল্প, পঞ্চমে ব্যায়াম, ষঠে সাহিত্য, সপ্তমে প্রতিযোগিতা, অন্তমে সামাজিকতার জীর্ণ সংস্থার, নবমে স্বাবলম্বন এবং দশম হন্তে ঐক্য! উত্যম নামক সিংহের পৃঠে আরাড়া হইয়া উন্নতি দেবী এই সব অস্ত্র, বিশেষতঃ শেষোক্ত অস্ত্রদারা দৈত্যপতি "পরবশ্যতার" বক্ষন্থল বিদ্ধ করিতেছেন।"

হিন্দু মেলা শিক্ষিত সাধারণের মনে যে নবজাতীয়তার উন্মেষ সাধন করেছিল তা আমরা পরবর্ত্তী সময়ের ঘটনাপরম্পরায় সম্যক্ উপলব্ধি করতে পারব। এই সময়ে বহু মনীষী হিন্দু মেলার নব-জাতীয়তার হতে গ্রহণ করে ভারতবাসীকে আত্মনির্ভর হতে অহর্নিশ উপদেশ দিয়েছেন। কারণ আত্মনির্ভর না হলে আত্মশক্তি অর্জ্জন অসম্ভব। রাষ্ট্রনীতিতে এই আত্মশক্তিই যে সবচেয়ে বড় কথা।

## কর্ম্মের আহ্বান

১৮৭০-১৮৮০, এই দশ বৎসর বাঙালী তথা ভারতীয় জীবনে একটি ভীষণ কর্ম্ম-চাঞ্চল্যের যুগ। এক দিকে হিন্দু মেলার আহ্বান, অক্স দিকে ইউরোপের বিভিন্ন জাতির একরাষ্ট্র-ভূক্তি ও আমেরিকার নিগ্রোদাসদের স্বাধীনতা লাভ—এ সবের ফলে বাঙালী মনে এক অথগু স্বাধীন ভারতের স্বপ্ল উদিত হ'ল। স্থয়েজ খাল উন্মোচনে (১৮৬৯) যেমন ক্ষত গমনাগমনের স্থবিধা হ'ল তেমনি ইউরোপীয় জাতীয়তা ও গণতন্ত্র-মূলক ভাবধারা ও দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতির সঙ্গেও ভারতবাসী অতি ক্ষত পরিচিত হতে লাগ্ল। ও-সবের প্রভাব সমসাময়িক সাহিত্যেও স্থস্পাষ্ট। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'ভারত-সঙ্গীতে' উদাত্ত স্বরে বললেন—

"বাজ রে শিঙ্গা বাজ এই রবে,
শুনিয়া ভারতে জাগুক সবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে
ভারত শুধু কি ঘুমায়ে রবে ?"

'ভারত সঙ্গীত' প্রকাশের পর বাংলায় মহা হুলুস্থূল পড়ে গেল। কবিতাটি প্রথম ভূদেব মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ১২৭৭, ৭ই প্রাবণ সংখ্যা। 'এডুকেশন গেজেটে' মুদ্রিত হয়। এ ধরণের কবিতা প্রকাশের জক্ত সরকারের নিকট ভূদেববাবুর জবাবদিহি করতে হয়েছিল!

হেম্বচন্দ্র ছাড়া আরও বহু বঙ্গকবি ও নাট্যকার ভারত-মাতার হুর্দ্দশার কাহিনী এসময় ছন্দে ও কথায় গ্রথিত করতে লাগ্লেন। মনোমোহন বস্থ লিথ্লেন—

मित्तत मिन, मत्व मीन, इत्य भन्नाधीन ! অল্লাভাবে শীর্ণ, চিন্তা-জরে জীর্ণ, অনশনে তকু ক্ষীণ।। দে সাহস বীৰ্ঘ্য নাহি আৰ্য্য-ভূমে, পূর্বব গর্বব সর্বব থবব হ'লো ক্রমে, চন্দ্র-সূর্য্য-বংশ অগৌরবে ভ্রমে, লজ্জা রান্থ মুথে লীন।। অতুলিত ধন রত্ন দেশে ছিল, যাত্বকর জাতি মন্ত্রে উড়াইল, কেমনে হরিল কেহ না জানিল, এমি কৈল দৃষ্টি হীন॥ তৃঙ্গ দ্বীপ হ'তে পঙ্গপাল এসে, সার শস্তু গ্রাসে, যত ছিল দেশে, দেশের লোকের ভাগ্যে খোসা ভৃষী শেষে, হায় গো রাজা কি কঠিন। তাঁতি, কর্মকার করে হাহাকার, সূতা জাঁতা ঠেলে অন্ন মেলা ভার— দেশী বস্ত্র অস্ত্র, বিকায় নাকো আর, হ'লো দেশে কি তুর্দিন। আজ যদি এ রাজ্য ছাড়ে তৃঙ্গরাজ, . কলের বসন বিনা, কিসে রবে লাজ, ধ'র্ব্বে কি লোক তবে দিগম্বরের সাজ, বাকল টেনা ডোর কপীন। ছুঁই, সূতা পর্যান্ত আসে তুঙ্গ হ'তে, দীয়াশেলাই কাটী, তাও আসে পোতে, প্রদীপটী জালিতে; থেতে, শুতে, যেতে, কিছুতে লোক নয় স্বাধীন।" ( 'হরিশ্চন্দ্র' — পৌষ ১২৮১ )

সপ্তম এড্ওয়ার্ড যখন যুবরাজরূপে ভারতবর্ষে আসেন তথন নবীনচক্র সেন লেখেন—

"কত কাল পরে বল ভারত রে,

তথ সাগর সাতারি পার হবে ।

অবসাদ হিমে ডুবিয়ে ডুবিয়ে,

ওকি শেষে নিবেশে রসাতল রে,

নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে,

পরদাস থতে সমুদায় দিলে ।

পর হাতে দিয়ে ধনরত্ন স্থথে,

পর লৌহ বিনির্শ্বিত হার বুকে,

পর দীপ মালা নগরে নগরে,

তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।"

'অবলা-বান্ধব' সম্পাদক দারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় গাইলেন— সোণার ভারত আজ যবনাধিকারে। ভারত সন্তান বক্ষঃ ভাসে অশ্রুধারে। জ্ঞান রত্নাদির থনি, সভ্যতার শিরোমণি, আজি সেই পূণ্যভূমি, ভোবে গভীর আঁধারে।

> ভারত শ্মশান হোক, মরু হয়ে পড়ে রোক, তবু অধীনতা বেড়ি, রেখোনারে পায়ে ধরে। ( 'বীরনারী'---১৮৭৫)

উপেন্দ্রনাথ দাস বিরচিত বিখ্যাত 'স্করেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটকে (১৮৭৫) গীত হ'ল—

"হার কি তামদী নিশি ভারত মুথ ঢাকিল।
দোণার ভারত আহা ঘোর বিষাদে ডুবিল॥
শোক দাগরেতে ভাদি, ভারত মা দিবানিশি,
শারি পূর্ব্ব যশোরাশি, কান্দিতেছে অবিরাম;"
কে এথন নিবারিবে, জননীর অশুজল।"

বঙ্গকবি যথন ভারত-মাতার অশ্রুজন নিবারণ করতে স্বদেশবাসীকে আহ্বান করলেন ঠিক সেই সময়ে বৈদেশিক রাষ্ট্রনীতির ছলা-কলা তার আশা-আকাজ্জা পূরণের পথ রোধে তৎপর হ'ল। ভারত-সন্তানগণ দেশী ও বিদেশী বিশ্ববিত্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষায় ক্বতিব দেখাতে লাগলেন বটে, কিন্তু স্বদেশ-শাসনে তাঁদের কোন দায়িত্ব স্বীকৃত হ'ল না। তাঁরা যে নিজ বাসভূমে পরবাসী। ভারত-সচিব ডিউক অব্ আর্গাইল ১৮৬৯ সালে পার্লামেন্টে বলেছিলেন যে, ঐ সময় পর্যান্ত ষোল জন ভারতীয় আই-সি-এস পরীক্ষার জন্ম উপস্থিত হলেও মাত্র একজন কৃতকার্য্য হতে পেরেছেন ! ভারতীয়েরা অযোগ্য বলে এরূপ হয় নি। আট-ন' বছরে এ পরীক্ষার নিয়ম-কাত্মন এতবার বদলান হয় যে, কত কণ্ঠ স্বীকার করে বিলাতে গিয়েও ভারতীয় যুবকগণ বিফল মনোরথ হতে বাধ্য হতেন। এত সব বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও কিন্তু ১৮৭১ সালে স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, বিহারীলাল গুপ্ত ও শ্রীপদ বাবাজী ঠাকুর আই-সি-এস পরীক্ষা উত্তীর্ণ হন ও স্বদেশে ফিরে দায়িত্বপূর্ণ সরকারী কার্য্যে অধিষ্ঠিত হন। সিপাহী বিদ্রোহ ভারতবর্ষে ভারতীয় ও ইউরোপীয় সমাজকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দিয়েছিল, আর ভারতীয়দের উচ্চ শিক্ষায় ক্বতিত্ব প্রদর্শন অতঃপর ইউরোপীয় সমাজকে তাদের উপর ঈর্ব্যান্বিত ও কুপিত করেও তু*ল্*লে।

সমগ্র ভারতে বাঙালী আবার শিক্ষায় অধিক অগ্রসর। এজন্ম কর্তৃপক্ষের নজর তার উপরই পড়ল বেশী করে। ১৮৬৯ সালেই বাংলার বাইরে কর্ম্মচারী নিয়োগ সম্পর্কে এই আদেশ জারি হয়েছিল যে, উচ্চ শিক্ষিত বাঙালীকে সরকারী কার্যো পারতপক্ষে যেন নিয়োগ করা না হয়!

বাংলা দেশে অতঃপর চেষ্টা চলে যাতে বাঙালী সাধারণ উচ্চ শিক্ষা লাভের 'তুরাকাজ্জা' হাদয়ে পোষণ করতে না পারে। ইংরেজী শিক্ষার জন্ম পূর্বের হিন্দুরাই অগ্রণী হয়ে নিজ ব্যয়ে স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ বিষয়ে সরকারের গতি ছিল অতীব মন্থর। বঙ্গের ছোটলাট সায় জর্জ্জ ক্যাম্বেল (১৮৭১-৭৪) উচ্চ শিক্ষা দানের জক্ত যা' কিছু সামাক্ত সরকারী ব্যবস্থা, জন-শিক্ষার জন্ম অর্থ সংকুলানের ওজুহাতে তারও মূলে আঘাত করে বসলেন। তাঁর আদেশে কল্কাতার সংস্কৃত কলেজ, কৃষ্ণনগর কলেজ ও বহরমপুর কলেজ প্রথম শ্রেণীর কলেজ থেকে দ্বিতীয় শ্রেণী মর্থাৎ ফার্ষ্ট আর্ট্রস কলেজে অবনমিত হ'ল। তার এ কার্য্যে বাংলার শিক্ষিত সমাজে খুব আন্দোলন উপস্থিত হয়। কিন্তু এসৰ অগ্ৰাহ্ম করে বড়লাট ও ভারত-সচিব ক্যামবেলের কার্যাই সমর্থন করলেন। তিনটি<sup>\*</sup> কলেজের থরচ কমিয়ে যে সামাক্ত অর্থ উদ্বৃত্ত হ'ল, প্রাথমিক শিক্ষার পক্ষে তা হ'ল মরুভূমিতে জলবিন্দু! জন-শিক্ষা সমস্তার কণা মাত্রও এ দারা পূরণ হ'ল না। লোকের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল রইল যে, উচ্চ শিক্ষা বন্ধ করে বাঙালীকে দাবিয়ে রাখাই সরকারী কার্য্যের মূল উদ্দেশ্য। স্বদেশপ্রাণ পণ্ডিত ঈশ্বরচক্র বিভাসাগর এই সময়, ১৮৭২ সালে, বঙ্গসম্ভানদের উচ্চ শিক্ষা দানের জন্ম মেট্রোপলিটান ( অধুনা, বিত্যাসাগর ) কলেজ স্থাপন করলেন।

রাজরোষ শুধু বাংলা ও বাঙালীর উপর নিবন্ধ থাকে নি, অক্সত্রও এর প্রকোপ কম-বেশী পতিত হয়। দিপাহী বিদ্রোহ থেকেই মুদলমানদের উপর ইংরেজ চটেছিল। তার উপর ওয়াহাবী আন্দোলন ভারতবর্ষে থুবই চাঞ্চল্য উপস্থিত করলে। সরকারের মতে ওয়াহাবীরা ব্রিটিশকে ভারতবর্ষ থেকে তাড়িয়ে ভারতের শাসন-যন্ত্র হস্তগত করারও মতলবে ছিল। তবে একথা সত্য যে, উত্তর ভারতে ওয়াহাবী দলভুক্ত একদল গোঁড়া মুসলমান সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বের মোগল সম্রাটকে দিল্লীর সিংহাসনে বসাতে যেমন উদগ্রীব হয়, বিদ্রোহের পরে অত্যাচার-অনাচারে তুর্ভিক্ষে নিম্পেষিত হয়ে ব্রিটিশের উপর খুবই বিদিষ্ট হয়ে উঠে। সমগ্র উত্তর ভারতে তারা ছডিয়ে ছিল। তবে তাদের প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল পাটনা। ওয়াহাবী নেতা আমীর খাঁকে সরকার ১৮১৮, তিন আইন অমুসারে ১৮৭১ সালে যাবজ্জীবন নির্ম্বাসিত করলেন। তাঁর প্রকাশ্য বিচারের জন্ম কল্কাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জন পেণ্টন নরম্যানের এজলাসে আবেদন করা হ'ল। এ উদ্দেশ্যে ওয়াহাবীরা বোম্বাই হাইকোর্ট থেকে প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মিঃ এগনেষ্টিকে এনেছিলেন। তিনি ছলজবাবে লর্ড মেওর শাসনকালের (১৮৬৯-৭২) অনাচার-অবিচারের কথা বিশদভাবে উল্লেখ করেন। এ্যানেষ্টির এই বক্তৃতাসমেত মোকদমার বিবরণ ওয়াহাবীরা পুস্তিকাকারে ছেপে চারদিকে বিলি করলে। বিপিনচন্দ্র পাল বলেন, যৌবনে এই পুস্তিকাখানি পাঠ করে তাঁরা যেন একেবারে মেতে উঠেছিলেন। এর কিছু পরেই, ১৮৭১ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর, টাউন হলের সিঁড়ি দিয়ে উঠ্বার সময় প্রধান বিচারপতি নরম্যান ( তখনও বর্ত্তমান হাইকোর্ট-ভবন নির্মিত হয় নি, টাউন হলেই কোর্ট বস্ত) আব্তুল্লা নামে এক আততায়ীর ছোরার আঘাতে অচৈতক্ত হয়ে পড়েন ও সেই দিন রাত্রেই মারা যান। ইউরোপীয় সমাজ এজন্য এতদুর ক্ষিপ্ত হয়েছিল যে, আবহুলার ফাঁসি হবার পর তার শব কবর দিতে না দিয়ে সংকার করিয়ে ফেলল।

এর অব্যবহিত পরে ১৮৭২, ৮ই ফেব্রুয়ারী আন্দামান ভ্রমণ কালে শের আলী নামক এক কয়েদীর হস্তে বড়লাট লর্ড মেও-ও প্রাণ বিসর্জ্জন দেন। এই শের আলী থাইবার গিরির পাদদেশে জাম্রাদ গ্রামের বাসিন্দা। এ তুইটি ওয়াহাবী দলের কুকার্য্য বলে সবকার পক্ষের ধারণা। তাঁরা অতঃপর নির্দ্রম হস্তে এ আন্দোলন দমন করলেন। বাংলা-বিহারের সম্রান্ত মুসলমানগণ কিন্তু কথনও ওয়াহাবীদের সমর্থন করেন নি। তাঁরা বহু প্রেই কল্কাতায় নেশনাল মোহম্মডান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করে নিয়মতন্ত্রাত্রগ রাজনীতিক আন্দোলন চালাতে আরম্ভ করেন। ওয়াহাবী আন্দোলন নির্দ্র্ হলে উত্তর ভারতে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তন কল্পে নিয়মত চেষ্টা স্কর্জ হয়। সার্ সৈয়দ আহ্মদ থাঁ এ বিষয়ে অগ্রণী হয়ে ১৮৭৪ সালের ২৪শে মে আলিগড়ে একটি কলেজ স্থাপন করেন। এ কলেজটি পরে আলিগড় বিশ্ববিত্যালয়ে পরিণত হয়েছে। মুসলমান সমাজে সার্ সৈয়দ আহ মদ থাঁ একজন প্রাতঃম্বরণীয় ব্যক্তি।

বড়লাট লর্ড নর্থক্রকের আমল (১৮৭২-৭৬) তু'টি কারণে বিশেষ মারণীয়। এ সময় বাংলা-বিহারে ব্যাপকভাবে তুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। এখানে একটা কথা বলা আবশ্যক যে, বর্ত্তমান বন্ধ, বিহার, উড়িয়া, ও আসামের কতকাংশ নিয়ে তখন বন্ধ প্রদেশ গঠিত ছিল। বন্ধিমচন্দ্র বলেন, বহু নিন্দিত সার্জন ক্যাম্বেল খুব ক্ষিপ্রতার সহিত কার্য্য করে তুর্ভিক্ষের উগ্রতা অনেকটা প্রশমিত করেন।

এ সময়কার আর একটি ব্যাপার যা নিয়ে শিক্ষিত সমাজে ভীষণ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়—তা হ'ল বরোদার গাইকোয়াড়ের গদিচ্যুতি। ব্রিটিশ প্রতিনিধি কর্ণেল ফেয়ার সাহেবের হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার অপরাধে বিটিশ এলাকায় গাইকোয়াড়ের বিচার হয় ও ফলে তাঁর রাজ্যচ্যুতি ঘটে। এই নিয়ে ভারতের সর্ব্বত্র, বিশেষ করে কল্কাতায় ভীষণ আন্দোলনের

হত্রপাত হয়। হিন্দু পেটি রট, সোমপ্রকাশ ও অমৃতবাজার পত্রিকা এ নিয়ে জোর লেখালেখি হুরু করলেন। রাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা অনুযায়ী এঁরা মিত্র রাজাদের স্বাধীন বলেই ধরে নিয়েছিলেন। ভিক্টোরিয়ার ঘোষণায় যা-ই থাকুক না কেন, ভারতে ইংরেজ-শাসন হ্পপ্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তখন ব্রিটিশ জাতির অভিপ্রায়। এ কারণ, রাজক্য-ভারতের আভ্যন্তরিক শাসনে মধ্যযুগীয় শাসন পদ্ধতি বাহাল রেখে একে ব্রিটিশ ভারত থেকে আলাদা করে রাথাই ছিল যেমন তাদের স্বার্থ, বাইরের ব্যাপারে একে সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনাও তাদের তেমনি ছিল প্রয়োজন,—যাতে ভবিয়্মতে সিপাহী বিজ্ঞোহের মত কোনরূপ ব্যাপক ব্রিটিশ বিরোধী উত্থান না ঘট্তে পারে। শিক্ষিত ভারতবাসী, বিশেষ বাঙালী, কিন্তু রাণীর ঘোষণার প্রতিই চোথ নিবদ্ধ রাখ্লে।

দেশপূজ্য স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সিবিল সার্বিস থেকে বিতাড়ন এ সময়কার আর একটি বিশেষ শ্বরণীয় ঘটনা। সার্ জর্জ ক্যাম্বেলের উচ্চ শিক্ষা হ্লাসের চেষ্টা, তার উপরে উচ্চশিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ সিবিলিয়ান স্থরেন্দ্রনাথের প্রতি সরকারের ত্র্ব্বহার—ত্-ই বাঙালী তথা ভারতবাসীকে আত্মস্থ হতে প্রবৃদ্ধ করলে। ১৮৭১, ২২শে নবেম্বর তারিথে স্থরেন্দ্রনাথ শ্রীহট্টে এসিষ্ট্যান্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ নিয়ে যান। ভারতবাসীরা উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত হলে স্বার্থহানির বিশেষ সম্ভাবনা—ইউরোপীয় কর্ম্মচারীরা এ বিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত হয়ে তাঁদের প্রতি অপ্রসন্ম হয়ে উঠ্লেন। স্থরেন্দ্রনাথের যোগ্যতায় তাঁদের অনেকে স্বর্ণান্থত হলেন। এইচ সি. সাদার্লাণ্ড নামে এক ফিরিঙ্গী সাহেব তথন ওথানকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট। ডিরোজিও-ও ফিরিঙ্গী ছিলেন, কিন্তু তিনি ভারতবর্ষকেই স্বদেশ বলে গণ্য করতেন। পরবর্তী কালের ফিরিঙ্গীরা কিন্তু ইউরোপীয়দের হালচাল অন্থকরণে প্রবৃত্ত হয় ও ব্রিটেনকেই মাতৃভূমি জ্ঞান

করতে শেখে। কবে থেকে তাদের মনোবৃত্তির এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে বলা কঠিন। তবে সিপাহী বিদ্যোহের সময় তারা ইংরেজের বিশেষ সাহায্য করায় সৈন্সবিভাগ পুনর্গঠিত হলে তারা তাতে বিশিষ্ট স্থান লাভ করে; মক্তাক্ত চাক্রিতেও তারা অধিক সংখ্যায় নিযুক্ত হতে থাকে। তারা এদেশে ইংরেজের স্বার্থকেই নিজেদের স্বার্থ বলে গণ্য করতে লাগ্ল। পরবর্ত্তী ইল্বার্ট বিল আন্দোলনের সময়ও তারা ইউরোপীয় সমাজের সঙ্গে মিলিত হয়ে কাজ করে। এরূপ মনোবৃত্তি যুক্ত ফিরিঙ্গী সমাজের একজন ছিলেন ম্যাজিষ্ট্রেট সাদারলাণ্ড। নৌকাচুরির অপরাধে ধৃত যুধিষ্টির নামে এক আসামী ফেরার বা পলাতক—এইরূপ লেখা একটি নথি স্থ্রেন্দ্রনাথের নিকট উপস্থাপিত করা হলে স্থরেন্দ্রনাথ তাতে স্বাক্ষর করেন। যুধিষ্ঠির কিন্তু আসলে ফেরার ছিল না। সাদালাভের নিকট এ সংবাদ পৌছলে তিনি এ ব্যাপারের জন্ম স্থরেন্দ্রনাথকে কর্ত্তব্য সম্পাদনে অযোগ্য প্রতিপন্ন করতে উঠে পড়ে লাগ্লেন। স্থরেক্রনাথের বিচারের জন্ম কমিশন বসল। সভ্যগণ একযোগে তাঁকে দায়িত্বপূর্ণ কাজের অযোগ্য দাব্যস্ত করলেন। ভারত গ্বর্ণমেন্ট কমিশনের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে পঞ্চাশ টাকা মাসহারার ব্যবস্থা করে স্থরেন্দ্রনাথকে কর্মচ্যুত করলেন! স্থরেন্দ্রনাথ এর প্রতিকারের জন্ম বিলাত যান। ভারত-সচিব ভারত-গবর্ণমেন্টের সিদ্ধান্তই বাহাল রাথ্লেন। বার কৌন্সিলের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও সরকারী কর্মচ্যুতি হেতু ব্যারিষ্টার হবার অন্তমতি স্থরেন্দ্রনাথ পেলেন না । তিনি ১৮৭৫ দালের জুন মাসে ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। পিতৃবন্ধু বিভাগাগর মহাশয় তাঁকে মেট্রোপলিটন কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক পদ দিলেন। স্থারেন্দ্রনাথের প্রতি বিলাতে ও ভারতে কর্তৃপক্ষের এতাদুশ ব্যবহারে সমগ্র শিক্ষিত সমাজ বিচলিত হয়ে উঠ্ল। তারা কিন্তু বদে রইল না, তাদের কর্মশক্তি নব নব পথ অমুসন্ধানে নিয়োজিত

হ'ল। এখানে একটি কথা মনে রাখা দরকার। ব্রিটিশগণ প্রথম প্রথম হিন্দুদের খাতির করত বটে, কিন্তু পরে যথন হিন্দুরা দেশ শাসনে যোগ্যতা দেখিয়ে প্রতিযোগী হতে চাইলে, তথন থেকেই প্রাধামচ্যুতির আতক্ষ তাদের পেয়ে বদ্ল। তাদের এ আতক্ষ ক্রমেই বেড়েই চলে।

যে-সব প্রতিষ্ঠান ও মনস্বী ব্যক্তি এই হুর্দিনে ভারতবাসীর মনে সাহস, শক্তি ও আশার সঞ্চার করে তাদের স্থপথে চালিত করতে চেয়ে-ছিলেন তাঁরা জাতির নিকট চিরম্মরণীয় হয়ে থাক্বেন। শিশিরকুমার ঘোষ তাঁর 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বঙ্গদর্শনে', ডাঃ মহেন্দ্রণাল সরকার ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা প্রতিষ্ঠায়, ও জাতীয় নাট্যশালা জাতিকে শক্তির সন্ধান দিতে তৎপর হলেন। শিশির-কুমারের নাম আমরা ইতিপূর্বেক কয়েক বার পেয়েছি। তিনি ভ্রাতাদের সঙ্গে যশোহর পোলুয়া-মাগুরা থেকে ১৮৬৮ সালে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' প্রকাশ ও সম্পাদনা আরম্ভ করেন। তিনি তিন বছর পরে কলকাতায় পত্রিকা তুলে নিয়ে আসেন। অমৃতবাজারের মহজ সরল তেজোদুপ্ত লেখা এক দিকে যেমন বাঙালী মনে শক্তি সঞ্চার করতে লাগ্ল, অক্ত দিকে ইউরোপীয়দের নিকট রাজদ্রোহের আকর বলেও প্রতিভাত হ'ল। সরকারী নীতির ছলা-কলা শিশিরকুমার সবিভারে ফাঁস করে দিতেন। ক্যাম্বেলের শিক্ষানীতি ও গাইকোয়াড়ের রাজ্যচ্যুতি সম্পর্কে শিশির কুমারের দৃঢ় লেখনী তখন শিক্ষিত সমাজকে আত্মন্থ করে তুলতে বিশেষ সাহায্য করলে। শিশিরকুমার ছিলেন প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র শাসনের পক্ষপাতী। তাঁর পূর্ব্বেও কেউ কেউ, যেমন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, গণতন্ত্রের কথা বলেছেন; কিন্তু ভারতবাসীরা যে তথনই প্রতিনিধিমূলক শাসনের যোগ্য, তা শিশিরকুমারই সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন। তাঁর ইণ্ডিয়ান লীগের কথা পরে বলব।

ভারতবাসীর জাতীয়ত্ব বোধের উন্মেযে বিদ্ধমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দান
মুক্তকঠে স্বীকার করতে হয়। আমরা যে সময়ের কথা এখন বলছি
তথন তিনি একজন কুশলী ডেপুটি ম্যাজিট্রেট। কিন্তু 'ত্র্পেশনন্দিনী',
'কপালকুণ্ডলা' প্রভৃতি উপন্থাদ লিথে বাঙালী পাঠকের চিত্ত ইতিমধ্যেই
তিনি জয় করে নিয়েছেন। তিনি ১২৭৯ সালের (ইং ১৮৭২) বৈশাথ
মাসে 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ করেন এবং ক্রমাগত পাচ বৎসর স্বহস্তে সম্পাদনা
করে আত্মবিশ্বত বাঙালীর মোহনিদ্রা সজোরে ভেঙ্গে দিলেন। বাঙালীর
প্র্রিগোরব, বর্ত্তমান শক্তি ও ভবিয়ৎ আশা-ভরসার কথা তাঁর অমর
লেখনী-মূথে অতি পরিস্কার রূপে ব্যক্ত হতে লাগ্ল। বাংলা সাহিত্যের
মহীয়ান্রপ তিনি আত্মবিলান্ত ইন্ধ-বঙ্গের সমুথে উদ্রাসিত করলেন।
বিদ্ধিচন্দ্রের 'আনন্দ মঠ', 'দেবীচৌধুরাণী', 'ধর্মতন্ত্ব' পরবর্তী কালের রচনা,
তাঁর অমর সঙ্গীত 'বন্দেমাতরম্' তথনও অজ্ঞাত। কিন্তু এই সময়েই তিনি
বাঙালীকে স্ব-প্রতিষ্ঠ হতে উপদেশ দিলেন। বিদ্ধমচন্দ্র লিথ্লেন—

"বতদিন দেশী-বিদেশীতে বিজিত-জেত্ সম্বন্ধ থাকিবে, ততদিন আমরা নিরুষ্ট হইলেও, পূর্বর্গোরব মনে রাখিব, ততদিন জাতি-বৈর-শমতার সম্ভাবনা নাই; বরং আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে, যতদিন ইংরেজের সমতুল্য না হই, ততদিন যেন আমাদিগের মধ্যে এই জাতি বৈরিতার প্রভাব এমনই প্রবল থাকে! যতদিন জাতি-বৈর আছে ততদিন প্রতিযোগিতা আছে। বৈর ভাবের জন্মই আমরা ইংরেজদিগের কতক কতক সমতুল্য হইতে চেষ্টা করিতেছি। ইংরেজের নিকট অপমান গ্রন্থ, উপহসিত হইলে যতদ্র আমরা তাহাদিগের সমকক্ষ হইবার যত্ন করিব, তাহাদিগের কাছে বাপু-বাছা ইত্যাদি আদর পাইলে ততদ্র করিব না—কেননা সে গায়ের জ্বালা থাকিবে না। বিপক্ষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ঘটে, স্বপক্ষের সঙ্গে নহে। উন্নত শক্র উন্নতির উদ্দীপক, উন্নত বন্ধু আলস্তের

আশ্রয়। আমাদিগের সোভাগ্যক্রমেই ইংরেজের সঙ্গে•আমাদের জাতি-বৈর ঘটিয়াছে।"

বঙ্কিমচক্র 'কমলাকান্ত-প্রস্তি' জননী বঙ্গভূমির ভাবী মূর্ত্তি দেশবাসীর সম্মুথে ধরিয়ে দিলেন,

"চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃগ্নয়ী-মৃত্তিকারূপিণী—
অনস্তরত্বভূষিতা—এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্তমণ্ডিত দশভূজা—দশ
দিক্—দশ দিকে প্রসারিত; তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি
শোভিত; পদতলে শক্র বিমর্দিত, পদাপ্রিত বীরজন কেশরী শক্রনিপ্রীড়নে
নিযুক্ত! এ মূর্ত্তি এখন দেখিব না—আজি দেখিব না, কাল দেখিব না—
কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু একদিন দেখিব—দিগ্ভূজা,
নানা প্রহরণপ্রহারিণী, শক্র-মর্দিনী, বীরেক্রপৃষ্ঠ-বিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী
ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিভাবিজ্ঞান-মূর্ত্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়,
কার্য্যসিদ্ধরূপী গণেশ, আমি সেই কালস্রোত মধ্যে দেখিলাম এই স্থবর্ণময়ী
বঙ্গপ্রতিমা!"

"এদ ভাই দকল! আমরা এই অন্ধকার কালস্রোতে ঝাঁপ দিই। এদ, আমরা দাদশ কোটি ভূজে ঐ প্রতিমা তুলিয়া, ছয় কোটি মাথায় বহিয়া, ঘরে আনি।"

ভারতবাসীর অবরুদ্ধ কর্মশক্তিকে একটি বিশেষ পথে চালনা করলেন ডাক্তার মহেন্দ্রণাল সরকার। তিনি প্রথম এলোপাথ ও পরে হোমিওপাথ চিকিৎসক হিসাবে কল্কাতায় স্থপরিচিত হন। তাঁর পাণ্ডিত্য ও স্বাধীনচিত্ততা বাঙালীর মুথে মুথে কীর্ত্তিত। ভারতবর্ষের অধীনতায় যেমন বিজ্ঞান কার্য্যকরী, একে সবল স্বাধীন করবার পক্ষেও বিজ্ঞান অন্তর্মপ কার্য্যকরী। এই সত্য তিনিই এ সময় ভারতবর্ষে প্রচার করেন এবং বিজ্ঞানের বিবিধ বিভাগ আলোচনা ও আয়ত্ত করবার জক্ত

ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা প্রতিষ্ঠায় যত্নবান্ হন। আট বছরের অবিরাম চেষ্টার ফলে ১৮৭৬, ২৯শে জুলাই ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা স্থাপিত হ'ল। বিষ্কমচন্দ্র বিজ্ঞান-সভার প্রস্তাবে বঙ্গদর্শনে (১২৭৯, ভাদ্র সংখ্যা) যা লিখেছিলেন তা এখনও বহু পরিমাণে সত্য। তিনি লেখেন—

"বিজ্ঞানের সেবা করিলে বিজ্ঞান তোমার দাস, যে বিজ্ঞানকে ভজে বিজ্ঞান তাহাকে ভজিবে। কিন্তু যে বিজ্ঞানের অবমাননা করে, বিজ্ঞান তাহার কঠোর শক্ত।"

"বিজ্ঞান মহায়দশকট বাহনে, তড়িং-তার সঞ্চালনে, কামান সন্ধানে, অয়োগোলক বর্ষণে এই বীরপ্রস্থ ভারতভূমি হস্তামলকবং আয়ত্ত করিয়া শাদন করিতেছে। শুধু তাহাই নহে, বিদেশীয় বিজ্ঞানে আমাদিগকে ক্রমশঃই নির্জীব করিতেছে। যে বিজ্ঞান স্বদেশী হইলে আমাদের দাদ হইত, বিদেশী হইয়া আমাদের প্রভু হইয়াছে। আমরা দিন দিন নিরুপায় হইতেছি। অতিথিশালায় আজীবনবাদী অতিথির ক্যায় আমরা প্রভুর আশ্রমে বাদ করিতেছি। এই ভারতভূমি একটি বিস্তার্থ অতিথিশালা মাত্র।"

ভারতবর্ষ তথন সত্যসত্যই একটি বিস্তীর্ণ অতিথিশালায় রূপাস্থরিত।
অবাধ-বাণিজ্য নীতি প্রবর্তনের ফলে ভারতবর্ষের শিল্প-সম্পদ বিলুপ্ত প্রায়,
ভারতবর্ষ এক বিরাট্ ক্বমি-ক্ষেত্রে পরিণত। সে যুগের প্রসিদ্ধ লেথক
ভোলানাথ চক্র শস্তুচক্র মুথোপাধ্যায়ের 'মুখার্জ্জিদ্ ম্যাগাজিনে' (১৮৭৪)
বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জনের প্রস্তাব করে এই মর্ম্মে লিখলেন,—

"কোনরূপে দৈহিক বল প্রয়োগ ন। করে, রাজাত্মগত্য অস্থীকার না করে এবং কোন নৃতন আইনের জন্ম প্রার্থনা না জানিয়ে আমরা আমাদের পূর্ব্ব সম্পদ ফিরিয়ে আন্তে পারি। চরম ক্ষেত্রে, একমাত্র না হলেও সবচেয়ে অধিক কার্য্যকরী অস্ত্র—'নৈতিক শক্রতা' (moral hostility)। এ অস্ত্র অবলম্বনে কোন অপরাধ নেই। আস্ত্রন, বিলাতী দ্রব্য ক্রের না—এই সঙ্কল্প আমরা সকলে গ্রহণ করি। সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে,
ভারতবর্ষের উল্লতি ভারতবাদীরই সাধ্য।"

বাঙালী জীবনের এই যুগদন্ধিক্ষণে বাংলার রঙ্গমঞ্চও কম কৃতিত্ব अपनी करत नि। ১৮१२ मालत मायामावि 'त्नमनान थिराष्ट्रात' नारम একটি দাধারণ রঙ্গমঞ্চ কলকাতায় আত্মপ্রকাশ করে। প্রদিদ্ধ নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বস্তু ও অর্দ্ধেন্দুশেথর মুস্তফী প্রভৃতিরা মিলে এর প্রতিষ্ঠা করেন। নীলদর্পণ, ভারত-মাতা, হরিশ্চন্দ্র, বীরনারী, স্থরেন্দ্র-বিনোদিনী, প্রভৃতি জাতীয় ভাব মূলক নাটক এথানে ও অক্সান্ত রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। গাইকোয়াড়ের রাজ্যচ্যতি উপলক্ষেও বহু নাটক রচিত ও অভিনীত হয়েছিল। ১৮৭৫ সালের ডিসেম্বর মাসে কল্কাতায় যুবরাজ ( সপ্তম এড্ওয়ার্ড ) আগমন করেন। সরকারী উকীল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় নিজ ভবানীপুরস্থ বাস-ভবনে হিন্দুপুরনারীদের সমবেত করে তাদের দ্বারা যুবরাজকে অভ্যর্থনা করান। এ নিয়ে হিন্দু সমাজে হলুমুল উপস্থিত হয়। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাজিমাৎ' কবিতা লিথে এ ঘটনাকে অমর করেছেন। জগদানন্দের কার্যাকে ব্যঙ্গ করে 'গজদানন্দ' প্রহসন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হ'ল। রাজভক্ত প্রজাকে রক্ষার জন্ম বড়লাট স্বয়ং অডিকান্স জারি করে এর অভিনয় বন্ধ করে দেন। 'স্থরেন্দ্র-বিনোদিনী'র অভিনয়ও অশ্লীলতার ওজুহাতে বন্ধ করান হয় ও বিচারে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিখ্যাত অমৃতলাল বস্তু ও উপেন্দ্রনাথ দাসের বিরুদ্ধে এক মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। মোকদ্দমা হাইকোর্ট পর্যান্ত গড়াল। হাইকোর্টে কিন্তু 'স্থারেক্র-বিনোদিনী' অশ্লীল প্রমাণিত হ'ল না। অমৃতলাল ও উপেক্রনাথ মুক্তি পেলেন। ১৮৭৬ সালের ডিসেম্বর মাসে সরকার জনসাধারণের প্রতিবাদ অগ্রাহ্ম করে রঙ্গমঞ্চ নিয়ন্ত্রিত আইন পাস করে এর স্বাধীনতা সম্কৃচিত করলেন।

## সঙ্ঘবদ্ধ রাজ**ৈ**নতিক আন্দোলন তৃতীয় যুগ

শিশিরকুমার ঘোষের নামের সঙ্গে এখন আমরা স্থপরিচিত। তাঁর কার্য্য-কলাপের আভাষও আমরা কিছু কিছু পেয়েছি। ভারতবাসীরা পার্লামেন্টারী বা প্রতিনিধিমূলক শাসনের সম্পূর্ণ উপযোগী—এ মত তিনিই প্রথম ১৮৭০ দালে তাঁর নিজ 'অয়তবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু দেশ-শাসনের ভার গ্রহণ করতে হলে স্বদেশবাসীর রাজনৈতিক শিক্ষার প্রয়োজন। যে-সব দেশে পার্লামেন্টীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত, সে-সব স্থানে শিক্ষিত সাধারণের রাজনৈতিক সভা-সমিতির প্রাচুর্য্য আছে। ভারতবর্ষে এরূপ প্রতিষ্ঠানের একান্ত অভাব। কল্কাতার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রায় জমিদার-সভায় পারণত হলেও রাজনীতি আন্দোলন-আলোচনার এ-ই তথনও একমাত্র প্রতিষ্ঠান। শিশিরকুমার একে সাধারণ মধ্যবিত্তদের অধিগম্য করবার জক্ত এর বার্ষিক চাঁদা পঞ্চাশ টাকা থেকে পাঁচ টাকায় কমিয়ে দেবার প্রস্তাব করলেন। কিন্তু এসোসিয়েশনের কর্তারা তাঁর কথায় কর্ণপাত না করায় তিনিই এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনে অগ্রদর হন। শিশিরকুমার পত্রিকায় এ সম্বন্ধে আলোচনা স্থক করলেন, তাঁর অগ্রজ হেমন্তকুমার বঙ্গের মফস্বল অঞ্চলে গিয়ে এরূপ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা জনসাধারণকে বুঝিয়ে দিতে लांग लन । ১৮१৫ मालित मासा वर्षमान, मूर्मिनावान, भाखिलूत, तांगांची, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর, ঘশোহর, খুলনা, রাজশাহী, ঢাকা, ভগলী, বরিশাল, ময়মনসিংহ প্রভৃতি শহর অঞ্চলে রাজনৈতিক সঙ্গ বা এসোসিয়েশন গঠিত হ'ল। শিশিরকুমার অতঃপর কল্কাতায় একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনে। মন দিলেন।

তথন এক দিকে যেমন 'নেশনাল' কথাটির খুব চল, অক্ত দিকে 'ইণ্ডিয়ান' বা ভারতবর্ষীয় কথাটিরও খুব অন্তরাগী হয়ে উঠেছেন শিক্ষিত সম্প্রদায়। শাসনকর্তারা বিশাল ভারতবর্ষকে বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে বিভক্ত করে এক থেকে অক্সকে স্বতম্ব করে রাখুতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। বাঙালী রাষ্ট্রনৈতিক চেতনায় অগ্রসর, এজন্ম তাদের পক্ষে সরকারের এ অভিপ্রায় বুঝতে বিলম্ব হয় নি। শিক্ষিত জনের নিকট ভারতবর্ষ এক অথও দেশ। সকল ব্যাপারেই তারা ভারতবর্ষকে এক ভাবতে শিথেছে। এইরূপ ধারণার ফলেই শিশিরকুমারের প্রতিষ্ঠানটির 'ইণ্ডিয়ান লীগ' নামকরণ করা হয়। স্থারেক্রনাথ বলেন, 'ইণ্ডিয়ান এসোদিয়েশান' নামটিও তিনি এই আদর্শে অন্তপ্রাণিত হয়েই দিয়েছিলেন। যা হোক, শিশিরকুমার অগ্রজ হেমন্তকুমার ও অন্তুজ মতিলাল ঘোষের महत्यार्ग >৮१६ माल्य (मल्टिश्व मात्म हेखियांन नीग श्रापन क्यत्न। তাঁর এ কার্য্যে শস্তুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও রেভাঃ কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও সহায় হলেন। এ একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হলেও শিল্প-বিভালয় স্থাপনও এর উদ্দেশ্য মধ্যে গণ্য ছিল। বার্ষিক চাঁদা মাত্র পাঁচ টাকা ধার্য্য হওয়ায় শিক্ষিত সাধারণ এর সভ্য হতে সক্ষম হলেন। আটত্রিশ জন সভা নিয়ে লীগের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠিত হয়। এর সঙ্গে বিশিষ্ট লোকদের কোন না কোন সময়ে সংশ্লিষ্ট দেখতে পাই। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীমোহন দাশ, রেভা: কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তুর্গামোহন দাশ, মনোমোহন ঘোষ, শস্তুচক্র মুখোপাধ্যায়, মনোমোহন বস্তু, নবগোপাল মিত্র, আনন্দমোহন বস্তু, স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম এঁদের ভিতর উল্লেথযোগ্য। লীগ পরিচালনা সম্পর্কে শিশিরকুমারের



স্বামী বিবেকানদ



**मामा**खा हे. त्नी दखी

সঙ্গে বনিবনাও না হওয়ায় এঁদের অনেকেই প্রতিষ্ঠার অল্লদিন পরে লীগ ত্যাগ করেন।

লীগ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা নিয়ে সে সময়ের অনেকে অনেক কথা বলেছেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের কর্ত্বপক্ষ বরাবর শিশির-কুমারের বিরোধী ছিলেন। তাঁর উগ্র ও প্রগতিশীল মতবাদ তাঁদের পক্ষে মোটেই গ্রহণযোগ্য হয় নি। লীগ যে বেশী দিন স্থায়ী হয় নি, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের লীগ পরিত্যাগ ও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের কর্ত্তাদের বিরোধিতা—এদের কোনটিই তার জন্মে কম দায়ী নয়।

সার্ রিচার্ড টেম্পল (১৮৭৪-৭৭) তথন বঙ্গের ছোটলাট। তিনি একজন বিচক্ষণ রাজপুরুষ। শিশিরকুমারের স্পষ্ট ও সতেজ লেথনী টেম্পল মহোদয়কে তাঁর দিকে অবিলম্বে আরুষ্ট করে। ইণ্ডিয়ান লীগ ও তার উদ্দেশ্যকে তিনি প্রীতির চক্ষেই দেথ্তে লাগ্লেন। শিশিরকুমারের প্রস্তাবিত 'এল্বার্ট টেম্পল অফ্ সায়ান্স' নামে শিল্পবিত্যালয়ে অর্থসাহায্যেরও তিনি ব্যবস্থা করেছিলেন। শিল্প-বিত্যালয় স্থাপিত হয়ে কিছুকাল চলেছিল।

শিশিরকুমারের এসকল কার্য্যে প্রধান সহায় হয়েছিলেন পাজী ক্ষণনাহন বন্দ্যো গাধ্যায়। ক্ষণনোহনকে লোকে বল্ত 'পলিটিক্যাল পাজী'। অর্থাৎ, পাজী বা ধর্ম্মবাজক হয়েও তিনি প্রগতিশীল রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যোগ রক্ষা করে চল্তেন। ইণ্ডিয়ান্ লীগ প্রতিষ্ঠার সময় তাঁর বয়স যাটেরও উপর। তথাপি তিনি কিছুকাল এর সভাপতিত্ব করেছিলেন। উক্ত শিল্প-বিভালয় প্রতিষ্ঠায়ও তিনি বিশেষ যত্মবান্ ছিলেন। পরে তিনি ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভাপতি হন। স্থরেক্রনাথ বলেন, বার্দ্ধক্যে উপনীত হলেও ক্ষণ্টমোহন রাজনীতি চর্চ্চায় ও পৌর-সেবায় যুবজনোচিত কর্ম্মতৎপরতা দেথিয়েছিলেন।

ক্লম্পনোহন ডিরোজিও-যুগের একজন প্রধান ব্যক্তি। তিনি বৌবনে থ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করেছিলেন বটে, কিন্তু বরাবর ভারতীয়ই ছিলেন এবং ভারতীয় সংস্কৃতি ও শাস্ত্র-দর্শনাদি আলোচনায় জীবন অতিবাহিত করেন। এসব বিষয়ে অনক্ততুল্য কৃতিত্ব প্রদর্শনের জক্ত কল্কাতা বিশ্ববিভালয় ১৮৭৫ সালে তাঁকে 'ডক্টর অফ্ল' উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁর সঙ্গে প্রাচ্য বিভাগ স্ক্পণ্ডিত রাজেক্রলাল মিত্র ও মনিয়র উইলিয়ম্দ্ও এই উপাধি প্রাপ্ত হন।

শিশিরকুমার তথা 'ইণ্ডিয়ান লীগ' একটি বিষয়ে খুবই সাফল্য লাভ করেছিলেন। এবং এজন্মই হয়ত স্থারেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, 'ইণ্ডিয়ান লীগের দ্বারাও কিছু প্রয়োজনীয় কাজ সাধিত হয়।' শিশিরকুমার বরাবর প্রতিনিধিমূলক শাসনেরই শুধু পক্ষপাতী ছিলেন না, ভারতবাসীরা যে তথনই এর উপযুক্ত এ ধারণাও তাঁর মনে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয়েছিল। সার রিচার্ড টেম্পল কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটিকে একটি প্রতিনিধিমূলক কর্পোরেশনে পরিণত করতে চেষ্টা করেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের কর্ত্তারা প্রতিনিধিমূলক শাসনের গুরুত্ব না বুঝে বা নিজেদের প্রাধান্ত বিলুপ্তির আশঙ্কায়, যে কারণেই হোক, এর বিরোধী হলেন ! তথন শিশিরকুমার ও তাঁর ইণ্ডিয়ান লীগই সার টেম্পলের প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন। কল্কাতা কর্পোরেশন যে ক্রমে একটি স্বায়ত্ত-শাসন-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে তার মূলে ছিল শিশিরকুমারের ঐকান্তিক সমর্থন। ১৮৭৬ সালে কল্কাতা কর্পোরেশন আইন বিধিবদ্ধ হয়ে নৃতন কর্পোরেশন গঠিত হ'ল। কলকাতা আঠারটি ওয়ার্ড বা পল্লীতে বিভক্ত হয় এবং এথান থেকে মোট আটচল্লিশ জন প্রতিনিধি করদাতাদের ভোটে নির্ব্বাচিত হবার অধিকার পান। কর্পোরেশনে কিন্তু মোট সদস্য-সংখ্যা হ'ল বাহাত্তর

জন। স্থির হয়, বাকী চব্বিশ জন সদস্য গবর্ণমেণ্ট মনোনীত করবেন।
এই নিয়ম বহু কাল চলে। ১৮৯৯ সালে যথন সরকার কর্পোরেশনের
এ অধিকার সঙ্কোচ সাধন করেন, তথন স্থরেক্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রমুথ আঠাশ জন প্রতিনিধি এর প্রতিবাদে সদস্য পদ ত্যাগ করেন।
স্থরেক্রনাথ ১৮৭৬ সালেই করদাতাদের ভোটে কর্পোরেশনের সদস্য
নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন।

ইণ্ডিয়ান লীগ স্থাপনের অল্পকাল পরেই কল্কাতায় ইণ্ডিয়ান এদোদিয়েশন বা ভারত-সভা প্রতিষ্ঠিত হ'ল। স্থরেন্দ্রনাথের কলকাতা প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বেই ব্যারিষ্টার আনন্দমোহন বস্থ পুণার ছাত্র-সভার আদর্শে কল্কাতায় একটি 'ষ্টুডেন্টস্ এসোসিয়েশন' বা 'ছাত্র-সভা' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ছাত্র-সভা প্রধানতঃ সামাজিক বিষয় নিয়েই আলোচনা করত। আনন্দমোহন এর সভাপতি ও নন্দকিশোর বস্থ নামে বিশ্ববিত্যালয়ের এক কৃতা ছাত্র এর সম্পাদক। স্থারেন্দ্রনাথ ছাত্র-সভাকে কেন্দ্র করে **তাঁর** অপূর্ব্ব বাগ্মিতা প্রভাবে ছাত্রসমাজের মনে দেশ-প্রীতি উদ্রেক করতে সক্ষম হলেন। বস্তুত:, এই ছাত্র-সভাকেই পরবর্ত্তী ভারত-সভার আদি বলতে হয়। ছাত্র-সভার উদ্যোগে তাঁর প্রথম বক্ততা 'শিখ-শক্তির অভ্যুদয়' প্রদুক্ত হয় গোলদীঘির উত্তরে পুরাতন হিন্দু-কলেজের হল-ঘরে। স্থরেন্দ্রনাথ তাঁর দিতীয় বক্তৃতা 'শ্রীশ্রীচৈতক্তদেব' প্রদান করেন ভবানীপুরস্থ লগুন মিশনারী সোসাইটি ভবনে। যুবক সমাজে কিন্তু ঝড় তুল্ল তাঁর ম্যাট্রিনী ও যুবক ইটালী সম্পর্কীয় বক্তৃতাবলী। ইউরোপীয় ইতিহাস ও সাহিত্য এবং হিন্দুমেলা, সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের আলোচনা, স্বদেশীভাবোদীপক সাহিত্য, নাটক ও সঙ্গীত ক্ষেত্র আগে থেকেই প্রস্তুত করতে আরম্ভ করে। এসময় স্থরেক্রনাথের বক্তৃতায় যুবক-মনে স্বাজাত্যবোধ সত্যোপেত ও বস্তুতন্ত্র হয়ে উঠুল। নরেন্দ্রনাথ দত্ত

(বিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দ), ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি পরবর্ত্তীকালের বিখ্যাত ব্যক্তিগণ নিয়মিত ভাবে তাঁর বক্তৃতা শুন্তেন। এই সময় বিপিনচন্দ্র পাল অধ্যয়ন-রত যুবক। স্থরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা, বিশেষ ম্যাট্সিনী সম্পর্কীয় বক্তৃতাবলী সম্বন্ধে বিপিনচন্দ্র বলেন,

"স্থরেন্দ্রনাথের বাগ্মী-প্রতিভাই আমাদের সমক্ষে আধুনিক ইউরোপীয় ইতিহাসের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আদর্শকেও উজ্জ্বল করিয়া ধরে। ম্যাট্সিনীর দৈবী প্রতিভা, গ্যারিবল্ডীর স্বদেশ উদ্ধার কল্পে অভুত কর্ম্মচেষ্টা, যুন ইটালী (Young Italy) সম্প্রদায়ের ও নব্য আয়ার্লণ্ডের (New Irland) আত্মোৎসর্গপূর্ণ দেশচর্য্যা, এ সকলের কথা স্থরেন্দ্রনাথই সর্ব্ধপ্রথম এদেশে প্রচার করেন এবং তাঁহার এই সকল ঐতিহাসিক শিক্ষাকে আশ্রয় করিয়া পূর্বের আমাদের যে স্বদেশাভিমান বহুল পরিমাণে কবি-কল্পনা ও পোরাণিকী কাহিনী অবলম্বন করিয়াই ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাহাই এখন স্বদেশের ও বিদেশের ইতিহাসের দৃষ্টান্ত ও শিক্ষার দ্বারা অন্ধ্রপ্রাণিত হইয়া, কিয়ৎ পরিমাণে সত্যোপেত ও বস্তুতম্ব হইয়া উঠিল।"

যুবক-মনে এই বক্তৃতাবলীর প্রভাব সম্বন্ধে বিপিনচক্র তাঁর ইংরেজী আত্মজীবনীতে আরও বিশদ করে যে-সব কথা বলেছেন তার কতকাংশের স্থল মর্ম্ম এই,

"আমরা অষ্টিরার অধীন ইটালিরানদের অবস্থা ও ব্রিটিশ আমলে। আমাদের নিজেদের অবস্থার মধ্যে বহুলাংশে সমতা দেখুতে পেলাম। আমাদেরও মফস্বল অঞ্চলে ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে মোকদ্দমা উপস্থিত হলে ভারতীয়েরা কোনরূপ স্থায় বিচারই পায় না। একই দিবিল দাবিদের ভারতীয় ও ইউরোপীয় অংশের মধ্যে ক্ষমতার তারতম্য সামাদের হৃদয়ে জ্বালা বাড়িয়ে দিত। আসাম চা-বাগানের কুলিদের তুর্দিশা তথন দেশীয় সংবাদপত্রগুলিতে ব্যক্ত হতে আরম্ভ হয়। 'অমৃত-বাজার পত্রিকা' ম্যাজিষ্ট্রেটী জুলুমের কাহিনী প্রায়ই প্রকাশ করতেন। এই সকল ব্যাপারে ম্যাটুসিনী পরিচালিত স্বাধীনতা সংগ্রামের বিবরণ আমাদের তিক্ত মনকে একেবারে আবিষ্ট করে ফেললে। আমরা ম্যাট্সিনীর লেখা ও যুবক ইটালীয় আন্দোলনের ইতিহাস পড়তে আরম্ভ করন্সাম। আমরা ক্রমে ইটালীর স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম প্রচেষ্টাগুলি, বিশেষ 'কার্বোনারি' প্রচেষ্টার সঙ্গে পরিচিত হলাম। মাট্রিনী প্রথমে কার্বোনারির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। স্বাধীনতালাভের উদ্দেশ্যে ইটালীতে যে-সব গুপ্তদমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় তারই নাম এক কথায় কার্বোনারি। কার্বোনারির গুপ্ত পদ্ধতি সভাদের মধ্যে প্রকারান্তরে ভীক্তারই প্রশ্রয় দিত। এজন্য ম্যাটুসিনী এর সম্পর্ক ত্যাগ করে প্রকাষ্ট্রে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। স্থরেন্দ্রনাথের ম্যাট্রিনী সম্পর্কীয় বক্তৃতা থেকে প্রেরণা পেয়ে আমরাও ভারতের স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে গুপ্তদমিতি প্রতিষ্ঠায় লেগে গেলাম। কিন্তু তথনও কোনরূপ বিপ্লবী মনোভাব দ্বারা আমরা চালিত হই নি বা স্বদেশের রাষ্ট্রনৈতিক মুক্তির জন্ম কোনরূপ গুপ্ত হত্যার কথাও ভাবি নি। স্থরেন্দ্রনাথ নিজেই এইরূপ বহু গুপ্ত যুব-সমিতির অধিনায়ক ছিলেন। উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্ম কোনরূপ নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম যুবকদের ছিল না বটে, কিন্তু তাঁরা আদর্শে খুবই নিষ্ঠাবান্ ছিলেন। আমি একটি সমিতির কথা জানি—আমি অবশ্য এর সভ্য ছিলাম না— বার সভাগণ তরবারীর অগ্রভাগ দারা কক্ষঃত্বল ছিল্ল করে রক্ত বার করতেন ও সেই রক্ত দিয়ে অঙ্গীকার পত্রে নিজ নিজ নাম স্বাক্ষর করতেন।"

রবীক্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'জীবনী-স্বতি'তেও তাঁদের একটি গুপ্তসমিতির

কথা বিশদভাবে উল্লেখ করেছেন। বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বস্থ ছিলেন এর সভাপতি ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান কর্মনায়ক।

স্থরেক্রনাথের বক্তৃতায় যুবক সমাজ কর্ম্ম-প্রেরণা লাভ করলে। তিনিও নিজ শক্তি পরিমাপ করতে সক্ষম হলেন। শিশিরকুমারের ইণ্ডিয়ান লীগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বন্ধুদের সঙ্গে সাধারণগম্য প্রকাশ্য রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান গঠনে তিনি অতঃপর অগ্রসর হলেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিজাসাগর মহাশয় ও জাষ্টিদ দারকানাথ মিত্র 'বেঙ্গল এসোসিয়েশন' নামে একটি রাজনীতিক সভা স্থাপনের প্রস্তাব করেছিলেন। স্থরেক্তনাথ যুগোপযোগী করে এর নাম দিলেন 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' বা ভারত-সভা ৷ সমগ্র ভারতবর্ষের রাজনীতিক সমস্থার আলোচনাই হবে এ সভার কাজ। আনন্দমোহন বস্তু, শিবনাথ শাস্ত্রী, দারকানাথ গকোপাধাায় ও স্থরেন্দ্রনাথ ছিলেন এর প্রধান উত্যোক্তা। প্রথম তিন জনই আবার সে যুগের বিশেষ উৎসাহী ব্রাহ্ম যুবক। স্থরেন্দ্রনাথের মত এঁরাও স্বাধীনতার মন্ত্রে তখন উদ্দীপিত। আনন্দমোহন বস্ত্র অঙ্কশাস্ত্রে স্থাপ্তিত ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিগালয়ের সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় ুরাাংলার। ব্যারিষ্টারি পরীক্ষা পাশ করে কলকাতায় এসে তিনি স্বাধীন আইন-ব্যবসা আরম্ভ করেন ও ছাত্র-সভার মারফত জনহিতে মন দেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী স্থকবি ও গ্রন্থকার, সরকারী হেয়ার স্কুলে শিক্ষকতা কর্ম্মে নিযুক্ত। আদর্শ-নিষ্ঠা ও স্বাধীনচিত্তার জন্ম যুবকগণ সহজেই তাঁর দিকে আরুষ্ট হতেন। এখানে তাঁর একটি কার্য্যের কথা উল্লেখ করব।

শিবনাথ তথন সরকারী কর্মে লিপ্ত। এ সময়, ১৮৭৬ সালের মাঝামাঝি তাঁরই নেতৃত্বে তাঁর অন্তরক্ত বিপিনচক্র পাল,স্থন্দরীমোহন দাস, কালীশঙ্কর শুকুল, তারাকিশোর রায়চৌধুরী (পরবর্ত্তী কালের বিখ্যাত সম্ভদাস বাবাজী) প্রভৃতি মিলে একটি নৃতন সোসাইটি বা সমিতি স্থাপন করেন। বিপিনচন্দ্র বলেন, স্থরেন্দ্রনাথের প্রেরণায় প্রতিষ্ঠিত এসময়কার অক্সান্ত সমিতির সঙ্গে এর বিশেষ পার্থক্য ছিল। রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে ধর্ম্ম ও সমাজ সম্পর্কে ব্রাহ্ম সমাজের প্রগতিশীল মতবাদ পোষণ ও পালনও এ সমিতির উদ্দেশ্য হ'ল। সভা প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পরে একদিন মধ্যরাত্রে শিবনাথের ভবনে অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে তা প্রদক্ষিণ করতে করতে তাঁরা সমাজ ও ধর্মবিষয়ক আদর্শের সঙ্গে রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতারও অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। একটি অঙ্গীকারে স্পষ্ট এই নির্দেশ ছিল যে, জীবন গেলেও কেউ ব্রিটিশ গ্বর্ণমেণ্টের দাসত্র করবেন না। কারণ, তাঁদের মতে ব্রিটিশ জাতি বল প্রয়োগ দারা ভারতবর্ষ জয় করেছে। তবে তাঁর। সরকারী আইন ভঙ্গ করবেন না স্থির করেন। শিবনাথ তথনও সরকারী চাকরে। তিনি সেদিন অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর করতে পারেন নি। তিনি আত্মজীবনীতে লিখেছেন, "যখন ইঁহারা ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে আগুনের চারিদিকে ঘুরিয়া আসিতে লাগিলেন, তখন এক আশ্চর্যা বল ও আশ্চর্যা প্রতিজ্ঞা আমার মনে জাগিতে লাগিল।" শিবনাথ এর কিছুকাল পরেই সরকারী কর্ম পরিত্যাগ করেন।

ভারত-সভার অন্ততম উত্যোক্তা ও কর্মী দারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম আগে আমরা পেয়েছি। তিনি ফরিদপুরের অন্তর্গত লোনসিংহ স্থুলের বাংলা শিক্ষক ছিলেন। সেখান থেকেই তিনি 'অবলা-বান্ধব' পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার খুবই পক্ষপাতী ছিলেন। "না জাগিলে ভারত ললনা, এভারত আর জাগে না জাগে না" —বিখ্যাত গানটি তাঁরই রচনা। তিনিও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার পূজারী। ভারত-সভা সংগঠনে তাঁর কৃতিত্ব স্থরেক্ত্রনাথ মৃক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। আনন্দমোহন, শিবনাথ ও দারকানাথ তিনজনই আবার কেশবচক্ত সেনের

সঙ্গে মতদ্বৈধ হেতু ১৮৭৮ সালে কল্কাতায় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হন। আনন্দমোহন গণতন্ত্রের আদর্শে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের গঠনতন্ত্র রচনা করেন। তাঁর আশা ছিল, ভারতের রাষ্ট্রীয় গঠনতন্ত্র একদিন এই আদর্শে ই রচিত হবে। এইরূপ কন্মী ও মনীধী-রুন্দের যোগাযোগেই ভারত-সভার জন্ম।

১৮৭৬ সালের ২৬শে জুলাই তারিথে একটি সাধারণগম্য রাজনৈতিক সভা স্থাপনের উদ্দেশ্যে কলকাতায় 'হিন্দু ব্যবস্থাদর্পণ' প্রণেতা শ্রামাচরণ সরকারের সভাপতিত্বে এক জনসভার অধিবেশন হ'ল। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের কর্তৃপক্ষ পূর্ব্বেকার ইণ্ডিয়ান লীগের বিরোধী ছিলেন। তাঁরা কিন্তু এবারে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের বিরোধিতা করলেন না, বরং এর কর্তৃত্বানীয় মহারাজা নরেব্রুক্ত দেব, কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি এই সভায় উপস্থিত থেকে উল্যোগীদের উৎসাহ বর্দ্ধন করলেন। ইণ্ডিয়ান লীগের তরফে সভা-স্থাপনের বিরোধিতা হলেও শেয পর্য্যস্ত তা টেকে নি। আনন্দমোহন বস্থ হলেন ভারত-সভার সম্পাদক। 'সাধারণী'-সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও 'আর্যাদর্শন'-সম্পাদক যোগেলুনাথ বিচ্চাভূষণ এর সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। সভার সভা হলেন স্থরেক্তনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নগেক্তনাথ চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবনাথ শান্ত্রী, দারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রাজক্বফ মুথোপাধ্যায়, নৃসিংহ চক্র মুখোপাধ্যায়, বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামেশ্বর মল্লিক, ক্ষেত্রচক্র গুপ্ত, চক্রনাথ বস্তু, মনোমোহন ঘোষ, সারদাচরণ মিত্র, উমেশচক্র দত্ত, কালীনাথ দত্ত, নবগোপাল মিত্র, নীলমণি মিত্র ( এলাহারাম ), রাজনারায়ণ বস্তু, সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী, কেদারনাথ চৌধুরী, প্রসাদদাস মল্লিক, কৃষ্ণমোহন মল্লিক, ভোলানাথ চন্দ্র, অঘোরনাথ কুঙার, শ্রীনাথ বস্থ, জয়গোপাল সোম।

ভারত-সভা নিখিল ভারতীয় আদর্শ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হ'ল। স্থারেন্দ্রনাথ বলেন, ম্যাট্সিনীর ইউনাইটেড ইটালী বা ঐক্যবদ্ধ ইটালীই তাঁকে একটি অখণ্ড ভারতবর্ষের আদর্শে অন্মপ্রাণিত করে। ভারতীয় রাজনীতি এতদিন ছিল একাম্ভভাবেই বহিমু থী, এবারে স্থরেন্দ্রনাথের চেষ্টায় অন্তর্মুখী হবারও স্থযোগ পেল। অতঃপর এক দিকে যেমন ব্রিটিশ জাতির নিকট স্থবিচারের আশায় পার্লামেন্টে আবেদন-নিবেদন চল্তে থাকে, অন্ত দিকে দেশবাসী জনগণকেও শাসকবর্গের অবিচারের কথা জানিয়ে দিয়ে তাদের সজ্যবদ্ধ করার চেষ্টা চলে। দুঢ়জনমত গঠন, রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধি ও আশা-আকাজ্জা পুরণের জন্ম বিভিন্ন শ্রেণী ও জাতির মধ্যে ঐক্যবৃদ্ধির উন্মেষ, হিন্দু ও মুগলমান সমাজের মধ্যে প্রীতি-সম্বন্ধ স্থাপন ও সমদাময়িক আন্দোলনগুলির সঙ্গে জনসাধারণের সংযোগ সাধন-এই চতুর্ব্বিধ উদ্দেশ্য নিয়ে ভারত-সভা প্রতিষ্ঠিত হ'ল। ইণ্ডিয়ান লীগও নিথিল ভারতীয় উদ্দেশ্য নিয়েগ গঠিত হয়, কিন্তু নানা কারণে তার এ উদ্দেশ্য কার্য্যকরী হতে পারে নি। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এদোসিয়েশনের আদর্শ পূর্ব্বে কতকটা এরূপ ছিল বটে, কিন্তু একে কার্য্যকরী করতে কর্ত্তপক্ষ কথনও তৎপর হন নি। পুণার সার্ব্যজনিক সভা ও মাদ্রাজের মহাজন সভা প্রাদেশিক স্বার্থ নিয়েই ব্যস্ত। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা ভারত-সভাই স্থতরাং নিখিল ভারতীয় উদ্দেশ্য সাধনে অগ্রসর হ'ল। বিপিনচন্দ্রও বলেন, "স্থরেন্দ্রনাথের প্রেরণায় ও উচ্চোগে যে ভারত-সভার জন্ম হয় তাহাই সর্ব্যপ্রথমে এই প্রাদেশিকতাকে অতিক্রম করিয়া সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রীয় চিন্তা ও কর্মকে এক সূত্রে গাঁথিয়া তুলিতে চেষ্টা করে। আজ কংগ্রেস সমগ্র ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় শক্তিকে সংহত করিবার জন্ম যে চেষ্টা করিতেছে, চৌত্রিশ বৎসর পূর্বের স্থরেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত ভারত-সভাই প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বপ্রথমে সেই চেষ্টার স্থ্রপাত করে।"

## ভারত-সভার কার্য্যকলাপ

স্থরেন্দ্রনাথ বিবিধ যুব-সমিতির নেতৃত্ব গ্রহণ করে যুবক সম্প্রদায়ের মনে
নৃতন আশা-আকাজ্জা জাগ্রত করতে ইতিপূর্ব্বেই প্রয়াস পেয়েছিলেন।
এখন থেকে ভারত-সভার মারফত বিশাল ভারতবর্ষের জনশক্তিকে সংহত
করতেও উদ্বৃদ্ধ হলেন। এসময় এর স্থাযোগও উপস্থিত হ'ল খুব।

তথন ঘোর রক্ষণশীল ডিসরেলী ( লর্ড বেকনসফিল্ড ) বিলাতের প্রধান মন্ত্রী। তাঁর সময়ে (১৮৭৪-১৮৮০ জুন) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যেমন পুষ্ট হয়, ইতিপূর্ব্বে তেমনটি আর হয় নি। ও-যুগে ব্রিটিশ শক্তির প্রধান প্রতিদ্বন্দী ছিল রুশিয়া। ১৮৫৬ সালে ক্রিমিয়া যুদ্ধে ব্রিটেন তুর্কির পক্ষ নিয়ে রুশিয়াকে হারিয়ে দেয়। ১৮৭৬ সালে রুশিয়া তুরস্ক আক্রমণ করলে ব্রিটেন তার পক্ষ নেয় নি। বিজিত তুরস্ক ও বিজয়ী রুশিয়ার মধ্যে যে সন্ধি হ'ল তার ফলে রুশিয়ার পক্ষে পূর্ব্ব-দক্ষিণ ইউরোপে ও ভূমধ্য-সাগরে অবাধ গতিবিধির স্থবিধা হয়। ব্রিটেন কিন্তু সাম্রাজ্য স্বার্থের জন্ম এ সন্ধি স্বীকার করলে না। তথন ১৮৭৮ সালে আবার বার্লিনে বিভিন্ন শক্তি মিলিত হয়ে একটি চুক্তি সম্পাদন করে, রুশিয়াও এতে যোগ দেয়। বিদমার্ক ও ডিস্রেলীর চেষ্টায়, রুশিয়ার তুর্কী বিজয় স্বীকৃত হলেও, সমস্ত স্থযোগ স্থবিধা থেকেই তাকে বঞ্চিত করা হয়। রুশিয়া কিছু পূর্ব্ব থেকেই মধ্য এশিয়ায় তার পক্ষপুট বিস্তার করবার চেষ্টা করে। বার্লিন চুক্তির পর সে এই দিকে অধিকতর নজর দিতে থাকে। একারণ ভারতে ব্রিটিশ নীতির উপর প্রতিক্রিয়া হ'ল ভীষণ। ব্রিটিশের আশঙ্কা. আফগানিস্তানের পথে রুশিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করবে। এজন্য তারা আটঘাট বাঁধতে স্থক্ত করে।

ডিস্লেরী ১৮৭৬ সালে মিশরের খেদিবের নিকট থেকে তাঁর স্থয়েজ থাল কোম্পানীর বিরাট অংশ সবই ক্রয় করলেন ও স্থয়েজ থালের উপর কর্ত্তর করতে লাগুলেন। এ কারণে ভারতবর্ষে ও প্রাচ্যে যাতায়াতের পথ বিটিশের পক্ষে নিষ্কণ্টক হ'ল। ডিসরেলী রক্ষণশীল প্রধান মন্ত্রী, লর্ড সল্স্বেরী রক্ষণশীল ভারত-সচিব, আর লর্ড লিটন (প্রসিদ্ধ ঔপক্যাসিক লিটনের পুত্র) রক্ষণশীল ভাইসরয়। কাজেই স্বার্থরক্ষার অছিলায় তাঁরা যে ভারতীয় জনমত অগ্রাহ্ম করবেন তাতে আর বিচিত্র কি ? ডিসরেলী ১৮৭৬ সালে রাণী ভিক্টোরিয়াকে 'এমপ্রেস অফু ইণ্ডিয়া,' বা ভারত-সম্রাজ্ঞী উপ্রাধি দান করলেন। ইংল্পে যথন রাজক্ষমতা ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হচ্ছে, তথন ভারতবর্ষকে খাস জমিদারীতে পরিণত করে এর উপরে অবাধ স্বৈর-শাসন চালালে ব্রিটিশ আদর্শের মূলেই কুঠারাঘাত করা হয়,—তথন এই বলে খুবই প্রতিবাদ উঠে। বড়লাট লর্ড লিটনের এসব প্রতিবাদ গ্রাহ্ম করার কথা নয়। ১৮৭৭ সালের ১লা জানুয়ারী দিল্লীতে খুব জাঁকাল রকমের এক দরবার অনুষ্ঠান করে তিনি প্রকাশভাবে রাণী ভিক্লোরিয়ার এই উপাধির কথা সাধারণকে জানিয়ে দেন। রাজন্মবর্গকেও নানা উপাধি দেওয়া হ'ল। রাজন্মবর্গ স্বাধীন রাজার তুল্য, তাঁদের উপাধি দান ভারত গবর্ণমেন্টের ক্ষমতা-বহিভূতি, এরূপ কথাও তথন কেউ কেউ বললেন। তবে একথাও লোকে বুঝতে পারলে যে, কি ব্রিটিশ ভারত, কি রাজক্য-শাসিত ভারত, সর্ব্বত ব্রিটিশ প্রাধাক্ত মানিয়ে নেওয়াই গবর্ণমেন্টের মুখ্য উদ্দেশ্য।

ভারত শাসনের 'ইস্পাত কাঠামো' (Steel-frame) সিবিল সার্বিস নিয়ে এ সময়ে ভারতবাসীদের মধ্যে খুব বিক্ষোভ উপস্থিত হ'ল। ১৮৫৩-সালের সনন্দে নিবিল সার্বিস পরীক্ষা প্রতিযোগিতামূলক করা হলে প্রতিযোগীদের বয়স অনুদ্ধ তেইশ বছরের মধ্যে রাথা স্থির হয়। আরও ম্বির হয় যে, প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর ছাত্রদের তু' বছর পড়াগুনা ও শিক্ষানবিসি করতে হবে। ১৮৫৯ সালে পরীক্ষাকালীন বয়স ও শিক্ষানবিসি সময় এক এক বৎসর কমিয়ে যথাক্রমে বাইশ ও এক বৎদর করা হয়। তু'বছর পরে আবার প্রতিযোগিদের বয়দ অনুর্দ্ধ একুশ বছরে কমিয়ে শিক্ষানবিসির সময় ছ' বছর করা হ'ল। পরীক্ষার নিয়মও ছিল অন্তুত। প্রথম থেকেই সংস্কৃত ও আরবি ভাষায় নম্বর ধার্য্য হয় ৩৭৫, আর দে স্থলে গ্রীক ও লাটিনে ধার্যা হয় ৭৫০। নেকলে এইরূপ ব্যবস্থা করে যান। ১৮৫৯ সালে প্রাচা ভাষাগুলির নম্বর বাডিয়ে ৫০০ করা হ'ল। কিন্তু ১৮৬৩ দালে সত্যেন্দনাথ ঠাকুর পরীক্ষায় কুতকার্য্য হলেই আবার নম্বর পূর্ববিৎ কমান হয়! প্রায় দশ বছরের মধ্যে বিলাতের এই পরীক্ষায় ষোলজন ভারতীয় প্রতিযোগী উপস্থিত হন, কিন্তু সত্যেক্ত্রনাথ ঠাকুর ছাড়া আর কেউ ঐ সব কারণে উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হন নি। ১৮৬০ সালে ইণ্ডিয়া কৌন্সিল কমিশন একই সময়ে বিলাতে ও ভারতবর্ষে সিবিল সার্বিস পরীক্ষা গ্রহণের জন্ম গবর্ণমেণ্টে স্থপারিশ করেন। এ অনুসারে কাজ হয় নি। এজক্স ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে ১৮৭০ সালে এই মর্ম্ম এক আইন পাস হ'ল যে, ভারত গ্রন্মেণ্ট যাতে ভারতে ব্দেই যোগ্য ভারতীয়দের দিবিলিয়ানীর অত্তরূপ পদে নিযুক্ত করতে পারেন দেজন্ম ভারত-সচিবের অন্থমোদন সাপক্ষে তাঁরা যেম নিয়মপত রচনা করেন। মোট সিবিলিয়ানী পদের এক-ষষ্ঠাংশে ভারত-বাগীর জন্ম নির্দিষ্ট করে রাথ বারও কথা হ'ল এই আইনে।

ভারত-শাসনে ভারতবাসীর অধিকার বরাবর স্বীকৃত হলেও কার্যাতঃ তাকে এ থেকে প্রায় বঞ্চিত করেই রাখা হয়। তথাপি যেটুকু স্থবিধা ছিল, ভারত-সচিব লর্ড সল্ম্বেরি তাতেও বাদ সাধ্লেন। তিনি ১৮৭৬ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী সিবিল মার্বিস পরীক্ষার্থীদের বয়স একুশ থেকে

একেবারে উনিশ বছরে কমিয়ে দিলেন! এর ফলে ভারত-সন্তানদের পক্ষে এদেশে শিক্ষা সমাপ্ত করে বিলাতে গিয়ে আই-সি-এস পরীক্ষা দান অসম্ভব হয়ে পডে। ওদিকে ১৮৭০ সালে এদেশে বসেই সিবিলিয়ানীর অফুরূপ পদে ভারতীয় নিয়োগ সম্পর্কে যে আইন বিধিবদ্ধ হয় তা-ও এত দিনে কার্য্যকরী হয় নি। কাজেই দায়িত্বপূর্ণ পদগুলি ভারতবাসীর অন্ধিগম্য হয়েই রইল। উচ্চ রাজপদে ভারতীয় নিয়োগ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কিরূপ অনভিপ্রেত, ভারত-সচিবকে প্রেরিত বডলাট লর্ড লিটনের একটি গোপনীয় পত্রে তা পরিষ্কার উল্লিখিত হয়। তিনি লেখেন. "ভারতবাসীদের সিবিল সার্বিসে নিয়োগের দাবি পূরণ করা আদবে সম্ভব নয়। কাজেই, তাদের এ দাবি অস্বীকার করা বা তাদের প্রবঞ্চনা করা —এ তুটির একটি পথ বেছে নিতে হবে। আমরা দ্বিতীটিই বেছে নিয়েছি। বিলাতে ভারতীয়দের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা এবং প্রতিযোগীদের বয়স হ্রাস করা আইনকে অকেজো করবারই কৌশল মাত্র। এ পত্রথানি গোপনীয়, স্থতরাং একথা বলতে আমার বিন্দুমাত্রও দ্বিধা নেই যে, কি ব্রিটিশ গ্রবর্ণমেণ্ট কি ভারত গ্রব্ণমেণ্ট কেউ-ই এ অভিযোগের সম্ভোষজনক জবাব দিতে পারবেন না যে, আমরা মুথে যা অঙ্গীকার করেছি, কাজে তা যোল আনাই ভঙ্গ কর্ছি।"

ভারত-সচিবের উক্ত কার্য্যের প্রতিবাদে ভারত-সভার উল্লোগে কল্কাতা টাউন হলে ১৮৭৭ সালের ২৪শে মার্চ্চ তারিথে মহারাজা নরেক্রক্ষ দেবের সভাপতিত্ব এক বিরাট্ জনসভার অধিবেশন হয়। শিক্ষিত বাঙালী সমাজ সরকারী নীতিতে এত ক্ষুক হয়েছিল যে সমাজ ও ধর্ম সংস্কারক নেতা ব্রহ্মানন কেশবচক্র সেনও সভায় উপস্থিত হয়ে এর কার্য্যে যোগদান না করে পারেন নি। সভার একজন ভারতীয় প্রতিনিধি মারফত একটি সিবিল সার্বিস মেমোরিয়াল বা স্মারক-লিপি
পার্লামেণ্টে প্রেরণের কথা হ'ল। আরও স্থির হ'ল যে, স্থরেন্দ্রনাথ
সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করে সিবিল সার্বিস স্মারক-লিপির মর্ম্ম
সর্বব্ বুঝিয়ে দেবেন। ভারত-সভার কার্য্যের নৃতন ধারা অর্থাৎ
পার্লামেণ্টে আবেদন-পত্র প্রেরণ ও সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় জনমত
গঠন—ছই-ই এবারে এই প্রথম অন্তুস্ত হ'ল। একজন প্রতিনিধি
মারফত পার্লামেণ্টে আবেদন-পত্র পেশ করার মধ্যেও নৃতন্ত ছিল।

স্থরেন্দ্রনাথ এই উদ্দেশ্যে মে-জুন মাসে সমগ্র উত্তর ভারত পরিভ্রমণ করলেন। বাঁকিপুর, এলাহাবাদ, আগ্রা, লাহোর, অমৃতসহর, দিল্লী, মীরাট, কাণপুর, লক্ষ্ণে, আলীগড়, বারাণ্দী প্রভৃতি স্থানে গেলেন ও জনসভায় সিবিল সার্বিদ স্মারকলিপি প্রেরণে সমগ্র শিক্ষিত ভারতবাসীর দায়িত্ব বুঝিয়ে দিলেন। এসময় উত্তর ভারতের বহু বিশিষ্ট জননেতার সঙ্গে তিনি পরিচিত হন। 'ট্রিবিউন' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সন্দার দয়াল সিং মাজিটিয়া ও কালীপ্রসন্ন রায়, আলীগড়ে সার্ সৈয়দ আহ্মদ খাঁ, এলাহাবাদে পণ্ডিত অযোধ্যানাথ, লক্ষোতে পণ্ডিত বিশ্বস্তরনাথ, মামুদাবাদের রাজা আমীর হোসেন, বারাণসীর হিন্দী সাহিত্য-সম্রাট বাবু হরিশ্চক্র ও বাব রামকালী চৌধুরী প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্থরেক্রনাথ পরবর্ত্তী শীতকালে (১৮৭৮) ঐ একই উদ্দেশ্যে দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারত পরিভ্রমণ করেন। বোম্বাই, স্থরাট, আহ্মদাবাদ, পুণা প্রভৃতি ্শহরেও জনসভার অনুষ্ঠান হয়। বোম্বাইয়ে কাশীনাথ ত্রাম্বক তেলাং, ফিরোজ শা মেহ্তা ও পুণায় মহাদেবগোবিন্দ রাণাড়ে এ কার্য্য সমর্থন কর্লেন। স্থারেন্দ্রনাথ মান্দ্রাজ হয়ে কলকাতায় ফিরলেন। স্থারেন্দ্রনাথের পর্বেও অনেকে ভারত পরিভ্রমণ করেছেন, কিন্তু এবারেই সকল অঞ্চলের

অধিবাসীদের মধ্যে এক অত্যাশ্চার্য্য একপ্রাণতা লক্ষিত হ'ল। সিবিল-সার্বিস উপলক্ষ্য করে সকলেই এক অভিনব আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ হলেন। পার্লামেন্ট সমীপে স্মারকলিপি উপস্থাপিত করবার জক্ত ভারত-সভা ব্যারিষ্টার লালমোহন ঘোষকে প্রেরণ করলেন। লালমোহন স্থপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষের অন্ধুজ। সিবিল সার্বিস স্মারক-লিপিতে ছটি বিষয়ের উল্লেখ ছিল, এক—সিবিল সার্বিস পরীক্ষার্থীদের উদ্ধতম বয়স বাড়িয়ে উনিশ থেকে বাইশ বছর করা, তুই—বিলাতে ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন কেল্রে একই সময়ে সিবিল সার্বিস পরীক্ষা গৃহীত হয়ে উত্তীর্ণ ব্যক্তিদের গুণাত্মসারে এক তালিকা ভুক্ত করা। লালমোহন বিলাতে নানাস্থানে বক্ততা করে সিবিল সার্বিসে ভারতবাসীর প্রতি অবিচারের কথা ইংরেজ জনসাধারণকে বুঝিয়ে দিলেন। পার্লামেণ্ট ভবনে প্রসিদ্ধ বাগ্মী ভারত-বন্ধু ও পার্লামেন্ট-সদস্য জন ব্রাইটের সভাপতিত্বে লালমোহন স্মারকলিপি ব্যাখ্যা করে এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার ফলে সদস্থগণের ভিতর এত চাঞ্চল্য দেখা গেল যে, ভারত-সচিব লর্ড সলস্বেরি বক্ততা দানের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই ১৮৭০ সালের আইনের নিরিথে রচিত নিয়মপত্রের মুদ্রিত প্রতিলিপি পার্লামেন্টে পেশ করলেন ! ভারত-সচিব লর্ড সলস্বেরীর এক্সপ কর্ম্মতৎপরতা দেখে তথন অনেকে খুবই বিস্মিত হয়েছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে এতে তথন বিস্মিত হবার কিছুই ছিল না। বিলাতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার সমুখীন না হয়ে ভারতবর্ষে বসেই যাতে ভারতীয়কে নিয়োগ করা সম্ভব হয় এ উদ্দেশ্যে পার্লামেণ্টে আইন বিধিবদ্ধ হয় ১৮१০ সালে, কিছু আগেই এ কথা বলেছি। কর্ত্তপক্ষ এ বিষয়ে কতথানি আগ্রহান্বিত ছিলেন, প্রায় ন' বছর ধরে টালমাটাল করার মধ্যেই তা স্থপ্রকট। ১৮৭৯ সালের মে মাসে বড়লাট ঐ আইন কার্য্যকরী করবার

জন্ম রচিত নিয়মপত্র ভারত-সচিব সল্স্বেরীর নিকট পাঠান। ভারত-সচিব নিয়মপত্র গ্রহণ করে ভারত-গবর্ণমেন্টকে ভারতবাসী নিয়োগের অন্থাতি দিলেন। এ সার্বিসের নাম হ'ল ষ্টেট্যুটারী সিবিল সার্বিস। নিয়মপত্রে এর ক্ষমতা 'কাভেনান্টেড্' অর্থাৎ প্রতিযোগিতামূলক সিবিল সার্বিসের চেয়ে চের সঙ্কীর্ণ করা হ'ল। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, বিভাগীয় কমিশনার, বা গবর্ণমেন্টের উচ্চ দায়িত্বপূর্ণ পদে এ শ্রেণীর সিবিলিয়ানদের নিয়োগে স্পষ্ট বাধা স্বষ্টি করা হ'ল। তাদের প্রত্যেকের বেতনও উক্ত সিবিলিয়ানদের ত্ই-তৃতীয়াংশ ধার্য্য হয়। ছাত্র-সভার প্রথম সম্পাদক নন্দকিশোর বস্থ সর্ব্বপ্রথম এই ষ্টেট্টারী সিবিল সার্বিসে নিয়ুক্ত হয়েছিলেন! ষ্ট্যাট্টারি সিবিল সার্বিস কিন্তু মোটেই জনপ্রিয় হয় নি।

১৮৭৮-৭৯ সালে ভারত-সরকার আফগানিন্তানের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। এ বৃদ্ধের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আগে আমরা কতকটা আঁচ পেয়েছি। রুশিয়াকে ঠেকিয়ে রাথাই বিটিশের উদ্দেশ্য। কিন্তু এ নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ায় ভারতবর্ষে, বিশেষ বাংলা দেশে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ভীষণ আলোলন উপস্থিত হয়। পূর্ব্ব বছর, ১৮৭৭ সালে, দক্ষিণ ভারতে বোম্বাই, মাজাজ, হায়জাবাদ ও মহীশ্রের এলাকাভুক্ত এক বিস্তীর্ণ ভৃথপ্তে ভীষণ ছভিক্ষ স্বরু হয়। ছভিক্ষ ছ' বছর চলে। এর ফলে ঐ সব অঞ্চলের অন্থমান বায়ায় লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সরকারের ছভিক্ষ তহবিলে য়ে অর্থ ছিল তা ছভিক্ষ নিরাকরণের বদলে আফগান যুদ্ধ পরিচালনায় ব্যয়িত হতে স্বরু হয়! এ সম্বন্ধেও ভারতবাসী পরিচালিত সংবাদপত্রসমূহে তীব্র সমালোচনা হতে থাকে। বাংলা সংবাদপত্রগুলি এর সমালোচনায় অগ্রণী ত হ'লই, উপরস্ক ছভিক্ষের কারণ বিশ্লেষণ করে লোকের আর্থিক ছগতি সম্বন্ধে, এবং সরকারের আবগারি ও অন্থাক্য

আত্মঘাতা নীতি সম্বন্ধেও বিশেষ আলোচনা দিনের পর দিন করতে লাগল। এসব বিষয়ে সরকারের দায়িত্বহীনতা দেখে সংবাদপত্রগুলি কঠোর বাদান্থবাদ চালাতে থাকে। পর-রাজ্য আক্রমণে ভারত গবর্ণমেন্টের যে নীতি বিচ্যুতি ঘট্ছে সে কথাও স্মরণ করিয়ে দিতে তারা কত্মর করলে না। সোমপ্রকাশ, সাধারণী, অমৃতবাজার পত্রিকা, চার্নমহির প্রভৃতির নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এসব সমালোচনা রক্ষণশীল কর্ত্তাদের একেবারে অসহ্য হ'ল। তাঁরা এবারে স্কন্ধমাত্র দেশীয় ভাষার সংবাদপত্রগুলির কন্ঠরোধে বদ্ধপত্রিকর হলেন! লর্ড লিটন গবর্ণমেন্ট ও গবর্ণমেন্টের কর্ম্মচারীগণকে সমালোচনার হাত থেকে অব্যাহতি দেবার জন্ম ১৮৭৮ সালের ১৪ই মার্চ্চ তারিথে এক দিনের অধিবেশনেই দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হস্তারক ভার্ণাকুলার প্রেস এক্ট পাস করিয়ে নিলেন! এর প্রতিবাদে সোমপ্রকাশ, নববিভাকর ও সাধারণী প্রকাশ বন্ধ হ'ল। শিশিরকুমার দোভাষী 'অমৃতবাজার পত্রিকা'কে একরকম রাতারাতিই ইংরেজী সাপ্তাহিকে পরিণত করলেন!

ভারত-সরকারের শাসন-নীতি, তুর্ভিক্ষ নিরাকরণে অবহেলা ও আফগান যুদ্ধ—এসকলের প্রতিবাদে ভারতবাদী পরিচালিত সংবাদপত্র-সমূহ যখন ঐক্যমত, এবং ভারত-সভার চেষ্টায় সমগ্র ভারতের জনমত সংঘবদ্ধ তথন কর্ত্পক্ষের মনে এইরূপ ধারণা হ'ল যে, ভারত্বর্ষে এক ব্যাপক বিদ্রোহ আসন্ধ। দিপাহী বিদ্রোহ হয়ে গিয়েছে মাত্র কৃতি বছর। কাজেই তার শ্বৃতি কর্ত্পক্ষ তথনও হয়ত ভূল্তে পাবেন নি। ভারত-সরকারের এইরূপ ধারণা যে অমূলক, প্রেস আইনের প্রতিবাদে অফুটিত জনসভায় সভাপতি পাদ্রী রুষ্ধমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেন। কিন্তু উক্ত ধারণা

সরকারের ক্লনে এতই বদ্ধমূল হয়ে ছিল যে, ভারতবাসীদের ব্যাপকভাবে নিরস্ত্র করার জন্ম লও লিটন 'আর্ম্ দ্ এটেকু' বা অস্ত্র আইন নামে আরু একটি আইনও বিধিবদ্ধ করলেন! বিনা লাইসেন্সে অস্ত্রশস্ত্র, এমন কি বন্দুক বা তরবারিটি পর্যান্ত রাখা ভারতীয়দের পক্ষে বে-আইনী ঘোষিত হ'ল! খেত-অখেত, খ্যাত-অখ্যাত সকল বিদেশীই অস্ত্রশস্ত্র রাখ্তে ও ব্যাবহার করতে পারবে, কিন্তু ভারতবর্ষের স্থায়ী বাসিন্দা হিন্দু ও মুসলমান এসব রাখলে তা হবে আইনতঃ দগুনীয় অপরাধ! এরপে আইন বিধিবদ্ধ হওয়ায় শিক্ষিত ভারতীয়ের মন ব্রিটিশের উপর ভীষণ তিক্ত হয়ে উঠল।

ভারত-সভা এ ছটি বিষয় নিয়েই জনমত গঠনে প্রবৃত্ত হলেন। ব্রিটিশ ইপ্তিয়ান এসোসিয়েশন ও তার মুখপত্ত 'হিন্দু পেট্রিয়ট' এই সব প্রতিক্রিয়াশীল আইনের বিরুদ্ধে আশাস্থরূপ প্রতিবাদ করেন নি, পরস্ক এর কর্ভৃষ্থানীয় ব্যক্তিরা জনমত গঠন ও জনসভা অমুষ্ঠানের বিরোধী হয়ে পড়লেন। ভারত-সভাই অগ্রণী হয়ে কর্তৃপক্ষের ক্রকুটি ও নেতৃষ্থানীয় ব্যক্তিদের বিরোধিতা অগ্রাহ্থ করে কল্কাতার টাউল হলে পাদ্রী রুষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক জনসভার অমুষ্ঠান করেন। তাঁদের এ প্রতিবাদ কার্য্যের অমুষ্ঠানের পশ্চাতে যে জনমত প্রবল তা বোম্বাই, কাণপুর ও এলাহাবাদ এসোসিয়েশন, নাগপুর শীতবল্দি ক্লাব এবং বাংলা দেশে ভারত-সভার আদর্শে প্রতিষ্ঠিত বরিশাল, বগুড়া, ময়মনসিংহ, সেনহাটি, ভজনঘাটা, মেহেরপুর, কাঁথি, চট্টগ্রাম, ঢাকা ও রাজশাহীর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সমর্থন হতে তা স্পষ্টই বুঝা গেল। এ সবের পক্ষ থেকে ভারত-সভা পার্লামেন্টে প্রেরণের জক্ষ একথানা প্রতিবাদ-লিপি রচনার ভার নিলেন।

উক্ত আইনগুলি সম্বন্ধে বিলাতে সরকার-বিরোধী দলের মধ্যে ইতি-পূর্ব্বেই আলোচনা আরম্ভ হয়। তাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টের বিরোধী দলের নেতা মিঃ প্লাডষ্টোনের নিকট ভারত-সভার পক্ষ থেকে প্রতিবাদ-লিপি পাঠান হ'ল। প্রতিবাদ-পত্র পেয়ে উদারনীতিক দলপতি প্লাডষ্টোন স্বরং পার্লামেন্টে ভারতে অমুস্ত নীতির তীব্র সমালোচনা স্কুক্ষ করলেন। ভারতবাদীদের মূজাযন্ত্রের স্বাধীনতা ও অস্ত্র-রক্ষার অধিকার অক্যায়ভাবে কেড়ে নেওয়া হয়েছে, এ কথাও তিনি বক্তৃতায় উল্লেখ করেন। ১৮৮০ সালে ব্রিটেনে যে সাধারণ নির্ব্বাচন হ'ল তাতে উদারনীতিক দলের নির্ব্বাচন-প্রার্থী সদস্তগণ এবং বিশেষ করে দলপতি মিঃ প্লাডষ্টোন তাঁর মিডলোথিয়ান নির্ব্বাচকমগুলীতে প্রদত্ত বক্তৃতায় ডিস্রেলীর শাসনের প্রতিবাদ করতে গিয়ে ভারতবর্ষে অমুস্ত সরকারী নীতির তীব্র নিন্দা করেন। এ নির্ব্বাচনে ডিস্রেলী তথা রক্ষণশীল দল পরাজিত হলেন। উদারনীতিক দল জয়য়ুক্ত হওয়ায় দলপতি প্লাডষ্টোন মন্ত্রীসভা গঠন করলেন। এসময় লর্ড লিটন বেগতিক দেখে পদত্যাগ করেন। তথন প্লাডষ্টোন উদারচেতা লর্ড রিপণকে ভারতের বড়লাট করে পাঠান। লর্ড রিপণ এদেশে এসে প্রথমেই প্রেস আইন তুলে দিলেন। 'আম্প্র এটান্ট' কিন্তু রদ হয় নি।

ভারত-সভার কোন মুখপত্র ছিল না। স্থরেক্রনাথ ১৮৭৯ সালে নাম মাত্র মূল্যে সাপ্তাহিক 'বেঙ্গলী' পত্রিকার স্বস্থ ক্রয় করে সম্পাদনা স্বস্থ করেন। ভারত-সভা পত্রিকার আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণে অক্ষম, এজন্ত নিজেই সব ঝুঁকি মাথায় নিলেন। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' এবং 'বেঙ্গলী' পত্রের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গিরিশচক্র ঘোষ। তিনি সে যুগের একজন বিদ্বান্ ও স্বদেশভক্ত পুরুষ।

## ভারতে নবজীবন

রাজনীতি সমগ্র ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে ঐক্যবৃদ্ধির উদ্রেক করঞ বটে, কিন্তু তার উৎস মূলে রস জুগিয়েছেন তিন জন শ্রেষ্ঠ ভারত-সন্থান। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ও শ্রীশ্রীরামকুষ্ণ পরমহংসদেবের কথা আজ কে না জানেন? কেশবচন্দ্র সেনের কথা পূর্ব্বে বলা হয়েছে। স্বামী দয়ানন্দ (১৮২৪-১৮৮০) আর্য্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা। বেদের অভ্রান্ততা ও বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রয়োজনীয়তা তিনি সর্ব্বত্র প্রচার করেন। তিনিও ছিলেন পৌত্তলিকতার বিরোধী ও সমাজ-সংস্কারের পক্ষপাতী। তিনি ইংরেজীতে অনভিজ্ঞ ছিলেন। হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা করে ও পুস্তক পুস্তিকা লিখে তিনি তাঁর মতবাদ প্রচার করতেন। তিনি যোগী, তাঁর যোগলদ্ধ অভিজ্ঞতা সাধারণে জেনে আশ্চর্য্য হয়ে গেল। উত্তর-ভারতের জনগণ, শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে, তাঁর কাছ থেকে নৃতন প্রেরণা লাভ করলে। এতদিন হিন্দু ধর্মের নিন্দাই চলেছে সর্বত্ত। এখন, একজন যোগী সাধু পুরুষের মুখে এর মহিমা কীর্ত্তন শুনে শিক্ষিত সম্প্রদায়ই বিশেষভাবে উপক্বত হ'ল। যে আত্ম-বিশ্বাস প্রায় শুন্তে গিয়ে পৌছেছিল তা আবার তারা সম্পূর্ণ ফিরে পেলে, এক-ভ্রাত্ত্ব ও এক-জাতীয়ত্ব সূত্রে পরস্পর গ্রথিত হ'ল। রাজদ্বারে আশা-আকাজ্জা পুরণে ব্যাহত হয়ে শিক্ষিত সম্প্রদায় দয়ানন্দ প্রতিষ্ঠিত আর্য্যসমাজের ভিতর দিয়ে দেশ ও জাতির মঙ্গল কর্মে আত্মনিয়োগ করলেন। লালা হংসরাজ, লালা লজপত রায়, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রমুথ আর্য্যসমাজীগণ ভারতের नव जां ि गर्रात यं चार्य निष्कामत्र विनिया मिया हा गर्वकाल है স্মরণীয়। উত্তর-ভারতের সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম সকল বিভাগেই দয়ানন্দের শিক্ষার প্রভাব স্বস্পষ্ট।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের (১৮৩৬-১৮৮৬) নিক্টা এসময় বাঙালী তার মনের কথা নিবেদন করতে ব্যস্ত। উচ্চশিক্ষিত হিন্দু, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান তাঁর অমৃত মধুর বাণী শোন্বার জন্ম শহরের কর্মকোলাহল থেকে দক্ষিণেশ্বরের আম্র কাননে নিরালায় ছুটে চলেছে। যে পুরোহিত বা বাজক সম্প্রদায় শিক্ষিত বাঙালীর নিকট প্রায় অদ্ধশতান্দী যাবৎ হয়ে রয়েছে অবজ্ঞেয় তাদেরই একজন এই রামক্রফ পরমহংসদেব। তাঁরই কাছে শিক্ষিত সমাজের ধর্ণা দেওয়া কম বিম্ময়ের বিষয় নয়। কিন্তু এ-ই তথন ঘটেছিল। বাঙালীকে রামক্ষদেব আশার কথা শোনালেন। পৌত্তলিকার মত ঘুণ্য বস্তুও যে ধর্মসাধনের অক্সতম অঙ্গ হতে পারে একথা তিনিই প্রথম শিক্ষিত সমাজকে শোনান। হিন্দু, খ্রীষ্টান বা মুসলমান—সকল ধর্মাই সমান পূজ্য, সকল ধর্মোই সমান সত্য নিহিত, তিনি 'নিজে আচরি ধর্মা' পরকে একথা শেখালেন। সকলের প্রতি সকলের. প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেকের প্রেম-পূর্ণ ভ্রাতৃভাব প্রদর্শনে ধর্মের দিক দিয়েও কোন বাধা নেই—পরমহংসদেবের এই বাণী ধর্ম্মবাহুল্য-পীড়িত ভারতবাদীর দেহে বিত্যাৎ-বেগে শক্তি সঞ্চার করলে। জাতির জীবনে ঐক্যবোধ স্বষ্টি কল্পে শিক্ষিত জনের মহৎ প্রচেষ্টা পরমহংসদেবের মঙ্গল হস্ত স্পর্শে শুদ্ধ সতা লাভ করলে। আন্তিক, নান্তিক, সংশয়বাদী-পরমহংস-দেবের গৃহদার সকলের নিকট মুক্ত। ঈশ্বরচক্র বিত্যাসাগর, দেবেক্রনাথ ঠাকুর, কেশবচল্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, মহেল্রলাল সরকার, গিরিশচন্দ্র বোষ, অশ্বিনীকুমার দত্ত – সে যুগের গুণীমানী সকলেই তাঁর গুণ ও শক্তিতে মুগ্ধ। রাজদারে লাঞ্ছিত, আকাজ্জা পূরণে অসমর্থ শিক্ষিত সমাজ এই নিরক্ষর গ্রাম্য পুরোহিতের নিকট শক্তির সন্ধান পেলেন। स्रामी विरवकानन ( ১৮৬৩-১৯০২ ) পরমহংসদেবের শিক্ষা রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাধর্মের রূপায়িত করেছেন। আজ কিন্তু উচ্চ-নীচ,

শিক্ষিত-আ নির্বিশেষে সকলের হৃদয়েই পরমহংসদেবের স্থান দৃঢ়নিবদ্ধ।

কেশবচন্দ্র, দয়ানন্দ, রামক্লফের শিক্ষায় আশাহত ভারতবাসী যথন আশাদ্বিত, তার নীরদ মন নবরসপ্লুত—এই কল্যাণ মুহূর্ত্তে ভারত-সভা নৃতন চিন্তা ও কর্ম্মধারা জনসাধারণের নিকটে পরিবেশন করলেন। এতদিন সভার কার্য্য গর্হিত রাজ-বিধির প্রতিবাদেই সীমাবদ্ধ ছিল, অতঃপর সভা গঠনমূলক কার্য্যে হাত দিলেন। ভারত-দভার মূল উদ্দেশ্য-ভারতে প্রতিনিধিমূলক শাসন-তন্ত্র প্রতিষ্ঠা। এজক্য প্রথমেই তাঁরা মিউনিসিপ্যালিটি ও জেলা-কমিটিগুলির সংস্কারে অবহিত হন। শহরের স্বাস্থ্য, রাস্তা-ঘাট প্রভৃতির তত্ত্বাবধানের জক্ত মিউনিসিপ্যালিটি অনেক স্থলে আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু এতে কর্ত্তব করতেন পদস্থ রাজকর্মাচারীরা। জেলা-কমিটিগুলির বয়স তথনও দশ বছর অতিক্রাম্ভ হয় নি। এর প্রতিষ্ঠার একটু কৌতুকপূর্ণ ইতিহাস আছে। ১৮৬১-৬৫ সালে আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় বিলাতে তুলার অভাব ঘটে। তথন মধ্যপ্রদেশ ও বেরার অঞ্চল থেকে তুলা রপ্তানি আরম্ভ হয়। তুলা রপ্তানির জন্ম রাস্তা-ঘাট নির্মাণ আবশুক। এজন্ম ভারত-সরকার নিজ ব্যয়ে প্রথম প্রথম রাস্তা নির্মাণে হাত দিলেন। ১৮৭১ সালে তাঁরা একটি আইন বিধিবদ্ধ করে প্রত্যেক জেলার অধিবাসীদের উপর রাস্তা-ঘাট নির্মাণের জক্ম রোড-সেস বা পথ-কর নামে একটি নৃতন কর বসান। ক্রমে রাস্তা-ঘাট নির্মাণ বাদে জনশিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যের ব্যয়ও এ দারা নির্বাহিত হতে থাকে। ডিষ্টিক্ট কমিটি নামে এক কমিটির উপর এসব কার্য্যের ভার পড়ে। এ কমিটির হুই-তৃতীয়াংশই বেসরকারী সদস্য ছিলেন, কিন্তু তাঁরা সবাই সরকার কর্তৃক মনোনীত হতেন। জেলার শাসনকর্ত্তা কমিটির স্থায়ী সরকারী চেয়ারম্যান বা

সভাপতি ছিলেন। সুরেক্রনাথ তথা ভারত-সভা এই সব জেকু কমিটি ও মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে জনপ্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করবার জন্ম এক প্রস্তাব করে ভারত-সরকারের নিকট পাঠালেন। তথন লর্ড রিপণ ভারতের বডলাট। প্রেস আইন রদ করে তিনি ইতিমধ্যেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। ১৮৮১, অক্টোবর ও ১৮৮২, মে মাসে সপরিষদ বড়লাট জনপ্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের আবশ্যকতা স্বীকার করে এক 'রেজনিউশন' বা প্রস্তাব করেন। এরই ফলে ১৮৮৫ সালে বঙ্গে 'লোক্যাল সেল্ফু গ্রণ্মেন্ট এগ্রন্ঠ' বা স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন আইন পাস হয়ে যায়। আজ বঙ্গদেশে যে ডি**ষ্টি**ক্ট বোর্ড ও লোক্যাল বোর্ড বর্ত্তমান তার ভিত্তি ঐ আইনের মধ্যেই নিহিত। সাধারণের ভোটে লোক্যাল বোর্ডের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন ও লোক্যাল বোর্ড কর্তৃক ডিষ্টিক্ট বোর্ডের সদস্য নির্ব্বাচন ব্যবস্থা অতঃপর প্রবর্ত্তিত হয়। অবশ্য প্রত্যেক বোর্ডে কয়েকজন করে সরকার কর্ত্তক মনোনীত সদস্য থাকাও স্থির হয়। ডি**ট্টে**ক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান বা সভাপতি কিন্তু সর্বত্য ১৯১৮ সালের পূর্ব্ব-পর্যান্ত বরাবর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটই ছিলেন। মিউনিসিপ্যালিটিতেও নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু দেখানে চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্য থেকেও হতে পারবেন স্থির হয়।

১৮৮৫ সালের প্রজাম্বত আইনের মূলেও ছিলেন লর্ড রিপণ। লর্ড ক্যানিং ১৮৫৯ সালের দশম আইন দ্বারা প্রজার উপর জমিদারের অধিকারগুলি কিছু কিছু সঙ্কোচ সাধন করেন ও পাট্টা কবুলিয়তের ব্যবস্থা করে প্রজাকে জমির স্বত্যাধিকার দান করেন। কিন্তু কৃষকদের তৃঃখক্ষ্ট এতেও বিশেষ নিবারিত হয় নি। বঙ্গের ছোটলাট সার জর্জ ক্যাম্বেল ১৮৭২ সালে কৃষকদের অবস্থা পর্য্যালোচনা করে গ্বর্গমেন্টে এক মন্তব্য-লিপি পেশ করেন। বঙ্কিমচক্র চট্টোপাধ্যায় 'বঙ্গদর্শনে' ধারাবাহিক

প্রবন্ধ শিথে ক্ষকদের ত্রবস্থা ও তা প্রতিকারের উপায়সমূহ সাধারণের গোচরে আনেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, প্রধানতঃ তাঁরই আলোচনার ফলে সরকার ক্ষকদের সম্পর্কে আইন করতে অগ্রসর হন। ভারত-সভাও প্রজাদের ছংখ-দৈছা মোচনের জন্ম নদীয়া, যশোহর, চবিবশ পরগণা প্রভৃতি জেলার বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে জনসভার অন্যন্তান করেন। এ বিষয়ে প্রধান উত্যোগী ছিলেন ভারত-সভার অন্যতম সহকারী সম্পাদক দারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ভারত-সভা প্রজা-স্বত্ম বিষয়ক আইন সম্বন্ধে সরকারকে এক স্মারক-লিপি প্রেরণ করেন। প্রতাবিত আইনে এর বহু বিষয় গৃহীত হয়। এ আইনের নাম হ'ল '১৮৮৫ সালের প্রজাম্বত্ম আইন'। জমিতে প্রজার স্বত্ম এবারে স্থানিদিপ্ত হ'ল। কোন জমি বার বৎসর একাদিক্রমে ভোগ করলে তাতে যে প্রজার দথলি স্বত্ম জন্মে তা এবারেই স্থির হয়। জমিদারের তর্ফে প্রজাকে জমির থাজনা প্রাপ্তির নিদর্শন স্বরূপ দাখিলা দেওয়ার রীতিও এই আইন দারা প্রবর্ত্তিত হ'ল।

কিন্তু ভারতবাদীর নিকট লর্ড রিপণের নাম শ্বরণীয় অন্থ একটি বিশেষ কারণে। আর এই কারণেই স্থরেন্দ্রনাথের নেশনাল কনফারেন্দ্র ও এলান অক্টভিয়ান হিউমের নেশনাল কংগ্রেদ প্রতিষ্ঠা অত আদন্ধ হয়ে পড়ে। সার্ কোর্টনি ইল্বার্ট এই সময় ছিলেন বড়লাটের আইন-সচিব। বন্দের ছোটলাট সার্ এ্যাস্লি ইডেন (১৮৭৭-১৮৮২) কল্কাতার প্রেসিডেন্দ্রি ম্যান্ধিষ্ট্রেট বিহারীলাল গুপ্তের একথানি পত্র ও পত্রোল্লিখিত বিষয় সম্বন্ধে নিজ অক্ষুল্ল মত লিপিবদ্ধ করে বড়লাটের দপ্তরে প্রেরণ করেন। পত্রের মর্ম্ম ছিল এই যে, ইউরোপীয়দের ফৌজদারী আইনে দণ্ডনীয় অপরাধের বিচারে দেশীয় সিবিলিয়ানদের অক্ষমতা যেন অবিলম্বে দ্র করা হয়। পূর্ব্বেকার আইনে ইউরোপীয়দের বিশেষ

অধিকারগুলি লোপ করা হয় বটে, কিন্তু তাদের বিচারে দেশীয় বিচারকদের অক্ষমতা বাহালই থেকে যায়। লর্ড রিপণ বিচারে ইত্যাকার বর্ণ-বৈষম্য বিদুর্ণের জন্ম আইন-সচিব সার কোর্টনি ইল্বাটকে দিয়ে ফৌজদারী আইন সংশোধন করে একটি আইনের থসড়া প্রণয়ন করান। এইজকাই ঐ খদড়া ইলবার্ট বিল নামে পরিচিত হয়েছে। থসডাটি ১৮৮২, ২রা ফেব্রুয়ারী ব্যবস্থা পরিষদে পেশ করা হলে যেন ভীমরুলের চাকে ঢিল ছোডা হ'ল। ভিতরকার সাহেব সভ্যগণ, মায় তথনকার বঙ্গের ছোটলাট সার রিভার্স অগষ্টাস টমসন ( ১৮৮২-১৮৮৭ ) এবং বাইরের সওদাগর, আইন-বাবসায়ী, সংবাদপত্র-সম্পাদক প্রভৃতি সমগ্র ইউরোপীয় সমাজ একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠ্ল। ইংরেজগণ লর্ড রিপণকে ব্যক্তিগত ভাবে অপমান করতেও দ্বিধা করলে না। ছোটলাট টমসন সাহাবের জ্ঞাতগারেই তাঁকে ধরে জোরপূর্ব্বক বিলাতে পাঠিয়ে দেবারও ষড়যন্ত্র করেছিল তারা। তথন ইউরোপীয় সমাজ আতারক্ষার্থ একটা 'ডিফেন্স এসোসিয়েশন'ও গঠন করলে! এই এদোদিয়েশন থেকেই বর্ত্তমান ইউরোপীয়ান এদোদিয়েশনের জন্ম। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এ সময় ইউরোপীয়দের মনোবুভির প্রতি ধিকার জানিয়ে কবিতায় লিখ লেন,

"গেল রাজ্য, গেল মান, ডাকিল ইংলিশম্যান ডাক ছাড়ে ব্রান্শন কেশুয়িক, মিলার—
"নেটিবের কাছে থাড়া, "নেভার—নেভার!"
"নেভার" সে অপমান, হতমান বিবিজান,
নেটিবে পাবে সন্ধান আমাদের জানানা?
বিবিজান! দেহে প্রাণ, কথনো তা হবে না॥
হিপ তিপ হিপ হুরে হুটে কোট বুট পুণরে

সরা ভাবে জগতেরে—তা'দের বিচার, নেটিবের কাছে হবে ? "নেভার—নেভার !!"

এই সময় শিক্ষিত অশিক্ষিত ভারতীয় সমাজ লর্ড রিপণকে তাঁর সাধু সঙ্কলের জন্ম সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করে। গ্রীম্মাবাস সিমলা থেকে কলকাতা পৌছলে তারা তাঁকে হাওড়া থেকে গবর্ণমেন্ট হাউস পর্যান্ত শোভাষাত্রা করে নিয়ে যায়। বেলগাছিয়া উন্তানে বাঙালীরা সমবেত হয়ে তাঁকে বিশেষভাবে অভিনন্দিত করে। বাঙালী জমিদার শ্রেণী প্রজাস্বত্ব আইনের স্থচনা হেতু রিপণের উপর তেমন খুণী ছিল না। এদের সমর্থন না পেলেও ভারতবর্ষের বিশাল জনসমষ্টি ছিল তাঁর পশ্চাতে। জিনি যখন কর্ম্মত্যাগ করে স্বদেশে চলে যান তথন কলকাতা থেকে বোম্বাই পর্যান্ত পথিমধ্যে সমস্ত ষ্টেশনে ও শহরে ভারতবাসীরা তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিল। রিপণের এইরূপ জনপ্রিয়তা দেখে "If it be real, what does it mean", "এ যদি সতা হয়, তা'হলে এর অর্থ কি ?'' শিরোনামায় একথানা পুন্তিকা লেখেন তৎকালীন রাজম্ব-সচিব সার অক্ল্যাণ্ড কল্ভিন। তিনি পুস্তিকার এক স্থলে লিখুতে বাধ্য হলেন, "বিরাট ভারতবর্ষের শুষ অস্থিতে নবজীবনের স্পন্দন অমুভূত হচ্ছে।" যা হোক, ইলবার্ট বিল এক বৎসর পরে ১৮৮৩, ২৮শে জামুয়ারী যে আকারে পাস হ'ল তাতে আগেকার অবন্থার বিশেষ কোন প্রতীকার হ'ল না। ইউরোপীয় আসামী অর্দ্ধেক সংখ্যক ইউরোপীয় জুরি প্রার্থনা করলেই দেশীয় ম্যাজিষ্ট্রেট বা সেসন জ্জকে তাতে সম্মত হতে হ'ত। জুরির অভাব ঘট্লে নিকটবর্ত্তী কোন জেলায়—যেথানে নির্দিষ্টসংখ্যক জুরি প্রাপ্তির সম্ভাবনা, বিচার-কার্য্য স্থানাম্ভরিত করার কথা থাকে। এরূপ অবস্থায় দেশীয় বিচারকগণ প্রায়ই ইউরোপীয়দের বিচারভার গ্রহণ করতেন না।

এসময়কার আর একটি ঘটনা যা নিয়ে কাশী কাঞ্চি দ্রাবিড় মথিত হয়ে উঠ্ন—তা হ'ল স্থরেক্তনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তু' মাস দেওয়ানী জেলে কারাবাদ। হাইকোর্টের বিচারপতি নরিদ এক মোকল্মা বিচারের সময় আদালতে শালগ্রাম শিলা আনিয়েছিলেন। 'ব্রাহ্ম পাব লিক ওপিনিয়ন' পত্রে এর একটি বিবরণ ও সমালোচনা বার হয়। এর উপর নির্ভর করে স্থারেন্দ্রনাথও এই নিয়ে তাঁর 'বেঙ্গলী' পত্রে তীব্র সমালোচনা করেন। আদালত অবমাননার দায়ে ১৮৮৩ সালের ৫ই মে হাইকোর্টের বিচারপতি-মণ্ডলীর সন্মুখে তাঁর বিচার হয় ও বিচারে দোষী সাব্যস্ত হয়ে তাঁর ঐক্পপ দণ্ডাদেশ হয়। বিচারপতি সার্রমেশচক্র মিত্র পূর্ব্ব নজীর উল্লেখ করে স্থারেন্দ্রনাথকে কিঞ্চিৎ জরিমানা করে ছেডে দেবার পক্ষে রায় দিয়েছিলেন। স্থরেন্দ্রনাথের প্রতি ওরূপ দণ্ডদানে শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের মধ্যেই তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হ'ল। তাঁর বিলাতিপনা জেনেও হিলুধর্মের সপক্ষতা করায় হিন্দু সাধারণ তাঁকে আপন করে নিলে। ছাত্রসমাজ একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠ্ল। তারা বিচারের দিনে একযোগে ধর্মঘট করে হাইকোর্টের প্রাঙ্গনে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। এ বিষয়ে যিনি তাদের নেতৃত্ব করেছিলেন তাঁর নাম আজও ভারতবাসীর প্রাণে অপূর্ব্ব শক্তি দান করছে। তিনি পরবর্ত্তী কালের ভারত-বিখ্যাত দার আগুতোষ মুখোপাধ্যায়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে এর প্রতিক্রিয়া কম হয় নি। সর্ববত্র জনসভায় দণ্ডদানের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাস হ'ল ও স্থরেন্দ্রনাথের প্রতি সহাত্মভূতি জ্ঞাপন করা হ'ল। আনন্দমোহন বস্ত্র ১৮০০ সালের স্তারত-সভার কার্য্যবিবরণীতে এই মর্ম্মে লিখেছেন,

"অশুভ থেকে শুভের উদ্ভব—বাক্যটীর যাথার্থ্য এ ঘটনায় যেরূপ স্বষ্টুরূপে প্রমাণিত হ'ল এমনটি পূর্ব্বে কগনো হয় নি। এ ব্যাপারটিতে সর্ব্বিত্র যতথানি গভীর ক্রোধ ও ক্ষোভের উদ্রেক হয়েছে তাতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন প্রদেশের দ্বানগণ পরস্পারের জন্ম বেদনাবোধ করতে শিথেছে, এবং ঐক্য ও প্রীতির বন্ধন অতি ক্রত প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে।"

वार्खिक, এकिদকে ইল্বার্ট বিল নিয়ে ইউরোপীয় সমাজের বিসদৃশ আন্দোলন ও অক্তদিকে স্থরেন্দ্রনাথের প্রতি অক্তায় দণ্ডাদেশ এ চুটি কারণে বিভিন্ন অঞ্চলের ভারতবাদীদের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন দৃঢ় হবার বিশেষ স্বযোগ ঘটে। আর এই শুভ লক্ষণকে অবিলম্বে বস্তুতান্ত্রিক করে তোলবারও চেষ্টা স্থক হয়। এতদিন নিজেদের দীন অবস্থা যদি-বা বুঝতে কিছু বাকি ছিল, এবারে ইলবার্ট বিল আন্দোলনের তীব্রতায় তা সম্যক্ উপলব্ধি হ'ল। ইউরোপীয়েরা প্রকাশ্যে বলতে লাগ্ল, ভারতবাদীরা দাস জাতি ("subject race"), তারা স্বাধীন লোকের অধিকার ("citizen rights'') ভোগের সম্পূর্ণ অযোগ্য! ভারত-সভা এতদিন যে আন্দোলন চালান, তার অন্ততম মূল লক্ষ্য ছিল স্বদেশে ভারতীয়দের প্রতিনিধিমূলক শাসন প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এর উপায় তথনও তাঁদের মনে নির্দিষ্ট আকারে দেখা দেয় নি। তবে এজন্ম যে একটি স্থায়ী তহবীল বা ধনভাগুার আবেশুক সে সম্বন্ধে সভা পূর্ব্বে এক প্রস্তাব করেছিলেন। সাপ্তাহিক 'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন' (২১ জুন ১৮৮০) একটি জাতীয় ধনভাণ্ডার প্লুতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। স্থারেন্দ্রনাথ কারাগারে থাকতেই ক্লফনগরের জননায়ক উকীল তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে ও অক্লান্ত জননেতাকে পত্র দ্বারা একটি স্থন্দর প্রস্তাব করে পাঠালেন। ১৮৮৩, ৪ঠা জুলাই তারিথের 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায়ও এই প্রস্তাব দম্বলিত তাঁর একথানি পত্র প্রকাশিত হ'ল। পত্রের স্থূল মর্ম্ম এই-প্রতিনিধিমূলক শাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ ভাবে আন্দোলন চালান আবশ্যক। মেজ্বয় তুটি উপায় অবলম্বন প্রয়োজন—প্রথম, একটি নেশনাল এসেম্বলী বা নিখিল ভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন ও দ্বিতীয়, আন্দোলন স্বর্গুরূপে

পরিচালনার জক্ত একটি 'নেশনাল ফণ্ড' বা জাতীয় ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা। তারাপদ এ হুটিকে অভিন্ন জ্ঞান করে প্রথমটিকে 'পুরুষ' ও দ্বিতীয়টীকে 'প্রকৃতি' আখ্যা দেন। পত্রে একটি পরিকল্পনাও সংক্ষেপে সন্নিবেশিত হয়। ইংলগুরাসীদের ভারতবর্ষের অবস্থা জানাবার জক্ত ইংলগুে একজন স্থায়ী প্রতিনিধি রক্ষা, ভারতবাসীদের রাজনৈতিক শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে স্বদেশে এক দল রাজনৈতিক শিক্ষারী নিয়োগ ( তাঁদের কার্য্য হবে, অক্যাক্ত বিষয়ের মধ্যে নানাস্থানে রাষ্ট্রীয় সংঘ, বিপণি সংঘ ও অক্সরপ সংঘ প্রতিষ্ঠা), জাতীয় ব্যবসা ও শিল্পে উৎসাহ দান, কার্য্যকরী শিল্পযুদ্ধের উদ্ভাবক ও নির্ম্মাতাদের এবং শিল্প বিজ্ঞান সম্বন্ধে পুস্তক-পুস্তিকা লেখকদের পদক, পুরস্কার ও সার্টিফিকেট দেওয়ার ব্যবস্থা, আর বিভিন্ন ধার্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে সন্তাব স্কৃত্তির চেষ্টা—এসব উদ্দেশ্য নিয়ে উক্ত নেশনাল এসেম্বলী প্রতিষ্ঠা করা হবে।

স্বেক্সনাথ জেল থেকে বেরিয়ে এসেই এসকল প্রস্তাব শীব্র কার্য্যে পরিণত করবার জন্ম সচেষ্ট হলেন। বিভিন্ন কেন্দ্রের নেতৃস্থানীয়দের সঙ্গে পত্র ব্যবহার করে অবিলম্বে একটি নেশনাল কন্ফারেন্স বা জাতীয় সম্মেলন স্থাপনের আবশ্যকতা বৃধিয়ে দিলেন। তাঁদের সম্মতি নিয়ে ভারত-সভার আন্তর্কল্যে কল্কাতার ১৮৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসে একটি নেশনাল কন্কারেন্স আন্তত হয়। ২৮শে, ২৯শে ও ৩০শে ডিসেম্বর—এই তিন দিন কল্কাতার এলবার্ট হলে এর অধিবেশন হ'ল। প্রথম দিন বর্ষীয়ান্ রামতন্ত লাহিড়ী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন সভার পৌরোহিত্য করেন যথাক্রমে কালীমোহন দাশ এবং অল্লদাচরণ আন্তর্গীর মহাশয়য়য়। সম্মেলনে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় একশেশ প্রতিনিধি যোগদান করেন। আনন্দমোহন বস্কু তাঁর উদ্বোধন বক্তৃতায় এই মন্তব্য করলেন যে, ভাবী নেশনাল পার্লামেন্ট বা জাতীয় পরিষদের

এ-ই হ'ল প্রথম স্তর। প্রথম ও পরবর্ত্তী কংগ্রেসে যে-সব বিষয় নিয়ে বার বার আলোচনা হয়েছে, এ সম্মেলনের প্রস্তাবস্তালির মধ্যে তারই স্ত্র আমরা পাই। প্রতিনিধিমূলক ব্যবস্থা-পরিষদ গঠন, সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা, শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক করা, সিবিল সার্বিসেও অস্তান্ত উচ্চ রাজপদে অধিক সংখ্যায় ভারতীয় নিয়োগ, জাতীয় ধনভাগ্রার স্থাপন, অস্ত্র আইন রহিত করণ—এই সব বিষয় নিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়। স্থরেক্তনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কভেনাণ্টেড্ সিবিল সার্বিস সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

পরবর্ত্তী মে মাসে (১৮৮৪) স্থরেক্রনাথ পুনরায় ভারত ত্রমণে বার হলেন। বাকীপুর, বারাণসী, এলাহাবাদ, কাণপুর, লক্ষ্ণৌ, আলীগড়, আগ্রা, দিল্লী, আম্বালা, রাওয়ালপিণ্ডি, মূলতান, লাহোর—উত্তর-ভারতের বহু শহরে তিনি গমন করলেন। পূর্ব্ব বারে সিবিল সার্বিসের অব্যবস্থা বিদূরণেব জন্মই নানাস্থানে সভাসমিতি অমুষ্টিত হয়। এবারেও এবিষয়টি তাঁর বক্তৃতার অঙ্গ ছিল। তবে এবারকার মূল উদ্দেশ্য ছিল আর একটি। তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে স্বষ্টু ও স্থায়ী ভাবে রাজনৈতিক আন্দোলন চালাবার জন্ম একটি জাতীয় ভাগ্ডার স্থাপনের আবশ্যকতার কথা সকলকে বৃঝিয়ে দিলেন। এবারে সর্ব্বত্ত তিনি অমুত্ব সাড়া পেলেন। বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষিত জনগণের মধ্যে রাষ্ট্রীয় চেতনা এতদিনে খুবই জাগ্রত হয়েছে। সিবিল সার্বিসে ভারতীয়দের প্রতি অবিচারের কথা উল্লেখ করে ভারত-সভা বড়লাটের মারফত ভারত-সচিবের নিকট স্থারকলিপিও প্রেরণ করেন।

১৮৮৫ সক্রীর মাঝামাঝি হেন্রী কটন নামে এক সিবিলিয়ান কর্ম্মচারী 'নিউ ইণ্ডিয়া' বা 'নবীন ভারত' পুস্তক লেখেন। বইখানির প্রকাশে ইউরোপীয় ও ভারতীয় উভয় সমাজেই বেশ একটা চাঞ্চল্য উপস্থিত হ'ল। ভারতবাসীর প্রতি ইউরোপীয়দের বিষম ব্যবহার, সরকারী শোষণনীতি, অবাধ-বাণিজ্য নীতির ফলে ভারতীয় শিল্প ব্যবসায়ের তুরবস্থা, ভারতীয় রাজস্ব, সরকারী ঋণ প্রভৃতি সম্বন্ধে কটন সাহেব বইথানিতে বিশদ আলোচনা করেন। তিনি এক স্থলে লেখেন,

"শিক্ষিত সমাজ দেশের কণ্ঠ ও মন্তিষ্ক। শিক্ষিত বাঙালীরা এখন পেশোয়ার থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত জনমত নিয়ন্ত্রিত করছেন। যদিও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের সাধারণ অধিবাসীরা বাঙালীদের চেয়ে শিক্ষায় ও রাষ্ট্রীয় স্বাতয়্রাবোধে অনগ্রসর তথাপি বাঙালীর মতই তারাও শিক্ষিত জনের আদেশ ও নেতৃত্ব মান্ত করতে সমান তৎপর। পঁচিশ বৎসর পূর্বের এর কোন লক্ষণই দৃষ্টিগোচর হ'ত না। পঞ্জাবে বাঙালী প্রভাব—লর্ড লরেন্স, মন্টগোমারি, ম্যাকলাউড কথন কল্পনাও করতে পারেন নি। কিন্তু বর্ত্তমানে অবস্থা এমনই যে, গত বৎসর একজন বাঙালী বক্তা ইংরেজীতে বক্তৃতা করতে করতে যথন উত্তর-ভারত পরিভ্রমণ করেন তথন তা কোন বীর পুরুষের দিখিজয় অভিযান বলেই ভ্রম হয়েছিল! এখন স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ঢাকা থেকে মূল্তান পর্যান্ত যুবক সম্পদায়ের মনে সমান প্রেরণা জাগায়।"

বিষ্ণমচন্দ্র তাঁর প্রশিদ্ধ উপক্যাস "আনন্দমঠ'' ১৮৮২ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত করেন। তাঁর স্বদেশ-ভক্তিমূলক অক্যান্ত গ্রন্থ রাজসিংহ, দেবীচৌধুরাণী, সীতারাম পর পর প্রকাশিত হতে থাকে। শিক্ষিতসমাজ সাহিত্যের ভিতর দিয়েও নব চেতনা লাভ করলে। 'আনন্দ্রমঠে' ভারতবাসী সন্তানদল একই কালে মুসলমান ও ইংরেজ শক্তিকে যুদ্ধে হারিয়ে দিতে সক্ষম হয়। সন্তান দলের এই কৃতিত্ব বাঙালীর প্রাণে নৃতন আশার সঞ্চার করে। পরবর্তী যুগে সন্তানদের বিখ্যাত 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র জাতীয় সন্ধীতে পরিণত হয়েছে। মন্ত্রটি এই,

বন্দে মাতরম্

**স্কলাং স্ফলাং ম**লয়জ শীতলাং শস্ত ভামলাং মাত্রম্।

শুল্ল-জ্যোৎক্ষা-পুলকিত-যামিনীম্

ফুল্লকুস্থমিত জ্ঞাদলশোভিনীম্

स्रामिनीः स्मध्तजाविनीः स्थनाः वतनाः माजतम्।

मश्रकां विकर्शकन कमिनाम कर्ताल,

দ্বিসপ্ত কোটি ভূজৈধুতি খন-করবালে, অবলা কেন মা এত বলে।

বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং রিপুদল বারিণীং মাতরম্।

তুমি বিতা তুমি ধর্ম তুমি হৃদি তুমি মর্ম

ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।

বাহুতে তুমি মা শক্তি হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি

তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।

ত্বং হি তুর্গা দশপ্রহরণধারিণী কমলা কমল-দল-বিহারিণী

वानी विकामासिनी नमामि जाः

নমামি কমলাম্ অমলাম্ অতুলাম্ স্থজলাং স্ফলাং মাতরম্

বন্দে মাতরম্

স্থামলাং সরলাং স্প্রমিতাং ভূষিতাং ধরণীং ভরণীং মাতরম্॥

১৮৮৫ সালের ২৫, ২৬ ও ২৭শে ডিসেম্বর কল্কাতার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসে সিয়েশন হলে বিশেষ জাকজমক সহকারে জাতীয় সম্মেলন দ্বিতীয় বার অম্টিত হ'ল। ভারত-সভার সঙ্গে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন ও সেন্টাল মহম্মডান এসোসিয়েশনও যোগদান করেন। প্রথম বারে কিন্তু এঁরা যোগ দেন নি। এবারকার সম্মেলনে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রতিনিধি এসেছিলেন।

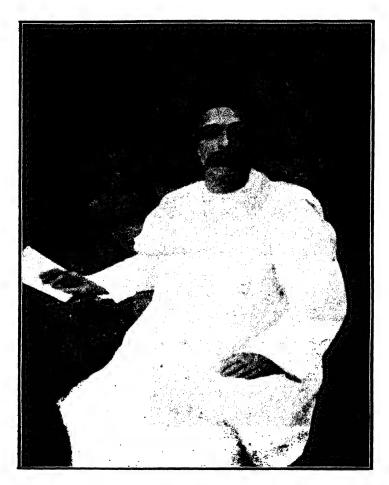

বালগন্ধাধর তিলক

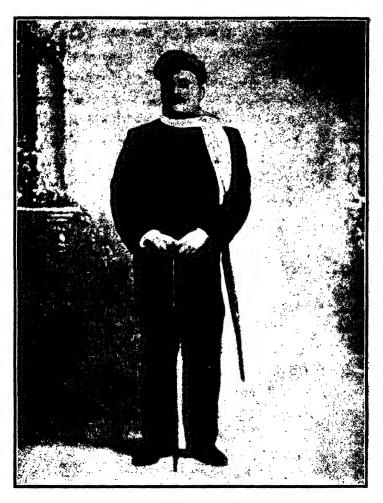

গোপালকৃষ্ণ গোখ লে

আসাম, এলাহাবাদ, বারাণসী, মীরাট, কৃষ্ণনগর, ছগলী, ভবানীপুর, বর্দ্ধমান, ভজনঘাট, সেনহাটী, পাবনা, টাকী, বাগেরহাট, কানাইপুর, রামজীবনপুর, চুঁচ্ড়া, কটক, কাতাদা, বেরা, বৈগুবাটী, রাজসাহী, বান্ধাবারিয়া, নোয়াথালি, ঘাটাল, ময়মনিসিংহ, ফরিদপুর, জঙ্গীপুর, মজ্ঞাফরপুর, মহিষাদল, কালনা, ত্রিহুত প্রভৃতি অঞ্চলের জনসভাসমূহ সম্মেলনে প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। বিহার জমিদার সভার পক্ষে ঘারভাঙ্গার মহারাজা এবং বোষাই থেকে ভি এন্ মাণ্ডলিক সভার উপস্থিত হন।

এবারকার সম্মেলনেও তিন দিন তিন জন পৌরোহিত্য করেন। প্রথম দিনে সভাপতি হয়েছিলেন তুর্গাচরণ লাহা, দ্বিতীয় দিনে হন জয়রুষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও তৃতীয় দিনে মহারাজা নবক্বষণ। প্রথম দিনের অধিবেশনে স্থরেন্দ্রনাথ বল্যোপাধ্যায় জাতীয় সম্মেলনের পরিকল্পনার একটু ইতিরুক্ত প্রদান করেন। তিনি বলেন যে, ১৮৭৭ সালের দিল্লী দরবার দেখে তথন অনেকের মনে এই কথাই উদিত হয় যে, জাতীয় সমস্যাগুলির আলোচনার জন্ম ভারতীয় জননেতাদের নিয়ে এরূপ একটি সম্মেলন হলে বিশেষ ভাল হয়। ১৮৮০ সালের পূর্বের এ বিষয়টি কার্য্যে পরিণত হতে পারে নি। ঐ বৎসরে কল্কাতায় অস্থৃষ্ঠিত 'ইন্টারনেশনাল এক্জিবিশন' বা আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর স্থযোগ নিয়ে ভারত-সভা একটি জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করেন। তদবধি ভারতবর্ষের বহু স্থলে—বোম্বাই, এলাহাবাদ, মাদ্রাজ এবং আক্রমীরেও এইক্রপ সম্মেলন স্থক্ক হয়। বাস্তবিক এই সময় ভারতবর্ষের স্বর্ব্বেই যেন ক্ষামাদ্বের জাতীয় উন্ধতির জন্ম উত্তোগ আয়োজনের সাড়া পড়ে যায়।

জাতীয় সম্মেলনের প্রথম বারের অধিবেশনে যে-সব বিষয়ের আলোচনা স্কুরু হয়েছিল এবারকার অধিবেশনে তা আরও ব্যাপকতর

ভাবে আলোচিত হ'ল। ব্যবস্থা পরিষদের পুনর্গঠন সম্বন্ধে প্রথম দিনে স্থরেন্দ্রনাথ যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন তার আলোচনায় রাজশাহী, পাবনা, চুঁচ্ড়া প্রভৃতি অঞ্চলের প্রতিনিধি ব্যতীত হেনরী কটন, কালীমোহন দাশ, অম্বিকাচরণ মজুমদার, হেরম্বচক্র মৈত্র, মাগুলিক প্রশুথ নেতৃরুলও যোগ দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে ইতিকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্ম সম্মেলনে দারভাঙ্গার মহারাজা, মহারাজা যতীক্রমোহন ঠাকুর, তুর্গাচরণ লাহা, রাজেক্রলাল মিত্র, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বস্থু, দারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, আগুতোষ বিশ্বাস, স্থরেব্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুথ উনিশ জন সদস্ত নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হ'ল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে অস্ত্র আইন রহিত করণ, শাসন-ব্যয় হ্রাস, সিবিল সার্বিস প্রশ্ন, শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ স্বতন্ত্রীকরণ, পুলিশ বিভাগ পুনর্গঠন এবং পার্লামেণ্ট কর্ত্তক ভারত-শাসন বিষয়ে অনুসন্ধান-ভারতবাসীর পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ এই সকল বিষয় আলোচিত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তাব গৃহীত হয়। এখানে একটি লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, প্রত্যেকটি প্রস্তাবের উপরেই বিভিন্ন অঞ্চলের বহু প্রতিনিধি নিজ নিজ মস্ভব্য প্রকাশ করেন। স্থরেশ্রনাথও অধিকাংশ প্রস্তাবের আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন। বোম্বাই নগরীতে ২৮শে ডিসেম্বর থেকে যে সম্মেলন হওয়ার কথা, তাকে অভিনন্দন জানিয়ে তৃতীয় দিনে অধিবেশন শেষে প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে এই মর্মে এক তার প্রেরণ করা হ'ল,—"কলকাতার সম্মেলনে সমবেত প্রতিনিধিবর্গ বোদাইয়ের আসন্ধ সম্মেলনের প্রতি গভীর সহায়ভূতি জানাচ্ছে।"

কংপ্রেস-যুগ

## নেশনাল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা পরিকল্পনা

এতক্ষণ পরে আমরা কংগ্রেসের কথায় উপনীত হলাম। ১৮৮৫
সালের ২৭শে ডিসেম্বর তারিথে কল্কাতায় জাতীয় সম্মেলনের অধিবেশন
সমাপ্ত হয়। বোম্বাই শহরে নিথিল-ভারতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিয়ে
কংগ্রেস বা সম্মেলন উদ্যাপিত হচ্ছে জেনে তার শুভ-কামনা করে
সম্মেলনের পক্ষে তার প্রেরনের কথা এইমাত্র বলেছি। কংগ্রেসে এই
তার পঠিতও হয়েছিল। আনন্দমোহন বস্থ মহাশয় তথন ভারত-সভার
কার্য্যে আসাম সফর করছিলেন। তিনিও সাফল্য কামনা করে স্বতম্মভাবে কংগ্রেসে এক তার করেন। এ তারও সভায় পঠিত হ'ল।
স্থরেক্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বস্থ প্রমুথ জননেতাদের কিছ্
আগে যথাসময়ে এই জাতীয় কংগ্রেসের বিষয় জানান হয় নি। শেষ মুহুর্ষ্পে
তাঁরা যথন এ সম্মেলনের কথা জানতে পারলেন তথনই তাতে তাঁদের
আন্তরিক সহাত্মভূতি ও সহযোগিতার কথা ব্যক্ত করলেন। তবে পূর্ব্বে
তাঁদের এ বিষয়ে কেন জানান হয় নি সে সম্বন্ধে পরে কিছু বল্তে হবে।

বাঙালী মনে নিথিল-ভারতীয় অমুষ্ঠানের কল্পনা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার অন্যন বিশ বছর পূর্ব্বে জাগ্রত হয়েছিল, এবং তা প্রথম রূপ পেয়েছিল হিন্দু মেলার বার্ষিক অধিবেশনের মধ্যে। পরে শিশিরকুমার ঘোষের 'ইণ্ডিয়ান লীগ', স্থরেক্তনাথ-আনন্দমোহনের 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' বা ভারত-সভা নিথিল-ভারতীয় রাষ্ট্রীয় আলোচনার ধারা অব্যাহত রাথে। ১৮৮৩ ও ১৮৮৫ সালের কল্কাতায় অমুষ্ঠিত জাতীয় সম্মেলনের মধ্যে

কংগ্রেসের স্পষ্ট রূপ আমরা দেখুতে পাই। বাংলাদেশে যথন এইরূপ নিখিল-ভারতীয় আদর্শে সম্মিলিত ভাবে রাষ্ট্রনীতির আলোচনা স্থক হয়েছে তথন অক্সান্ত প্রদেশেও এ উদ্দেশ্তে নানা সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। পূর্ব্বে কল্কাতার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের একটি শাখা মাদ্রাজে গঠিত হয়। বোম্বাইয়ে একটি স্বতম্ব সভা স্থাপিত হয়েছিল। এ সময় দেখ তে পাই, মাদ্রাজে 'মহাজন সভা' স্থানীয় রাজনীতিক কার্য্য পরিচালনায় রত। বিখ্যাত 'হিন্দু' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা জি স্থবন্ধণ্য আয়ার মহাজন সভারও প্রতিষ্ঠাতা ও অক্তম পরিচালক। পুণার সার্বজনিক সভা ১৮৭২ সাল থেকে দক্ষিণ ভারতের সামাজিক ও রাজ-নৈতিক নানা কার্য্যে লিপ্ত হয়। শিশিরকুমার ঘোষ ১৮৭৬ সালে ও-অঞ্চল ভ্রমণ করেন। সেখান থেকে ফিরে এসে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় লিথ্লেন যে, পুণার সার্বজনিক সভা পল্লীগ্রামে অন্যুন কুড়িটি শালিসী আদালত পরিচালনা করছে! মহাদেবগোবিন্দ রাণাড়ে সে যুগের একজন স্ক্রদর্শী ও দূরদর্শী রাজনীতিক। তাঁর নাম মহারাষ্ট্রে স্থপরিচিত। তিনি ছিলেন এই সার্ব্বজনিক সভার প্রাণ। এই সভার মুখপত্র ছিল একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা। এই সময়ে পুণার মণীষীশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুশান্ত্রী চিপ্লঙ্কার 'নিবন্ধসালা' পত্রিকার ভিতর দিয়ে মারাঠা জাতির প্রাণে নৃতন আশার সঞ্চার করতে থাকেন। লোকমান্ত বালগন্ধাধর তিলক-অফুস্ত নব রাজনীতির মূলে ছিলেন তিনি ও তাঁর 'নিবন্ধমালা'। আগেকার বোদাই এসোসিয়েশন বছদিন নিৰ্জীব অবস্থায় থেকে শেষে একেবারে উঠে যায়। ১৮৮৫ সালের ৩১শে জামুয়ারী সেথানে 'বম্বে প্রেসিডেন্সি এসোসিয়েশন' নামে পুনরায় একটি রাজনৈতিক সভা স্থাপিত হ'ল। সারু জামশেঠজী জিজিভাই এর সভাপতি। বদক্ষদিন তায়েবজী, ফিরোজশা মাঞ্চারজা মেহ্তা, দিনশা এতুলজী ওয়াচা ও কাশীনাথ ত্রাম্বক তেলাং তথন বোদাইয়ের নেতৃপদে সমাসীন। শেষোক্ত তিনজন ঐ সভার সম্পাদক
পদে বৃত হন। কিন্তু এ সকলই থণ্ড প্রচেষ্টা। এণ্ডলিকে সংহত করে
ভারতীয় মহাজাতির আশা-আকাজ্জা ও দাবিসমূহ ব্যক্ত করবার জক্ত একটি সন্মিলিত অমুষ্ঠানের প্রয়োজন সর্বত্র বহুদিন থেকেই অমুভূত হয়েছিল। 'থিণ্ডসফিক্যাল সোসাইটি' শিক্ষিত সমাজের নিকট অপরিচিত নয়। মাদাম ব্লাভান্ধি এর প্রতিষ্ঠাতা। মাদ্রাজ শহরের আটিয়ার এর প্রধান কেক্রন্থল। সে যুগের গণ্যমান্ত বহু লোক এর সভ্য হয়েছিলেন। প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসে তাঁরা এখানে এসে 'কন্ভেনশন' বা সভা করতেন। ১৮৮৪ সালে কনভেনশনের পর মাদ্রাজের রাও বাহাত্বর রঘুনাথ রাওয়ের গৃহে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি মিলিত হয়ে প্রস্থাব করেন যে, রাজনীতিক উদ্দেশ্ত নিয়ে প্রতি বছর অমুরূপ সম্মেলন করলে মন্দ হয় না। কিন্তু এই মনোভাবকে স্বষ্টু রূপ দেবার জন্তু একজন মহামনাঃ ব্যক্তির সাহায্য প্রয়োজন হ'ল।

এলান অক্টভিয়ান হিউমকে অনেকে কংগ্রেসের জনক বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু, তিনি নিজেই বলেছেন, এ সম্মান তাঁর একার প্রাপ্য নয়। তবে তিনি যে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার মূলে একজন তা আমাদের মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে হবে। হিউম সিবিলিয়ান। তাঁর নিবাস স্কটলণ্ডে। ভারতবর্ষে তিনি বহুদিন সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি ছিলেন বিদ্রোহের লীলাক্ষেত্র অযোধ্যার এটোয়া জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট। বিদ্রোহের ভয়াবহ দৃষ্টা তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। তিনি ১৮৭০-৭৯ সালে ভারত-গবর্ণমেন্টের দায়িত্বপূর্ণ সেক্রেটারীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। হিউম স্বাধীনচেতা সিবিলিয়ান, উচ্চ কর্জ্পক্ষের সঙ্গে তাঁর থিটিমিটি লেগেই ছিল। বড়লাট লর্ড লিটন তাঁকে একটি প্রদেশের শাসনকর্তৃত্ব দানের প্রস্তাব করলে ভারত-সচিব লর্ড

সল্দ্বেরি ঐ ওজুহাতেই তা নাকচ করে দেন! শেষ পর্যান্ত আবার ঐ কারণেই তাঁকে সেক্রেটারী পদ থেকে অবনমিত করা হ'ল। রেভিনিউ বোর্ডের কার্য্যে সিমলা থেকে এলাহাবাদে তিনি স্থানান্তরিত হলেন। হিউম একজন বিখ্যাত পক্ষিবিদ্ ছিলেন। ভারতবর্ষের পক্ষিত্ত্ব আলোচনায় তিনি বিন্তর অর্থ ও সময় ব্যয় করেছেন। এ সম্বন্ধে তাঁর বহু পুন্তকও আছে। সিমলায় তাঁর একটি পক্ষী-চিড়িয়াখানা ছিল। সরকারের কুনজরে পড়ায় তাঁর পক্ষিত্ত্ব আলোচনায়ও বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে। দীর্ঘ বিত্রশ বছর রাজকার্য্যে নিয়োজিত থেকে ১৮৮২ সালে হিউম অবদর গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি সিমলারই বাসিন্দা হলেন।

হিউমের অক্সতম প্রধান 'অপরাধ' ভারতবর্ষ ও ভারতবাদীকে অন্তরের সহিত ভালবাদা। ভারতবাদীর রাষ্ট্রীয় হীন অবস্থা দেখে তিনি স্থির থাক্তে পারতেন না। তাঁর  $Old\ Man's\ Hope\ নামক পুত্তিকায়$  প্রকাশিত "Awake" শীর্ষক কবিতাটিতে এভাব স্থব্যক্ত,

1

Sons of Ind, why sit ye idle,

Wait ye for some Deva's aid?

Buckle to, be up and doing!

Nations by themselves are made!

2

Are ye serfs or are ye freemen,
Ye that grovel in the shade?
In your own hands rest the issues!
By themselves are nations made!

Ye are taxed, what voice in spending

Have ye when the tax is paid?

Up! Protest! Right triumphs ever!

Nations by themselves are made!

4

Yours the land, lives all, at stake, tho'
Not by you the cards are played;
Are ye dumb? speak up and claim them!
By themselves are nations made!

5

What avail your wealth, your learning,
Empty titles, sordid trade?
True self-rule were worth them all!
Nations by themselves are made!

6

Are ye dazed, or are ye children,
Ye, that crouch, supine, afraid?
Will your childhood last for ever?
By themselves are nations made!

7

Whispered murmurs darkly creeping,
Hidden worms beneath the glade,

Not by such shall wrong be righted!

Nations by themselves are made!

R

Do ye suffer? do ye feel

Degradation? undismayed

Face and grapple with your wrongs!

By themselves are nations made!

9

"Ask no help from Heaven or Hell!

In yourselves alone seek aid!

He that wills, and dares, has all;

Nations by themselves are made!

10

"Sons of Ind, be up and doing,

Let your course by none be stayed,

Lo! the dawn is in the East;

By themselves are nations made!"

কবি গোবিন্দচক্র দাস 'আলোচনা'য় কবিতাটির এইরূপ অমুবাদ করেছেন:

٥

অলস হইয়া বসি ভারত সস্তান,
সাহায্য করিছ ভিক্ষা কোন্ দেবতার ?
সাধ কার্য্য—কর সজ্জা—করহ উত্থান,
সংগঠিত হয় জাতি যত্নে আপনার!

5

তোমরা কি চিরদাস অথবা স্বাধীন—
দিশেহারা অন্ধকারে ডুবে চিরদিন ?
তোমাদের(ই) হস্তে ইহা মীমাংসার ভার,
সংগঠিত হয় জাতি যত্নে আপনার!

9

এই যে বসেছে টেক্স, ব্যয়ের সময়
মতামত দিতে পার—আছে অধিকার ?
সত্যের জানিও জয় জানিও নিশ্চয়,
ওঠ, কর প্রতিবাদ, ভয় কি তোমার ?
সংগঠিত হয় জাতি যত্নে আপনার !

8

যদিও বিপদাপন্ন সমস্তই হায়
তবু দেশ তোমাদেরি, তোমাদেরি প্রাণ—
সর্বস্বই তোমাদের; ক্ষমতা কোথায়
সাধিতে অহিত কিংবা করিতে কল্যাণ ?
বোবা কি তোমরা ? সবে চাহ অধিকার;
সংগঠিত হয় জাতি যত্নে আপনার!

æ

ঐশব্যে কি উপকার ? কোন্ প্রয়োজন হেন শিক্ষা শৃক্তোপাধি নীচ ব্যবসার ? মূল্যবান ততোধিক স্বায়ত্ত-শাসন; সংগঠিত হয় জাতি যত্নে আপনার! 8

তোমরা কি অন্ধ কিংবা শিশু সমুদয় হামাগুড়ি দেয় বারা ভয়ে নত ভীত ? থাকিবে কি চিরকাল শৈশব সময় ? আপনার যত্নে জাতি হয় সংগঠিত!

٩

কানাকানি আর্ত্তনাদ চলেছে আঁধারে, হামাগুড়ি দিয়া যায় ক্ষুদ্র কীট চয়, সাধ্য কি এ অক্সায়ের প্রতিবাদ করে উপত্যকা তলে যারা লুকাইয়া রয়! আপনার যত্নে জাতি সংগঠিত হয়!

ь

বোঝ কি এত যে ক্লেশ সহ অবিরাম ?
অপমান অমুভব করে কি হাদয় ?
কর অন্থায়ের সঙ্গে নির্ভয়ে সংগ্রাম,
আপনার যত্নে জাতি সংগঠিত হয় !

=

চেঁয়োনা সাহায্য স্বর্গ নরকের কাছে, আত্মার ভিতরে থোঁজ সেথানেই আছে, যে করে সাহস ইচ্ছা সর্বস্ব তাহার সংগঠিত হয় জাতি যত্নে আপনার!

20

ভারত সস্তান সবে হও হে জাগ্রত, হও কার্য্যে অগ্রসর করি প্রাণপণ, অবাধে কার্য্যের গতি কর প্রবাহিত, প্রাণাস্তে দিও না তাহা রোধিতে কথন। দেখ পূর্ব্ব দিকে চেয়ে অরুণ উদয়, আপনার যত্নে জাতি সংগঠিত হয়।

হিউম ১৮৮০ সালের ১লা মার্চ্চ কল্কাতা বিশ্ববিত্যালয়ের প্রান্ধ্যেটগণকে সম্বোধন করে যে বিখ্যাত পত্র লেখেন তাতেও এই ভাব পরিষ্কার ব্যক্ত হয়েছে। এখানে বলে রাখি, আসাম থেকে পঞ্জাব পর্যান্ত সমগ্র উত্তর-ভারত তথন কল্কাতা বিশ্ববিত্যালয়ের এলাকাভুক্ত। ১৮৮৬ সালে পঞ্জাব ও ১৮৮০ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিত্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। হিউম উক্ত পত্রে এই মর্ম্মে বলেন, "তাঁর মত বিদেশীরা ভারতবাসীদের কার্য্যে সাহায্য করতে পারেন মাত্র। কিন্তু স্বদেশহিতকর কার্য্যে, শাসন ব্যাপারে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় সকলের আগে তাদেরই অগ্রসর হতে হবে। যদি পঞ্চাশ জন উচ্চ শিক্ষিত ভারতবাসী ব্যক্তি-স্বার্থ ভূলে দেশ-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন তা হলে তাঁরা অনেক সৎ কার্য্য সাধন করতে পারেন। আর যদি এটুকুও সম্ভব না হয় তা হলে চিরকাল পরের দাসাহ্রদাস হয়ে তাঁদের থাকতেই হবে। তাঁরা যেন সর্ব্বদা স্মরণ রাথেন যে, কি ব্যক্তি কি জাতি সকলেরই স্থ্য ও স্বাধীনতার পাথেয় হ'ল আত্ম-ত্যাগ ও নিঃস্বার্থপরতা। তাঁদের অদৃষ্টের তাঁরাই নিয়ামক।"

হিউম শিক্ষিত ভারতবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করে তাঁদের কর্মপ্রণালী একটি স্থানিদিষ্ট, নিয়মান্থগ পথে চালাতে কেন এত উদ্গ্রীব হয়েছিলেন সে সম্বন্ধে আমরা অন্ত একটি কারণের উল্লেখ অনেক স্থানে পাই। বড়লাট লর্ড লিটনের আমলে ধনী-নিধান, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেই সরকারের উপর ভীষণ বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠে। তথন ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকেরা সক্ষামেন্টের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধেরও জন্ধা-কল্পনা করে। দাক্ষিণাতো

তুর্ভিক্ষের তাড়নায় কৃষক প্রজাদের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা স্থক হয়। দেখানকার ফাডকে বিজ্ঞাহ আজ ইতিহাস-বিখ্যাত। প্রকাশ, মহারাষ্ট্রে বোম্বাই লাট সারু রিচার্ড টেম্পলের মন্তক নেবার জন্ম পাঁচ শ' টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল! হিউম ভারত-গবর্ণমেক্রে সেক্রেটারী রূপে এ সকল বিষয় অবগত ছিলেন। বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ সৃষ্টি করতে লোকেরা কিরূপ বত্নশীল, সাতথগু বইতে লিখিত নাম ধাম থেকে হিউম তা জানতে পারেন। একদিকে নিরক্ষর জনসাধারণ তুর্ভিক্ষের নিষ্পেষণে এসময়ে মরিয়া হয়ে উঠে, অক্সদিকে শিক্ষিত সম্প্রদায় তাদের আশা-আকাজ্ঞা পুরণে সরকারের ওদাসীক্ত হেতু তাঁদের উপর বিদ্বিষ্ট হয়ে পড়ে। স্থৃতরাং ভারতব্যাপী বিদ্রোহের আশঙ্কা প্রবল হয়। লর্ড রিপণের উদার শাসন-নীতি সকলের সম্ভোষ উৎপাদন করল বটে, কিন্তু স্বদেশ-শাসনে ভারতবাসীর দায়িত্ব গ্রাহ্ম না হলে এ ভাব অধিক দিন স্থায়ী থাকা সম্ভব নয়। হিউমের মনে সিপাহী বিজোহের কথাও জাগরুক ছিল। সায় সৈয়দ আহ্মদ বিজ্রোহকালে ইংরেজের প্রভৃত সাহায্য করেন। তিনি ১৮৫৮ সালে বিদ্রোহের মধ্যেই এর কারণ বিশ্লেষণ করে একথানা পুন্তিকা লেখেন। কয়েক বছর পরে এর ইংরেজী অমুবাদও প্রকাশিত হয়। তার ভিতর এক স্থানে তিনি লিথেছিলেন, ভারতবর্ষের ব্যবস্থা-পরিষদে কোন ভারতীয় সদস্যের স্থান না থাকায়ই এক্নপ বিদ্রোহ সম্ভব হয়েছে। ভারত-वांनीत्र मत्नाভाव देश्दत्रकारम् बानवात्र छेलात्र हिन ना। विद्यादित প্রাক্কালেও ইংরেজ প্রভূগণ এরূপ ব্যাপক বিদ্রোহের সম্ভাবনা সম্বন্ধ किছूरे जान्एन ना। ১৮१२ माल ভারতবর্ষের অবস্থা ঠিক मिপাरी বিদ্রোহের পূর্ব্বেকার অবস্থার সমতুল্য—হিউম একথা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি প্রথম স্থযোগেই ভারতীয় মন থেকে ব্রিটিশ বিদ্বেষ বিদূরণে তৎপর হলেন। কিন্তু এ কার্যোর প্রধান সহায় স্বাদেশ-শাসনে ভারত-

বাসীকে ব্রিটিশের সমান অংশী করা। হিউম তাই রাজকার্য্য থেকে অবসর গ্রহণ করবার পরেই ভারতবাসীদের সংঘবদ্ধ করতে তৎপর হয়েছিলেন।

হিউম এই উদ্দেশ্য সম্মুথে রেখে ১৮৮০ সালের প্রথমেই 'ইণ্ডিয়ান নেশনাল ইউনিয়ন' নামে একটি সংঘ স্থাপন করেন। তিনি এর কর্ত্তব্য তিন ভাগে ভাগ করলেন। পরে তিনি কংগ্রেসের উদ্দেশ্যও ঠিক এইরূপ বর্ণনা করেন। প্রথম, ভারতবর্ষের অধিবাসীদের পৃথক পৃথক অংশকে একটি অখণ্ড সম্পূর্ণ জাতিতে সম্মিলিত করা; দ্বিতীয়, এরূপ সম্মিলিত জাতিকে আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রক সকল দিকেই পুনরুজ্জীবিত করা; তৃতীয়, ভারতবর্ষের অধিবাসীদের প্রতি প্রযোজ্য যে-সব আইন নিয়ম বা বিধি অস্তায় ও ক্ষতিকর তা দূর করে ইংলণ্ডের সঙ্গে তাদের স্থাভাব দৃঢ় করা। হিউমের নির্বন্ধাতিশয়ে করাচী, আহ্মদাবাদ, স্থরাট, বোঘাই, পুনা, মাদ্রাজ, কল্কাতা, বারাণসী, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণে, আগ্রা ও লাহোরে সিলেক্ট কমিটি গঠিত হ'ল। তিনি ঐ বছরের শেষে পুনরায় একটি সম্মেলন আহ্বানেরও পক্ষপাতী ছিলেন।

সম্মেলন হতে কিন্তু ত্ব' বছরের বেশী সময় লাগে। বোদ্বাইয়ের কাশীনাথ গ্রাম্বক তেলাং স্থরেন্দ্রনাথের নিকট থেকে কল্কাতা সম্মেলনের কার্য্য বিবরণ চেয়ে নেন্—স্থরেন্দ্রনাথ বলেছেন। ১৮৮৫ সালের মার্চ্চ মাসে প্রস্তাবিত সম্মেলন সম্পর্কে এক বির্তি নানা স্থানের নেতৃর্বর্গের নিকট প্রেরিত হয়। যে-সব কর্মী ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে জাতির উন্নতিমূলক কার্য্যে নিয়োজিত তাদের পরম্পরের ভিতর ভাব-বিনিময় এবং আগামী বৎসরে করণীয় রাজনীতিক বিষয়গুলির আলোচনা ও সিদ্ধান্ত এ সম্মেলনের উদ্দেশ্য বলে বিজ্ঞাপিত হ'ল। হিউম অতঃপর অল্পদিনের জক্ষ

বিলাত যান ও এ বিষয়ে লর্ড রিপণ, জন ব্রাইট, প্রভৃতি ভারত-বন্ধুদের পরামর্শ নেন। পার্লামেন্টে ভারতীয় পক্ষের কথা যাতে ব্যক্ত হতে পারে তারও ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করলেন। পরে যে ইণ্ডিয়ান পার্লামেন্টারী কমিটি গঠিত হয় তার হত্র এর ভিতরেই পাই। তথন হাউস অফ্ কমন্দে ভারত-সচিবই ছিলেন ভারতের একমাত্র মুথপাত্র, তাঁর কথাই এতদিন পার্লামেন্টের সভ্যগণ বেদবাক্য বলে মেনে নিতেন। কিন্তু ভারত-সচিবের মারক্ষত শুধু ভারত-সরকারের মতামতই ব্যক্ত হ'ত। ভারতীয় জনসাধারণের কথা তাঁদের অজ্ঞাতই থেকে যেত। হিউম আর একটি ব্যবস্থা করলেন যার প্রয়োজনীয়তা এখনও খুব বেণী। রয়টার এবং ইংলণ্ডের পত্রিকাগুলির ভারতন্থিত সংবাদদাতারা ইংরেজ পক্ষের কথাই বেণী করে সরবরাহ করতেন। হিউম 'ইণ্ডিয়ান টেলিগ্রাফ ইউনিয়ন' নামে একটি ভারতীয় সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান গঠন করলেন এবং লগুনের ও প্রাদেশিক পত্রিকাগুলির সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠান-প্রদন্ত সংবাদ মুদ্রণের ব্যবস্থা করলেন। এ প্রতিষ্ঠান অল্প দিন মাত্র স্থায়ী ছিল।

হিউম ভারতবর্ষে ফিরে বড়লাট লর্ড ডাফরিনের সঙ্গেও এ বিষয়ে পরামর্শ করলেন। তাঁর সঙ্গে পরামর্শের ফলেই যে সম্মেলনের উদ্দেশ্য ব্যাপকতর করা হয় তার প্রমাণ আছে। হিউম প্রথমে সম্মেলনকে মূলতঃ একটি সামাজিক অফুঠান করেই গড়তে চেয়েছিলেন। পার্লামেণ্টে যেমন একটি সরকার-বিরোধী দল থাকে, এথানে জনসাধারণের মতামত অবগতির জন্ম লর্ড ডাফরিন একে সেইরূপ আইনাম্ব্রগ একটি সরকার-বিরোধী দল হিসাবেই দেখতে চান। হিউম এ কথার সারবতা বুঝে বন্ধুবর্গকে এ সম্বন্ধে লিখ্লেন। তাঁরা এতে সম্মতি দেওয়ায় সম্মেলনে অস্থান্ধ বিষয়ের মধ্যে রাজনীতির আলোচনাকেও প্রাধান্ধ দেওয়া স্থির হুপল। কংগ্রেসের প্রথম সন্ভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, হিউম

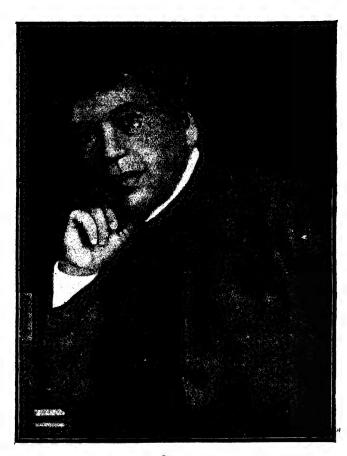

खगमी महस्र वस्



প্রফুলচন্দ্র রাম্ব

বোষাইয়ের গবর্ণরকে এর সভাপতি করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এরূপ হলে প্রতিনিধিদের স্বাধীন মতামত প্রকাশে বিদ্ধ ঘট্বে— এজন্ত লর্ড ডাফরিন হিউমকে ঐরূপ অভিপ্রায়ও ত্যাগ করতে বলেন। এই লর্ড ডাফরিনই কিন্তু তাঁর আমলের শেষের দিকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। এ কথা পরে বল্ব। ঐ সময় লর্ড ডাফরিন হিউমকে বলেছিলেন, তাঁর ভারতবর্ষে অবস্থান কালে এ পরামর্শের কথা যেন সাধারণ্যে প্রকাশ না পায়। শেষের দিকে ডাফরিনের ব্যবহারে তিত-বিরক্ত হলেও হিউম বা তাঁর বন্ধুবর্গ কথনো একথা প্রকাশ করেন নি।

## প্রথম অধিবেশন

কংগ্রেস নামটি আজকাল আমাদের বড় প্রিয়। 'ইণ্ডিয়ান নেশনাল ইউনিয়নই' কিন্তু এর অগ্রজ—একথা হয়ত অনেকে জানেন না। বোম্বাইয়ে সম্মেলন আরস্তের কয়েক দিন মাত্র পূর্বে কংগ্রেস নামটি গৃহীত হয়। এই কংগ্রেস পুণায় ২৫শে থেকে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত হবে হির হয়েছিল। কিন্তু সেথানে ঐ সময় কলেরা রোগের প্রাত্রভাব হওয়ায় বোম্বাই শহরে অধিবেশন স্থানাস্তরিত করা হয় ও ২৮শে তারিথ থেকে অধিবেশন আরস্ত হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল হতে মোট বাহাত্তর জন প্রতিনিধি কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে যোগদান করেন। কল্কাতা, কাশী, এলাহাবাদ, লাহোর, বোম্বাই, পুণা, স্থরাট, আহ্মদাবাদ, করাচী, মাদ্রাজ ও মক্স্বলের নানা অঞ্চল থেকে প্রতিনিধি আগমন করেন। মাদ্রাজের মহাজন সভা, পুণার সার্বজনিক সভা, বোম্বাই এসোসিয়েশন, স্থরাটের প্রজা হিতবর্দ্ধক সভার কর্ত্বপক্ষ এসে

र्याग फिल्न । हिन्तू, हि विडेन, हेन्द्र श्वकांन, मत्राठा, रक्नती, धान-প্রকাশ, ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন, ইণ্ডিয়ান মিরর, নববিভাকর প্রভৃতি সংবাদ পত্রের সম্পাদক ও প্রতিনিধিরা উপস্থিত হলেন। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে পুণার দার্বজনিক সভার সভাপতি কৃষ্ণজী লক্ষ্মণ তুলকা, এর অবৈতনিক সম্পাদক সীতারাম হরি চিপলঙ্কর, ফার্গুসন কলেজের অধ্যক্ষ বামন শিবরাম আপেট, 'মরাঠা' ও 'কেশরী'র সম্পাদক গোপালগণেশ আগারকর, কলকাতার লদ্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ( ডবলিউ. সি. বানাজ্জী নামে বেণী পরিচিত), 'ইণ্ডিয়ান মিরর' সম্পাদক নরেক্রনাথ দেন, 'নববিভাকর' সম্পাদক উকীল গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায়, এলাহাবাদের 'ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন' সম্পাদক জানকীনাথ ঘোষাল, স্বনামধ্য দাদাভাই নৌরজা, ব্যবস্থাপরিষদের দদস্ত কাশীনাথ ত্রাম্বক তেলাং, বোষাই করপোরেশনের চেয়ারম্যান ফিরোজশাহ মাঞ্চারজী মেহ তা, দীনশা এত্নজী ওয়াচা, 'ইন্দুপ্রকাশ' সম্পাদক নারায়ণগণেশ চক্রাবরকর, মাদ্রাজের মহাজন সভার সভাপতি পি রাঙ্গিয়া নাইডু, ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য এস স্থবন্ধণ্য আয়ার, পি আনন্দ চার্লু, 'হিন্দু'র সম্পাদক জি মুব্রহ্মণ্য আয়ার, 'হিন্দু'র সহ-সম্পাদক ও মহাজন সভার সেক্রেটারী এম বীররাঘব আচার্য্য প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু উপস্থিত প্রতিনিধিদের ভিতর কল্কাতার স্থবিখ্যাত অমৃত-বাজার পত্রিকা'র শিশিরকুমার বোষ ও মতিলাল ঘোষ বা বহু পুরাতন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের কোন নেতৃত্বানীয় ব্যক্তি বা ভারত-সভার প্রসিদ্ধ কর্মী ও বক্তা স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বস্থর নাম কেন পাই না জান্তে স্বভাবত: আগ্রহ জন্মে, বিশেষত: পর বছরে কল্কাতা অধিবেশন যথন এঁরাই অগ্রনী হয়ে স্থান্দার করেছিলেন। হিউমের সহযোগিগণ এঁদের নামের সঙ্গেও নিশ্রই পরিচিত ছিলেন।

সভাপতি উমেশচক্র বন্দ্যোপাধ্যায়ই বা পূর্বের না জানিয়ে বোম্বাই রওয়ানা হওয়ার প্রাক্তালে মাত্র স্থরেন্দ্রনাথকে কংগ্রেসের কথা জানালেন কেন? এ বিষয় জানতেও কম কৌতৃহল হয় না। বাংলা বা কল্কাতা থেকে যে উপযুক্তদংখ্যক প্রতিনিধি কংগ্রেসে যোগদান করেন নি এ কথা উমেশচন্দ্র সভাপতির প্রারম্ভিক ও সর্বাশেষ বক্তৃতায় উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু এর কারণ স্বরূপ তিনি বলেছেন, মৃত্যু ও অক্সান্ত আকস্মিক ঘটনার জন্মই এ সম্ভব হয় নি। 'হিন্দু পেটি ুয়ট' সম্পাদক, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়ে-শনের অক্ততম পরিচালক ক্লফদাস পাল এবং স্থপণ্ডিত ডক্টর ক্লফমোহন বন্দোপাধায় এ বৎসর মারা যান। অন্তাদের কেন যথাসময়ে আহ্বান করা হয় নি এতদিন পরে তার একটি মাত্র কারণ আমাদের নিকট ধরা পড়ে। বিপিনচক্র পাল কোন কোন স্থানে এর ইন্ধিতও করেছেন। শিশিরকুমার ঘোষ, আনন্দমোহন বস্থ বা স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন প্রগতিবাদী রাজনীতিক। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' রাজদ্রোহ প্রচারে লিপ্ত — এই भभवाम ইউরোপীয় মহলে সর্বাদা ব্যক্ত হ'ত। স্থারেক্সনাথ সিবিল সার্বিস থেকে বিতাড়িত হয়ে যেভাবে জনসেবায় নিয়োজিত, তাতে তিনি সরকারী মহলে বিশেষ প্রশংসা দাবি করতে পারতেন না। উপরম্ভ ইতিপূর্বে জনসেবার জন্ম তিনি কারাদণ্ডও ভোগ করেছেন। হিউম বা কংগ্রেসের অক্সান্ত অফুষ্ঠাতারা ভারতবর্ষের মঙ্গল সাধন করতে চান বটে, কিন্তু তা ধীরে স্থম্থে বিবেচনা করে ও যতদূর সম্ভব সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা বজায় রেখে। এ হটী কারণই হয়ত তাঁদের নিমন্ত্রণ করায় বিদ্ব স্বন্ধপ হয়েছিল। তবে সভায় যে-সব প্রস্তাব পাদ হয় এবং তার সমর্থনে যে-সব বক্তৃতা দেওয়া হয় তাতে কিন্তু রাজভব্তির প্রস্রবণ বয় নি। বক্তাবিশেষ রাজামগতা-প্রীতি দেখানেও অধিকাংশ বক্ততাই ছিল সরকারী নীতির তীব্র সমালোচনায় ভরপুর।

যা হোক্, প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হলে উমেশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যার মহাশর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্য বির্তির নিরিথে তাঁর বক্তব্য স্বল্প কথার ব্যক্ত করেন। এ অধিবেশনের প্রস্তাবসমূহে ও তার উপরে প্রদত্ত বক্তৃতার শিক্ষিত ভারতবাসীর এতকালের অব্যক্ত ও অবক্তম মনোভাব কথার সাধারণের নিকট প্রকাশ পেল। তাঁরা স্বদেশ ও স্বজাতির উপ্পতি চিস্তার কিরূপ অগ্রসর তাও সম্যক বুঝা গেল। পরবর্ত্তী কুড়ি-একুশ বছর পর্যান্ত কংগ্রেস কিঞ্চিৎ অদল-বদল ও সংযোগ-বিয়োগ করে এই সকল প্রস্তাব ও দাবি কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করেছেন। এক্সন্ত সংক্ষেপে হলেও এগুলির উল্লেখ করা প্রয়োজন।

প্রথম প্রস্তাব উত্থাপন করেন 'হিন্দু' সম্পাদক জি স্থব্রহ্মণ্য আয়ার।
রয়াল কমিশন স্বারা ভারত-শাসন সম্পর্কে অহুসন্ধানের দাবি করা
হয় এ প্রস্তাবে। পার্লামেণ্ট উপযুক্তসংখ্যক ভারতীয় ও ইউরোপীয় নিয়ে
কমিশন গঠন করবেন এবং ভারতে ও ইংলওে এ সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন।
স্থব্রহ্মণ্য আয়ার মহাশয় বক্তৃতায় এই মর্মে বলেন, "কোম্পানীর আমলে
পার্লামেণ্ট প্রতি বিশ বছর অস্তর ভারত-শাসন সম্পর্কে খুঁটিনাটি তদস্ক
করতেন। ১৭৭০, ১৭৯০, ১৮১০, ১৮৩০ ও ১৮৫০ সালে এইরূপ ব্যাপক
ও বিস্তৃত তদস্ত হয়েছিল। কিন্তু গত বিত্রশ বছরের মধ্যে পার্লামেণ্ট
এসম্বন্ধে কোনই তদন্তের ব্যবহা করেন নি। ফলে হানীয় গ্রন্মেণ্ট ও
আমলাতত্র যথেছাচারী হয়ে উঠেছে। কোম্পানীয় আমল ও বর্ত্তমান
আমলের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করলে নিশ্চয়ই বল্তে হবে,
বছ বিষয়ে ভারতবাসীয়া বর্ত্তমানে লাভবান্ না হয়ে ক্ষতিগ্রস্তই হছে।
পার্লামেণ্ট কর্তৃক শাসনভার গ্রহণের পর থেকে ভারতবাসীয় অবহা হয়ে
পড়েছে ভীষণ মন্দ। পূর্কের লোকের তুঃখ দৈক্তে শাসকগণের য়থেষ্ট
সহাহভুতি ছিল। এখন সে সহাহভুতি আয় নেই, তার পরিবর্তে

কঠোরতাই এখন স্পপ্রকট। গবর্ণমেণ্টের শাসন-ব্যয় ও ঋণ-ভার অত্যধিক। কিন্তু সে অমুপাতে আয়ের পন্থা মোটেই আশামুদ্ধপ বাড়ে নি।

দ্বিতীয় প্রস্তাবে শাসন-সংস্কারের প্রথম ধাপ হিসাবে সর্ব্বপ্রথম 'ইণ্ডিয়া কৌষ্পিল' নামে ভারত-সচিবের পরিষদ তুলে দেওয়ার দাবি করা হয়। এ কৌন্সিলের কথা আগে বলৈছি। এর অধিকাংশ সভ্য ভারতের অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ সিবিলিয়ান। তারা ভারতের নিমক থেলেও ভারতবাসীর শাসনাধিকারের ঘোর বিরোধী ছিল। ভারতবাসীরা চিরকাল তাদের অধীন থাক্বে—এইরূপ মনোরুত্তি দারাই তারা চালিত হ'ত। তারা স্কুতরাং প্রতিপদে ভারতবর্ষের ও ভারতবাদীর উন্নতিমূলক কার্য্যেরই বিদ্ন জন্মাত। এ কৌন্সিল রাখ্বার কোনই প্রয়োজন ছিল না। উপনিবেশ-সচিবের কোন স্বতম্ব কৌন্সিল নেই। ভারতের ঘরের ছয়ারে ক্ষুদ্র দ্বীপ সিংহল। সিংহলবাসীরাও ব্যবস্থা-পরিষদের মারফত দেশের বাংসরিক আয়-বায় নির্দ্ধারণে ও আইন-প্রণয়নে নিজেদের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারত, আর ভারতবাদীরা এ অধিকার থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ! ইণ্ডিয়া কৌন্সিলের সদস্তরা তাদের এ অধিকারে বাদ সাধে। নিজ সামাজ্যের প্রয়োজনে—যেমন, আবিদিনিয়া অভিযান, মিশরীয় অভিযান, এমন কি লণ্ডনে তুকা স্থলতানের অভার্থনা কার্যোও ভারতীয় রাজকোষ थ्या वर्ष वारा — हे खिरा को जिन धनव वानित हैं भक्ति करत नि, বরং সায়ই দিয়েছে। ভারত-বন্ধু পার্লামেণ্ট-সদস্ত মিঃ ফসেট এ নিয়ে পার্লামেটে ও বাইরে বহুবার প্রতিবাদ করেছেন। এখানে বলে রাখি, সিবিল সার্বিস পরীক্ষা সম্পর্কে ভারতীয়দের প্রাক্তি অবিচার দূরীকরণেও তিনি বিশেষ প্রয়াসী হয়েছিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নি। বিলাতে পার্লামেন্ট নামে কর্ত্তা হলেও ভারত-সচিব ও তাঁর পরিষদ কার্য্যতঃ ভারত-শাসনের কলকাঠি নিয়ত নাডাতেন।

তৃতীয় প্রস্তাবটি ছিল দেশের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেশের শাসন কর্তৃত্ব পরিচালনের মূল হ'ল এথানে। কংগ্রেস বহুকাল এ নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে তবে কতকটা কৃতকার্য্য হয়েছেন। ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য কাশীনাথ ত্রাম্বক তেলাং প্রস্তাব করলেন যে, নিথিল-ভারতীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদগুলির সংস্কার সাধন করে ভারতীয় প্রতিনিধি সংখ্যা মোট সদস্যের অস্ততঃ অর্দ্ধেক এবং ভারতীয় রাজস্বের আয়-বায় বরাদ ও আইন-প্রণয়নাদি অধিকাংশ সদস্তের মতাত্ম্যায়ী করা হোক, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও অবোধ্যা (আগ্রা-অবোধ্যা সংযুক্ত প্রদেশের নাম পরবর্তী কালের দেওয়া) এবং পঞ্জাবে শাসন-পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হোক্, আর পার্লামেন্টে একটি ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি গঠন করা হোকু। ভারতবর্ষের শাদন-কর্ত্তপক্ষ পরিষদের অধিকাম্প সদস্তের দারা গৃহীত প্রস্তাব বা সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যা না করলে এই কমিটি সে সম্বন্ধে অভিযোগ শুন্বেন ও যথা কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত করবেন। আমরা পূর্বেই ১৮৬১ সালের ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ আইনের বিষয় অবগত হয়েছি। পঁয়ত্তিশ বছর পরেও এ আইনের কোনরূপ সংশোধন বা পরিবর্ত্তন হয় নি। ভারতবাদী শিক্ষা দীক্ষায় এই দীর্ঘকালের ভিতর খুবই **অগ্র**সর হলেও দেশ-শাসনে তার অধিকার বরাবরই অগ্রাহ্ম হয়ে এসেছে। পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম প্রাদেশেও ব্যবস্থা-পরিষদ প্রবর্ত্তিত হয় নি এই সময়ের ভিতর। এ সময় থেকে যে আন্দোলন স্কুক্ক হ'ল তার ফলে অবশ্য উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ১৮৮৬ সালে ও পঞ্জাবে ১৮৯৭ সালে ১৮৬১ সালের আইন অন্নথায়ী ব্যবস্থা-পরিষদ গঠিত হয়। দেশ-শাসনে স্বদেশবাসীদের অধিকার ও দায়িত্ব বরাবর অস্বীকৃত হলেও ভারত-সচিবের কর্তৃত্ব আশাতীত রকম বেড়েই যায়। তেলাং মহাশয় বলেন, "ভারত-সচিব ভারতবর্ষের সত্যকার স্বৈরাচারী মোগণ সম্রাট! তাঁর ইচ্ছাই আইন। বর্ত্তমান প্রাদেশিক ও নিথিল-ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদগুলি স্বই শাসক-

বর্গের স্থৈরাচার আইনসঙ্গত করিয়ে নেবার একটা ফল্লি ও আইনামুগ শাসনের মুখোস। ভারতের শাসন-কেন্দ্র লণ্ডন থেকে ভারতবর্ধে নিয়ে আসা চাই। নির্বাচন-পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি বলেন, বিশ্ববিচ্ছালয়, বিণিক্সভা, মিউনিসিপালিটি ও ডিষ্টিক্ট বোর্ডকে সদস্থ নির্বাচনের অধিকার দিলে স্থফল ফল্বে। সভাপতি উমেশচক্র এ প্রস্তাব সম্পর্কে বলেন য়ে, তাঁরা একদিন এমন শাসন-তন্ত্র লাভ করবেন, য়া হবে ঔপনিবেশিক স্থায়ত্ত শাসনের তুলা। ব্যবস্থা-পরিষদ থেকে মন্ত্রীসভা গঠিত হবে, আর এর নিকটই মন্ত্রীসভা সব বিষয়ে দায়ী থাকবেন।

চতুর্থ প্রস্তাবে স্বদেশপ্রাণ দাদাভাই নৌরজী সিবিল সার্বিস সম্পর্কে ভারতবাসীর অস্ত্রবিধার কথা উল্লেখ করেন এবং এই দাবি পেশ করেন যে, ১৮৬০ সালের ইণ্ডিয়া আফিস কমিটির স্থপারিশ অন্থবায়ী বিলাতে ও ভারতবর্ষে একই সময়ে পরীক্ষা গৃহীত হোক ও পরীক্ষার্থীদের উচ্চতম বয়স বাড়িয়ে উনিশ স্থলে তেইশ বছর করা হোক। সিবিল সার্বিস থেকে ভারতীয়দের দরে সরিয়ে রাথ বার চেষ্টা চলেছিল খুব। ষ্টেট্টারী দিবিল দার্বিদ নামে যে একটি বিশেষ শ্রেণীর চাকরি সৃষ্টি হয়েছিল তাতে দিবিলিয়ানদের সমান পদমর্যাদা লাভ বা উচ্চতম দায়িত্বপূর্ণ পদে স্বাভাবিক নিয়মে উন্নয়ন অসম্ভব ছিল। এজন্ম এ ব্যবস্থা অপ্রিয় হয়ে উঠে ও এর বিরুদ্ধেও তীব্র প্রতিবাদ হতে থাকে। দাদাভাই ভারতবাসীর আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে গবেষণা করে ইতিপূর্ব্বে যশস্বা হয়েছেন। তিনি বক্ততায় দেখালেন যে, যখন ইংলত্তে মাথা পিছু গড়ে বার্ষিক আয় ৪৯৫ টাকা, ফ্রান্সে ৩৪৫ টাকা, এমন কি অন্তন্ধত তুরস্কেও ৬০ টাকা, তথন ভারতবর্ষে মাথা পিছু গড় আয় বার্ষিক মাত্র ২৭ টাকা! আর জমিদার, ধনী, থনি ও কার্থানার মালিক, মোটা মাইনের চাকরে ইত্যাদির আয় বাদ দিলে সাধারণ ভারতবাদীর গড় আয় বছরে ২০, টাকায় গিয়ে দাঁড়ায়। ভারতবাসীর দারিদ্রের অক্সতম প্রধান কারণ, বিদেশী শাসক-বর্নের বেতন, ভাতা, পেন্সন বাবদে প্রতি বছর বহু কোটি টাকা ভারতবর্ষ থেকে বিলাতে চলে যায়। বাট্টার হার ইংলণ্ডের স্থবিধা মত নিয়ন্ত্রিত হওয়ার আরও তাদের শতকরা পঁচিশ টাকা বেশী দিতে হচ্ছে বহু বছর থেকে। দাদাভাই স্থতরাং বললেন, "বিদেশীকে প্রদত্ত প্রতিটি পাই পরসা ভারতবর্ষের পক্ষে বিষম আর্থিক ক্ষতি, ভারতবাসীকে প্রদত্ত প্রতিটি পাই পরসা দেশের পক্ষে সম্পূর্ণ আর্থিক লাভ"।

বঙ্গদেশাগত 'নব বিভাকর' সম্পাদক গিরিজাভ্ষণ মুখোপাধ্যায় দাদাভাইয়ের প্রস্তাব সমর্থন করে এক তথ্যপূর্ণ জোরাল বক্তৃতা করেন। ভারতবাসীর আর্থিক ত্রবস্থা দূর করতে হলে যে বিদেশী দ্রব্য ক্রয় বন্ধ করা একান্ত আবশ্যক এ কথা গিরিজাভ্ষণই প্রথম কংগ্রেসে ব্যক্ত করলেন।— "আমরা দরিদ্র, স্থদেশে যে-সব জিনিষ আমরা পাই, তা না কিনে আমরা বিদেশ থেকে আমদানী জিনিস বেশী মূল্যে কিনব কেন? আমরা যে-সব মোটা বেতন ও পেন্সন সিবিলিয়ান কর্মচারীদের দিই, তা এদেশের বাইরেই ব্যয়িত হয়। আমরা এত অর্থ ব্যয় কবে যে অভিজ্ঞতা ক্রয় করি, তা ভবিশ্বৎ ব্যবহারের জন্ম এদেশে থাকে না, জাহাজ বোঝাই হয়ে বিদেশে চলে যায় ও আমাদের বিক্রক্রেই নিয়োজিত হয়।"

পঞ্চম প্রস্তাব ভারতের দৈক্ত-ব্যয় সম্পর্কে। গত শতান্দীর শেষার্ক্ষেইউরোপে ব্রিটেন ক্ষিয়াকেই প্রধান প্রতিদ্বন্দী মনে করত। তার পররাষ্ট্র-নীতি এর প্রতি লক্ষ্য রেখেই নির্দ্ধারিত হ'ত। রুশিয়া আফগানিস্তানের পথে ভারতবর্ষ আক্রমণ করবে, এই ছিল ব্রিটেনের ভয়। লর্ড রিপণ আফগানিস্তানের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে এ সম্ভাবনা কার্য্যতঃ নিরাক্কত করলেও বিলাতী প্রভুরা নিশ্চিম্ভ হতে পারেন নি। তাই এ সময় আবার কুড়ি লক্ষ পাউও ব্যয়ে ত্রিশ হাজার নৃতন সৈক্ষ

(দশ হাজার ইংরেজ ও কুড়ি হাজার ভারতীয় ) নিয়োগের কথা হয়।
প্রস্তাবে এর বিক্লজে তার প্রতিবাদ করা হ'ল। মাজাজ মহাজন সভার
সভাপতি রিদ্যা নাইড়ু এ প্রস্তাব উত্থাপন করে বলেন বে, ভারতীয়
বাহিনী এখন আর জাতীয় বাহিনী নেই, অর্থাৎ সৈক্তদের ভিতর
জাতীয়তাবোধ লোপ পেয়েছে। তারা এখন বেতনভোগী সৈক্তে পরিণত!
রিদ্যা নাইড়ু বলেন, ভারতীয়দের যুদ্ধশক্তি দাবিয়ে না রেখে তাকে
উৎসাহিত করাই কর্ত্পক্ষের উচিত। ভারতীয় বাহিনীকে বেতনভোগী
কর্ম্মচারীর মত ব্যবহার না করে, তাকে উপযুক্ত মর্য্যাদা দান এবং জাতীয়
বাহিনীর অঙ্গ বলে স্বীকার ভারতীয়দের যুদ্ধশক্তি বাড়িয়ে দেবার প্রকৃষ্ট
উপায়।

এ প্রতাব সমর্থন করেন দীন্শা এছলঙ্গী ওয়াচা। ভারত-রক্ষা ও ভারতীয়বাহিনী সম্পর্কে তাঁর গবেষণা এযুগেও শিক্ষিত ভারতবাসীর বিশ্বয়ের উদ্রেক করে। দান্শা বলেন, "১৮৫৬ সালে ভারতীয় বাহিনীতে সৈক্ত ছিল ২৫৪০০০ আর ১৮৮৫ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ১৮৯,০০০ জনে। কিন্তু পূর্বের যেখানে বায় হ'ত সতর কোটী টাকা, এ সময় তা বেড়ে প্রায় ছাব্রিশ কোটী টাকায় দাঁড়িয়েছে।" এর কারণ কি ? দীন্শা বলেন, সিপাহী বিদ্যোহের অব্যবহিত পরে ১৮৫৯ সালে ভারতীয় সৈক্তদল যখন পুনর্গঠিত হয়, সেই সময় থেকেই এই বিসদৃশ ব্যাপার স্কুক্ষ হয়েছে। তখন থেকেই দেশীয় সৈক্ত হাস পায় ও ব্রিটিশ দৈক্ত সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। আর এই ব্রিটিশ দৈক্তদের বেতন ও ভাতা বাবদে খরচা পড়ে খুবই বেশী। দৈক্ত-বায় বৃদ্ধির আর একটি কারণ, সিপাহী বিদ্যোহের পূর্বের সামাজ্যের প্রয়োজনে ভারতীয় বাহিনী বড় একটা বাইরে পাঠান হ'ত না বিদি-বা পাঠান হ'ত তার বায় ভার ইংলণ্ডকে বহন করতে হ'ত। সিপাহী বিদ্যোহের পর ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সরকারের অধান করা হলে এ ব্যবস্থা উর্লেট

গেল। ভারতে স্থিত সৈষ্ণ সামাজ্যের প্রয়োজনে সর্বত্র ব্যবহৃত হতে থাকে, কিন্তু তার ব্যয়ভার ভারতবর্ষের স্কন্ধেই সম্পূর্ণ চাপান হয়!

ষষ্ঠ প্রস্তাবে বলা হয় যে, যদি সৈক্ত-সংখ্যা ও সৈক্ত-ব্যয় বৃদ্ধি একান্তই প্রয়োজন হয় তা হলে বিদেশাগত দ্রব্যের উপর শুল্ক বসিয়ে ও লাইসেন্স ট্যাক্স আদায় করে তা যেন নির্বাহ করা হয়। ভারতবর্ষে প্রধানতঃ ব্রিটিশ বাণিজ্য ও স্বার্থ অটুট রাখ্বার জক্ম অবাধ বাণিজ্যনীতি প্রবর্ত্তিত হয়। এর ফলে ভারতের শিল্প ব্যবসায় বিলুপ্ত হয়ে ভারতবর্ষ এক বিশাল কৃষিক্ষেত্র ও ভারতবাসী এক বিরাট কৃষক প্রেণীতে পরিণত হ'ল।

এই সময় ব্রিটিশ তরফে ব্রহ্মযুদ্ধ চল্ছে। সপ্তম প্রস্তাবে ফিরোজ শা মেহ্তা ব্রিটিশের এ কার্য্যের নিলা করে বলেন, যদি শেষ পর্যান্ত ব্রহ্মদেশ অধীন করাই হয় তা হলে একে যেন ভারতবর্ষ ভুক্ত না করে একটি ক্রাউন কলোনী বা সাক্ষাৎ পার্লামেন্ট কর্ত্তক শাসিত উপনিবেশে (যেমন, সিংহল) পরিণত করা হয়। এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ছিল দ্বিধি। ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষ ভুক্ত করা হলে তার সমগ্র ব্যয়, মায় যুদ্ধ ব্যয়, ভারতবর্ষের স্কন্ধে চাপান হবে। দ্বিতীয়, ভারতবর্ষ ভুক্ত হলে ব্রহ্মের শাসনাধিকার ব্রহ্মবাসীরা লাভ করতে পারবে না, ক্রাউন কলোনী হলে তারা স্বাভাবিক নিয়মেই শাসনাধিকার অন্ততঃ থানিকটা লাভ করতে ।

প্রথম অধিবেশনের পরই কংগ্রেসের এই প্রস্তাবগুলি ভারতবর্ষের নানা স্থানে জনসভায় গৃহীত হয়। জনসাধারণও ক্রমে কংগ্রেসের হিতকারিতা বুঝে তার দিকে আরুষ্ট হতে থাকে।

## বহিমু খী প্রচেষ্ঠা

## প্রথম পর্বর

( >645-6445 )

১৮৫৮ সালে ব্রিটিশ রাজ তথা ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভারতবর্ষের শাসন-ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু ব্রিটিশ জনদাধারণের অমনোযোগ ও ওদাসীক্ত হেতু ভারতসচিবই ক্রমে ভারতবর্ষের প্রক্রত কর্ত্তা হয়ে পড়েন ও তাঁর আর্প্রায়ে এখানে এক বিরাট্ আমলাতন্ত্রের সৃষ্টি হয়। ব্যক্তি বিশেষে কেউ কেউ ভারতীয়ের প্রতি সদয় হলেও, এই শাসকশ্রেণী তার দেশ-শাসনের অধিকার স্বীকার করতে একেবারেই নারাজ ছিল। ভারতবর্ষের নেতৃবর্গ, তথা কংগ্রেস তাই পার্লামেন্টকে নিজ কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ করতে প্রথম থেকেই চেষ্টিত হলেন। তথনকার যুগের শিক্ষিত ভারতবাদীরা ইংলগুবাদী ইংরেজদের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণাই পোষণ করতেন। ইংরেজের সাহিত্য, ইংরেজের ইতিহাস, ইংরেজের গণতম্ব-প্রীতি ও পার্লামেন্টীয় শাসন-পদ্ধতি, সে যুগে শুধু ভারতবাসীকে কেন, অন্তান্ত বহু জাতিকেও তাদের প্রতি শ্রন্ধান্তি করে। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট 'মাদার অফ্ পার্লামেন্ট্স' বা জগতের যাবতীয় পার্লামেন্টের জননী আখ্যাও পেয়েছেন। ভারতবাসীর প্রতি পার্লামেন্টের যাতে শুভবুদ্ধির উদ্রেক হয় সেদিকে লক্ষ্য রেথেই কংগ্রেস আন্দোলন করতে সুরু করলেন।

পূর্ব্ব নির্দ্ধেশ মত ১৮৮৬ সালে কল্কাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হ'ল। এবারকার সভাপতি হলেন দাদাভাই নৌরঞ্জী। কংগ্রেস এক বছরেরঃ মধ্যে শিক্ষিত সাধারণের প্রিয় হয়ে উঠেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে চারশ'র উপর প্রতিনিধি এসে এ অধিবেশনে যোগ দিলেন। এ অধিবেশনের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, বিভিন্ন প্রাদেশের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও জনসভা প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করে এতে পাঠান। পূর্ব্ব বারে এরূপ হতে পারে নি। এবারে অভার্থনা-সমিতিও নৃতন গঠিত হ'ল। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এদোসিয়েশনের অক্সতম পরিচালক, প্রত্নতত্ত্বে স্থপণ্ডিত ও স্থসাহিত্যিক ডক্টর রাজা রাজেন্দ্রনাল মিত্র অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হন। উক্ত এসোসিয়েশনের অক্ততম প্রতিষ্ঠাতা উত্তরপাড়ার জমিদার উনআশী বছর বয়স্ক অন্ধ জয়কুষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রথম দিনের সভায় কংগ্রেসের শুভ কামনা করে একটি হাদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। সামাজিক বিষয়ে বিভিন্ন শ্রেণী, সমাজ ও প্রদেশের মধ্যে পার্থক্য বর্ত্তমান, এজন্ত জাতীয় কংগ্রেসে এর আলোচনা অসম্ভব। দাদাভাই নৌরজী তাই একে একটি নিছক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলেই নিজ অভিভাষণে আথা দিলেন। সেই থেকে কংগ্রেস একটি পুরোপুরি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলেই গণ্য। কংগ্রেস-মঞ্চ থেকে দীন্শা এতুলজী ওয়াচা যুক্তি-প্রমাণ প্রয়োগে ভারতীয় জনগণের তঃথদৈক্সের কথা ব্যক্ত করলেন। তিনি হিসাব করে দেখালেন, ইংরেজী ১৮৪৮ সাল থেকে সাধারণের আর্থিক অবস্থা ক্রমে এত থারাপ হয়ে পড়েছে যে, সরকারী হিসাবমতেই অন্যুন সাড়ে চার কোটি লোক প্রত্যহ একাহারে বা অনাহারে থাকতে বাধ্য হয়। নানা খাতে প্রতি বছর বহু কোটি টাকা বিলাতে চলে যায় বলেই এই ভয়স্কর পরিণতি। স্থতরাং প্রতিনিধিমূলক শাসন-ব্যবস্থা, সিবিল সার্বিসে ভারতীয় নিয়োগ, দৈন্ত-ব্যয় প্রভৃতি সম্পর্কে প্রস্তাব পূর্ববৎ গৃহীত হ'ল। স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বস্থু, মতিলাল ঘোষ প্রমুথ বঙ্গের জন প্রিয় নেতৃবুন্দ এই অধিবেশনকে সাফলামণ্ডিত করবার জন্ম যথাসাধ্য

চেষ্টা করলেন। প্রতিনিধিমূলক শাসন সম্পর্কীয় প্রধান প্রস্তাবটিতে নির্ব্বাচন-পদ্ধতি সম্পর্কে নির্দ্ধেশ দেওয়া হয়। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, এই প্রথম কংগ্রেসে যোগদান করেন।

ভারতবাদীরা, কয়েকটি বিশিষ্ট শ্রেণী ছাড়া, সকলেই বৃদ্ধবিতা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। 'ভলান্টিয়ার' বা স্বেচ্ছাদৈনিক দলে ইংরেজ, ফিরিক্ষী,— এমন কি ভারতীয় খ্রীষ্টান পর্যান্ত ভর্ত্তি হতে পারত, কিন্তু ভারতবর্ষের স্থায়ী বাদিন্দা হিন্দু মুসলমানকে এ থেকে একেবারে বাদ দেওয়া হয়। হিন্দু মুসলমানের অস্ত্র রাথবারও উপায় নেই। 'আর্মস এক্ট্' বা অস্ত্র আইন তাদের নিরস্ত্র করেছে। কংগ্রেস এ অধিবেশনে এই বিষম অবস্থার প্রতিবাদ করে এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের (বর্ত্তমান আগ্রা-অব্যোধ্যা) প্রতিনিধি রাজা রামপাল সিংহ এই প্রস্তাব উত্থাপন করে বলেন,

"সরকার আমাদের যা কিছু মঙ্গল করেছেন সেজন্ত আমরা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ। কিছু মামাদের যে ভীষণ অপূরণীয় ক্ষতি করা হয়েছে, সেজন্ত আমরা কথনই কৃতজ্ঞ হতে পারি না। আমাদের প্রকৃতি অবনমিত করার জন্ত, আমাদের ভিতরকার য়ৢয়-শক্তি নিয়মিত ভাবে বিলুপ্ত করার জন্ত, একটি যোদ্ধা ও বীর জাতিকে কলম-পেষা কেরাণী দলে পরিণত করার জন্ত আমরা কথনও সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞ থাক্তে পারি না। ঈশ্বরকে ধন্তবাদ, অবস্থা এখনও অতটা সঙ্গীন হয়ে উঠে নি। ভারতের সর্ব্বত্ত আমাদের মধ্যে এখনও এমন অনেকে আছেন, যারা অসি চালনা করতে সক্ষম এবং আবশ্রক হলে স্বদেশ রক্ষার জন্ত প্রাণ দিতেও প্রস্তৃত। যে গবর্ণমেণ্টের নিকট আমরা এতথানি ঋণী, তার জন্ত আমরা প্রাণ বিস্কৃত্তন দিতেও কৃষ্টিত হব না। কিছু এর সঙ্গে সঙ্গেই আমার এ কথাও মনে হচ্ছে যে, গ্রেট বিটেনের সক্ষ

রকম স্থকীর্ত্তি, দব রকম স্থমহৎ আবিষ্ণার, যে-দব কার্য্য দ্বারা আমাদের উপকার করেছেন বা করতে চেষ্টা করেছেন দে-দব দত্ত্বেও তুলাদণ্ডে ওজন করলে তার অপকর্ম্মের পরিমাণ হবে চের বেশী, এবং ইংলণ্ডের দঙ্গে দম্পর্ক স্থাপনের জন্ম আনন্দিত না হয়ে ভারতবাদীকে ত্বংথিত হতে হবে একদিন।

"এসব কথা কঠোর হলেও সত্য। জাতীয়তাবোধ ও স্বজাতি ও স্বদেশ রক্ষার শক্তি বিনষ্ট করলে একটি জাতির যে পরিমাণ ক্ষতি করা হয় অন্ত কিছুর দ্বারাই তা পূরণ হবার নয়।

"গবর্ণমেন্ট যে ভ্রাস্ত নীতি অমুসরণ করেছেন তার ফলে আমাদেরই যে ভধু হঃথভোগ করতে হবে তা নয়। আপনারা জগতের বিভিন্ন দিকে দুক্পাত করুন, প্রতিটি দেশেরই রণসম্ভার ও সৈক্সসামস্ত বিশালাকার। সমগ্র সভ্যজগতের ভবিষ্যৎ বিপন্ন। আজ হোক্, কাল হোক্, ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হবে, এবং তাতে গ্রেট-ব্রিটেনও নিশ্চয়ই জড়িয়ে পড়বে। গ্রেট-ব্রিটেন তার সকল ধন-সম্পদ দিয়েও জনসংখ্যার প্রতি হাজারে এক শ' যোদ্ধা সংগ্রহ করতে পারবে না, যা ইউরোপের অক্স কয়েকটি শক্তি করতে সক্ষম। ইংলণ্ড ইউরেপ থেকে বিচ্ছিন্ন, এজন্ত কতকটা স্থরক্ষিতও বটে, কিন্তু ইউরোপ ও এসিয়ার মধ্যবন্তী সমুদ্রপথ শক্র সমাকীর্ণ। ভারতবর্ষগামী স্থল-পথ উন্মুক্ত ও সকলের জানা। ভারতবর্ষ অন্ত থেকে বিচিছন্ন হয়ে নেই, এবং এই ভারতবর্ষই, যাকে অধীন করে রাখায় ব্রিটেনের এত সম্পদ ও মর্যাদা—ইউরোপীয় শক্তি দ্বারা আক্রান্ত হয়ে এ একদিন ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হবে। তখন ইংলও এই বলে অফুশোচনা করবে যে, লক্ষ লক্ষ সাহসী ভারতবাসীকে অক্সবিভা না শিথিয়ে তার মৃষ্টিমেয় সেনাবাহিনীর উপর ভারত রক্ষার ভার ছেড়ে দিয়ে কি ভুলই না করেছে।

"কিন্তু আমাদের পক্ষেও এ নীতি খুবই অণ্ডভকর, স্থৃতরাং নিন্দার্হ। উচ্চ-নীচ সকলেই আমরা অস্ত্রের ব্যবহার ভুলতে বসেছি। সঙ্গে সঙ্গে সেই আত্ম-নির্ভর শক্তিও চলে গেছে যা মাতুষকে সাহসপূর্বক বিপদের সন্মুখীন হতে উদ্বাদ করে, যেজক্ম মাত্রষ মহয়পদবাচ্য হয়। যথন আমি পাঁচ বছরের বালক তথনই আমার পিতামহ আমাকে সব রকম ব্যায়াম শিখিয়েছিলেন, অস্ত্র-চালনা ও রণকৌশলও তথন থেকে শিখি। কিন্তু আজকাল কে তার পুত্রকে এরূপ শিক্ষা দেন ? কোন্ যুবক আজকাল এ সব জানতে পারেন ? পঞ্চাশ বছর পূর্বের, যুদ্ধের বাসনা না নিয়েও যুবকগণ যুদ্ধবিতা শিথ্তেন ও একদিন না একদিন যথাস্থলে বীরত্ব দেখাতে পারবেন ভেবে উৎফুল হতেন। বর্ত্তমানে তাঁরা এরূপ মনোভাব প্রায় হারাতে বদেছেন। যদি মান্থযকে উপযুক্ত সৈক্ত হতে হয়, বিপদের সময়—যা প্রত্যেক দেশের পক্ষেই আসা সম্ভব—তার সমুখীন হবার যোগ্যতা অর্জন করতে হয় তা হলে তাকে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করতেই হবে। শৈশব থেকে পিতামাতাকে, বয়োজ্যেষ্ঠকে অস্ত্র ব্যবহার করতে দেখা তার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর পূর্ব্বেও অযোধ্যায় সকল ভদ্ত-সম্ভানকেই যুদ্ধবিতা শেথান হত।"

অস্ত্র-আইন ভূলে দেওয়ার বা তার কঠোরতা হ্রাদের পক্ষেও প্রস্তাব গৃহীত হয়।

কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় কংগ্রেসের এই প্রথম অধিবেশনকে একটী সঙ্গীতে শ্বরণীয় করে রেখেছেন। পাঠক লক্ষ্য করবেন, 'বন্দে মাতরম্' তথন গীত না হলেও, হেমচন্দ্র তার একটি বিশেষ সংশ এই সঙ্গীতে নিবদ্ধ করেন।

কি আনন্দ আজি ভারত-ভূবনে—ভারত-জননী জাগিল।
আহা কি মধুর নবীন স্থহাসি
মায়ের অধ্বের রয়েছে প্রকাশি,
যেন বা প্রভাতী কিরণের রাশি উষার কপোলে জ্বলিল।

মরি কি স্ক্ষমা ফুটেছে বদনে,
কিবা জ্যোতি জ্বলে উজল নয়নে,
কি আননেদ দিক পুরিল !—ভারত-জননী জাগিল !

পূরব-বাঙ্গালা, মগধ, বিহার,
দেরাইস্মাইল্, হিমাদ্রির ধার,
করাচী মাল্রাজ, সহর বোখাই,
সুরাটী, গুজরাটী, মহারাঠী ভাই, চৌদিকে মায়েরে ঘেরিল;

প্রেম-আলিঙ্গনে করে রাখি কর,
থুলে দেছে হাদি—হাদি পরস্পর,
এক প্রাণ সবে এক কণ্ঠস্বর মুখে জয়ধ্বনি করিল।

প্রণয়-বিহ্বলে ধরে গলে গলে, গাহিল সকলে মধুর কাকলে গাহিল—"বনেদ মাতরম্, স্কুজলাং স্কুফলাং মলয়জনীতলাং স্কুখদাং বরদাং মাতরম্।

> শুল্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীং ফুল্ল-কুস্থমিত-ক্রমদল-শোভিনীং

স্থাসিনীং স্থমধুর ভাষিণীং স্থেদাং বরদাং মাতরম্ বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং রিপুদ্লবারিণীং মাতরম্।"

উঠিল সে ধ্বনি নগরে নগরে তীর্থ দেবালয় পূর্ব জয়স্বরে, ভারত জগত মাতিল। তৃটি বিষয় এখানে উল্লেখযোগ্য। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে প্রতিনিধিমূলক শাসনতন্ত্র গঠনের প্রস্তাবের পরই উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে এ বংসর ১৮৬১ সালের আইন অন্থায়ী ব্যবস্থা-পরিষদ গঠিত হয়। দিবিল সার্বিস সম্পর্কে অন্থসন্ধানের জন্মও পঞ্জাবের ছোটলাট এচিন্সনের সভাপতিত্বে তের জন সদস্য নিয়ে এক কমিটি গঠিত হ'ল। এতে ভারতীয় ছিলেন পাঁচ জন। এঁদের মধ্যে সান্থ সৈয়দ আহ্মদ খাঁ ও হাইকোটের বিচারপতি রমেশচন্দ্র মিত্রের নাম বিশেষ করে উল্লেখ করবার মত। এর সিদ্ধান্তের কথা যথাসময়ে বল্ব।

১৮৮৭ সালে কংগ্রেস হয় মাজাজে। এবারকার সভাপতি হলেন একজন মুসলমান বোদ্বাই নিবাসী বিখাত ব্যারিষ্টার বদক্ষদিন তায়াবজী। অভার্থনা সমিতির সভাপতি সার্টি মাধব রাও একজন প্রবীণ রাজনীতিক্ত। একাধিক মিত্ররাজ্যে প্রধান মন্ত্রিত্ব করে তথন অবসর জীবন বাপন করছিলেন। এবার ছ'শর উপর প্রতিনিধি কংগ্রেসে বোগদান করেন।

অধিবেশনের পূর্বেই মাদ্রাজ প্রদেশে জনসাধারণের মধ্যে খুব সাড়া পড়ে যায়। বীররাঘব আচার্য্য কংগ্রেস সম্পর্কে তামিদ ভাষায় এক পৃষ্টিকা লিখে তার ত্রিশ হাজার খণ্ড বিতরণ করেন। দশ হাজারের অধিক অধিবাসী যুক্ত প্রত্যেক শহরে কংগ্রেসের বাণী প্রচারের জন্ম সাব কমিটি গঠিত হ'ল। মাদ্রাজে উচ্চ-নীচ, ধনী-নির্ধ ন সকলেই যথাসাধ্য অর্থ সাহাত্য করে অধিবেশনকে সাফল্যমণ্ডিত করে। কংগ্রেসের বার্ত্তা সাধারণকে এমন কি জনমজ্রদেরও কিরুপ উৎসাহিত করেছিল তা একটি ব্যাপারে বেশ বুঝা যায়। মাদ্রাজে কংগ্রেসের জন্ম যে অর্থ সংগৃহীত হয় তার ভিতর সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা সংগৃহীত হয় জন মজুর ও সাধারণ লোকের প্রদন্ত এক আনা থেকে দেড় টাকা পর্যান্ত চাঁদায়। মান্দালয়, রেঙ্গুন, সিঙ্গাপুর থেকেও মাদ্রাজীরা চাঁদা

পূর্ব্ব ত্ব' বছর কংগ্রেসের বিষয়-নির্ব্বাচনী সভা বলে কিছু ছিল না।
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ যেরূপ ভাবে প্রস্তাব রচনা করতেন প্রকাশ কংগ্রেসে
তাই পাস করিয়ে নিতেন। বিপিনচক্র পাল ও দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের
উল্লোগে এবং দ্রদশী রাজনীতিক মহাদেবগোবিন্দ রাণাড়ের সহায়তায়
এবারে প্রথম বিষয়-নির্ব্বাচনী সভা গঠিত হয়। উপস্থিত কংগ্রেস প্রতিনিধিদের ভিতর হতে কয়েকজনকে বাছাই করে নিয়ে এই সভা গঠিত
হ'ল। পরবন্তী কয়েক বংসর যাবং এই সভাই কংগ্রেসের যাবতীয় কার্য্য
নির্ব্বাহ্ন করেছিল।

পূর্ব্ব প্রবের নিরিথে এবারেও কতকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হ'ল।
মূল প্রস্তাব—প্রতিনিধিমূলক শাদন-তন্ত্র—উথাপন করলেন দেশপূজ্য
ম্বরেন্দ্রনাথ। এ প্রস্তাব সম্পর্কে টি মাধব রাও, মাদ্রাজের ব্যারিষ্টার
আর্ডলি নটন, পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ধর, পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় ও
অশ্বিনীকুমার দত্ত বক্তৃতা করেন। মালবীয়জী বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে,
ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ভারতবর্ষ শাদন সম্পর্কে মোটেই মনোযোগী নন্।
ভারতবর্ষের বজেট আলোচনা পার্লামেণ্ট অধিবেশনের শেষের দিকে ফেলা
হয়। গত বারে এ বিষয় আলোচনাকালে সওয়া ছ'শ সদস্থের মধ্যে মাত্র
উনত্রিশ জন উপস্থিত ছিলেন! পার্লামেণ্ট নিজের কর্তব্য নিজে করবেন
না, প্রতিনিধিমূলক শাদন-পরিষদ প্রবর্ত্তিত করে ভারতবাদীকেও তা
করতে দিবেন না। অথচ অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, কেপকলোনি প্রভৃতি
উপনিবেশগুলিতে পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাদন দেওয়া হয়েছে। আর এই
ম্প্র্প্রাচীন স্ক্রমভ্য ভারতবর্ষের বেলাতেই যত আপত্তি! বরিশালের
জননায়ক অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় ঐ প্রস্তাবের সমর্থনে পয়তালিশ

হাজার বরিশালবাসীর সহিযুক্ত একথানা আবেদন পত্র কংগ্রেসে পেশ করেন। তিনি বহু জনসভায় প্রতিনিধিমূলক শাসন-তন্ত্রের আবশুকতা প্রতিপাদন করে বক্তৃতা করেন ও এইরূপ সহিযুক্ত একথানা আবেদন-পত্র ইতিপূর্বের পার্লামেণ্টও প্রেরণ করেছিলেন। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন যে, অশিক্ষিত জনগণ—নমঃশৃদ্ধ, মুসলমান প্রভৃতিও প্রতিনিধিমূলক শাসন ব্যবস্থার খুবই পক্ষপাতী। স্বদেশবাসীরা তাদের জন্ম আইন-কাম্থন প্রথম করবেন শুনে তারা এই মত প্রকাশ করেছে যে, তাদের তঃখাদের শিস্তাই ঘুচে যাবে। এবারে তাজোর থেকে তিন জন স্থেধর প্রতিনিধিরূপে কংগ্রেসে যোগদান করেন। তাঁদের মধ্যে একজন কংগ্রেস-সভার বক্তৃতা করে নিজেদের তঃখ-দৈক্যের কথা বাক্ত করলেন। দেশ-রক্ষা বাহিনীর দায়িত্বপূর্ণ পদে ভারতীয় নিয়োগ, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সেচ্ছাদৈন্ম সংগ্রহ ও অস্ত্র-আইনের কঠোরতা বিদূরণ প্রভৃতি সম্পর্কে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। নরেক্রনাথ সেন, বিপিনচক্র পাল প্রভৃতি এ প্রস্তাবগুলির উপর বক্তৃতা করেন।

ন্থির হ'ল কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশন হবে এলাহাবাদে। কিন্তু এর ভিতরে কতকগুলি অন্তুত ঘটনা ঘটে গেল। কংগ্রেস প্রথম থেকেই প্রতি বার রাজান্ত্রগত্য স্বীকার করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করতেন। কিন্তু মাত্র প্রথম তিন অধিবেশনেই কর্তৃপক্ষের সহান্তভূতি লাভে সমর্থ হন। কল্কাতা অধিবেশনে স্বয়ং লর্ড ডাফরিন ও বোদাই ও মাদ্রাজ অধিবেশনে প্রায়েলিক শাসনকর্তারা প্রতিনিধিগণকে অভার্থনা করেছিলেন। কিন্তু মাদ্রাজ অধিবেশনের পরই কর্তৃপক্ষের মতিগতি বদলে গেল। এর প্রধান কারণ হ'ল, যা কারো কারো মুথে পরে ব্যক্তও হয়েছে, কংগ্রেসের সঙ্গে প্রজাশক্তি তথা ভারতীয় জনসাধারণের প্রত্যক্ষ যোগসাধন। কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা নিজ নিজ প্রদেশে গিয়ে সভাসমিতি অন্তর্ভান করেন এবং কংগ্রেসের আদর্শ

ও প্রস্তাবগুলির উদ্দেশ্য সাধারণকে বৃঝিয়ে দেন। ১৮৮৮ সালের আরাজ্য ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র অন্যূন এক হাজার জনসভা অন্নুষ্ঠিত হয় ও তার ভিতর বহু সভায় পাঁচ হাজারেরও অধিক লোক উপস্থিত থাকে। জমিদারের অন্পস্থিতিতে জমিদারীতে প্রজাবন্দের কিরূপ হর্দ্দশা হয় একথা ব্যাখ্যা করে 'কেম্বক্রপুরের মোলবী করিছদ্দিন ও রামচন্দ্রের মধ্যে কথোপকথন' নামে কংগ্রেস কর্ভৃক একখানা পুস্তিকার বহুলক্ষ খণ্ড বিতরণ করা হয়। এখানে, জমিদার বল্তে ব্রিটিশ রাজ ও জমিদারী বল্তে ভারতবর্ষ।

ওদিকে হিউম সাহেবও পুস্তিকা লিখে ও নিজেও বক্তৃতাদি করে সকলকে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। কংগ্রেসের দাবী পূরণে কর্ত্তপক্ষের ওদাসীক্ত ও অবহেলাই বিশেষ করে তাঁদের একার্যো প্রবৃত্ত করেছিল। ১৮৮৮ সালের প্রথমেই উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ছোটলাট সারু অকল্যাও কলভিন কংগ্রেসের ও এর প্রধান উত্যোক্তা হিউমের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করলেন। হিউম সাহেবও যথা সময়ে এর জবাব দেন। তিনি জবাবের একস্থলে বললেন, "আমাদের কর্মদোষে ভারতবর্ষে যে ভীষণ শক্তি মাথা নাড়া দিয়ে উঠবার উপক্রম হয় তা থেকে রেহাই পাবার জন্ম একটি নিরাপদ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন খুবই অমুভূত হয়েছিল। কংগ্রেদ অপেক্ষা কোন নিরাপদ প্রতিষ্ঠানের কল্পনা করাও অসম্ভব।" এসময় খেকে হিন্দু মুসলমান পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টাও স্থক হয়। 'ভারতে হিন্দু মুদলমান তুহ স্বতন্ত্র জাতি' —বড়লাট ডাফরিন স্বয়ং এই মতবাদ প্রচার করলেন। ধর্মে বিভিন্ন হলেও হিন্দু মুসলমান ছু'ই যে একজাতি ভুক্ত, একই পিতামাতার সম্মান একথা তিনি বা তাঁর অধস্তন ব্যক্তিরা স্বীকার করলেন না। ডাফরিনের এই মতবাদ আমাদের জাতীয়তাবোধের মূলে কি আঘাতই না দিয়েছে! সরকারের এই বিভেদ-নীতির ছাপ এ সময়ে একটি ব্যাপারে স্পষ্ট হয়ে পড়ল। ডাফরিন কংগ্রেসের উপর এতথানি বীতরাগ হন যে, ভারতবর্ষ তাাগের প্রাকালে ১৮৮৯ সালে তিনি একটি বক্তৃতায় বল্লেন, কংগ্রেসের পাণ্ডারা বিরাট্ জনসংখ্যার তুলনায় অতি নগণ্ড, ("microscopic minority"), এরূপ আন্দোলন দ্বারা অন্ধকারে তাঁরা কাঁপ দিচ্ছেন ("jump into the dark")! ডাফরিনের এই কথাগুলি পরে লর্ড কার্জনও বহু ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন।

হিন্দু-মুদলমানে বিচ্ছেদ ঘটাবার চেষ্টা পূর্ব্বেও হয়েছিল। কয়েক বৎসর পূর্বের জামালুদ্দিন নামে একজন মিশরীয় ধর্ম্ম-প্রচারক ভারতবর্ষে এনে শিক্ষিত মুগলমানদের কর্ণে প্যান-ইস্লাম বা জগতের সব মুসলমানের স্বার্থ এক, এই মন্ন দিয়ে যান! এরই বশবর্তী হয়ে মহম্মদ ইউস্থফ বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে ১৮৮০ সালে স্বায়ত্ত-শাসন প্রথা প্রবর্তনের আলোচনা কালে মুদলমানদের জন্ম সভা সংখ্যা সংরক্ষিত করার জিদ করেন ! এই মহম্মদ ইউস্লফ কিন্তু ঐ বক্তৃতাতেই নারীর ভোটাধিকার দানের সপক্ষেও মত প্রকাশ করেছিলেন। এই বৎসর পাব্লিক সার্বিস কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। সিবিল সার্বিস পরীক্ষার্থীদের বয়স উদ্ধতম তেইশ ও ন্যানতম একুশ স্থিরীকরণে এবং প্টেট্টারী সিবিল সার্বিস প্রথা তুলে দিয়ে নিম্নতন বিভাগের দক্ষ কর্মচারীদের উচ্চতর পদে নিয়োগে কমিশনের সকল সদস্তই একমত হলেন। কিন্তু একই সময়েই বিলাতে ও ভারতে দিবিল দার্বিদ পরীক্ষা গ্রহণের বিরুদ্ধে অধিকাংশ সভাই মত দেন। বলা বাহুলা, হিন্দু সভা তিন জন এর অনুকুলেই মত প্রকাশ করেছিলেন। মুসলমান সভ্যন্তর – সার সৈয়দ আহ্মদ থাঁ ও অপর একজন এই বলে এর বিরুদ্ধতা করলেন যে, ভারতে দিবিল সার্বিস পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা হলে হিন্দুরাই সব পদ অধিকার করবে, মুসলমানদের প্রতি স্থবিচার করা হবে না! এর ভিতরেই সরকারের বিভেদ প্রচেষ্টার স্ত্র আমরা পরিষ্কার লক্ষ্য করি। পূর্ব্বে ১৮৭৭ সালে কিন্তু স্থ্রেন্দ্রনাথের উত্তর-ভারত ভ্রমণকালে দৈয়দ আহ্মদ ঐ প্রস্তাব সমর্থন করেন ও একটি সভার সভাপতিত্বও করেন! সৈয়দ আহ্মদ খাঁ মুসলমান সমাজে খুবই প্রতিপত্তিশালী। তিনি পেট্রিটিক এসোসিয়েশন নামে কংগ্রেস-বিরোধী একটি রাজনীতিক সভা স্থাপন করেন। বলা বাহুল্য, তাঁর একার্য্যে কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ সহায়ভূতি ছিল। মুসলমানগণ যাতে কংগ্রেসে বোগদান না করে সেজন্ম তিনি অতঃপর তাঁর সমন্ত শক্তি প্রয়োগ করতে থাকেন। উক্ত কমিশন সিবিল সাবিস ছাড়া ভারত-গবর্ণমেন্টের রেল, বন, চিকিৎসা, আবগারি প্রভৃতি অন্যান্থ বিভাগেও ভারতবাসী নিয়োগের ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা প্রবর্তনের স্থপারিশ করেন।

এ সময়ের আর একটি ঘটনাও এখানে শারণীয়। এ ব্যাপারেও বঙ্গদেশ অক্সান্ত প্রদেশের অগ্রগামী। সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গদেশেই ১৮৮৮ সালে প্রথম প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন অন্তৃষ্ঠিত হয়। প্রাদেশিক সমস্যাগুলির আলোচনা কংগ্রেসে করা সম্ভব নয় বলে এইরূপ সম্মেলনের প্রয়োজন অন্তৃত্বত হয়েছিল। ঐ বৎসর ২৫শে, ২৬শে ও ২৭শে অক্টোবর কল্কাতায় প্রথম সম্মেলন হয় স্থনামধন্ত ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের সভাপতিত্বে। সম্মেলনের প্রথম ও প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল,—আসাম চা-বাগানের শ্রমিকদের তুর্দ্ধশা। মাদ্রাজ কংগ্রেসে 'প্রাদেশিক ব্যাপার' বলে এ বিষয়ে আলোচনা স্থগিত থাকে। এ প্রস্তাব উত্থাপন করেন শ্রীষট্ট-নিবাদী বিপিনচন্দ্র পাল ও সমর্থন করেন শ্রমিক-বন্ধু দ্বারকানাথ গঙ্গোপায়ায়। দ্বারকানাথ স্বয়ং শ্রমিকের (মহেন্দ্রলাল বলেন 'কুলি' কথাটি দ্বণিত বলে অব্যবহার্য্য) বেশে বিভিন্ন চা-বাগানে কিছুদিন কর্মা করে তাদের তুর্দ্ধশা। নিজ চোথে প্রত্যক্ষ করলেন। এই সব

অভিজ্ঞতা তিনি বাংলা 'সঞ্জীবনী' ও ইংরেজী 'বেঙ্গলী' পত্রে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত করেন। তিনি সম্মেলনেও 'কুলী-জীবনের' কথা সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। চা-বাগানের শ্রমিকদের সমস্থা বস্তুতঃ প্রাদেশিক নয়, কারণ বিহার, ছোটনাগপুর, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, পঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চল থেকে চা-বাগানের শ্রমিক সংগৃহীত হ'ত। দাদশ অধিবেশনে কংগ্রেস তাই এ সমস্থা আলোচনার বিষয়ীভূত করে নেন্। চা-বাগানের শ্রমিকদের অবস্থা ছিল নীল-চাষীদের চেয়েও ভীষণ। চুক্তিভঙ্গের অপরাধে দগুদান তো আইনেরই বিধান ছিল। এ ছাজা হাজার হাজার নারী-পুরুষের জীবনও নির্ভর করত চা-বাগানের ম্যানেজার সাহেবদের মজ্জির উপর। তাদের ক্রোধের মুথে কত লোককে যে সে-যুগে প্রাণ হারাতে হয়েছে তার সংখ্যা নেই। সায়্ হেন্রী কটন আসামের চীফ্ কমিশনার হয়ে শ্রমিকদের ত্র্দেশা মোচনের চেষ্টা করেন, কিন্তু লর্ড কার্জনের প্রতিবন্ধকতায় তা কার্য্যকরী হয় নি।

১৮৮৮ সালে কংগ্রেস এলাহাবাদে আহ্ত হয়। কিন্তু এবার যে একটা বোর বিপদ উপস্থিত হতে পারে তার আভাষ সারাবর্ধব্যাপী কংগ্রেস-বিরোধী সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টার মধ্যেই পাওয়া গিয়েছিল। এলাহাবাদে কংগ্রেস অন্নষ্ঠানের ভার পড়েছিল জনপ্রিয় নেতা প্রসিদ্ধ উকাল পণ্ডিত অবোধ্যানাথের উপর। তিনি ছিলেন সেবারে অভার্থনা-সমিতিরও সভাপতি। সার্ অক্ল্যাণ্ড কল্ভিন স্বয়ং এলাহাবাদে উপস্থিত। কাঙ্গেই কিন্নপ বাধার স্পষ্টি হয়েছিল তা সহজ্বেই অন্নমেয়। সরকারী চাতুর্যোর ফলে অবোধ্যানাথ কংগ্রেসের জন্ম স্থান নির্ণয়ে চার চার বার অক্তকার্য্য হন। অবোধ্যানাথ এতেও কিন্তু টলেন নি। গোপনে গোপনে লাট-প্রাসাদের সন্ধিকট 'লাউদার ক্যাসেল'ই তিনি ভাড়া করে ফেল্লেন! দ্বারবঙ্গের মহারাজা সার্ লক্ষ্মীশ্বর সিংহ পরে এই ভবনটি

ক্রয় করেন। ১৮৯২ সালে এলাহাবাদে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তা এখানেই স্কুসম্পন্ন হয়েছিল।

এবারকার সভাপতি হন প্রসিদ্ধ এণ্ড ইউল কোম্পানীর মালিক স্কট্লগুবাসী ভারত-বন্ধু মিঃ জর্জ্জ ইউল। তিনি বলেন, সরকার যত বেশী বাধা বিদ্বের সৃষ্টি করবেন, কংগ্রেস ততই শক্তিশালী হয়ে উঠুবে। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে প্রতিনিধিরা যাতে কংগ্রেসে যোগ দিতে না পারেন তার চেষ্টাও কি কর্ত্তপক্ষ কম করেছিলেন ? কংগ্রেসে যোগদানেচছু মাদ্রাজের এক ভদ্রলোককে শান্তিরক্ষার ওজুহাতে বিশ হাজার টাকার মুচলেকায় আবদ্ধ করে তবে ছেড়ে দেওয়া হয় ! এরূপ নানা বাধা বিপত্তির মধ্যেও এবারকার কংগ্রেদ প্রতিনিধি সংখ্যা পূর্ব্ব বারের দ্বিগুণ অর্থাৎ বার শ'র উপরে দাঁড়াল। সার দৈয়দ আহ্মদ থাঁর বিরোধিতা সত্তেও অযোধ্যা থেকে বিস্তর মুসলমান এসে কংগ্রেসে যোগদান করলেন। এবারেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মত প্রতিনিধিমূলক শাসন ব্যবস্থা ও অক্যাক্ত বিষয় সম্পর্কে প্রস্থাব গুগীত হয় ও ব্রিটিশ কর্ত্তপক্ষকে এ বিষয়ে সম্বর অবহিত হবার জন্ম অন্তরোধ করা হয়। এ সময় গণিকাবুত্তি নিয়**ন্তণের** জন্ম যে আইনের প্রস্তাব চলে তা সমর্থন করে কংগ্রেস একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এই প্রস্তাবের উপর বক্ততাকালে ক্যাপুটেন থিয়ারসে নামীয় এক সেনানী বলেন যে, ভারত-সরকার সৈম্ভ-বাহিনীর জন্ম হু' হাজার গণিকা পোষণ করে থাকেন !

ভারতবর্ষে আমলাতন্ত্র যথন প্রবলভাবে কংগ্রেসের বিরোধিতা করতে লাগ্ল তথন নেতাদের প্রচেষ্টাও বেশী করে বহির্ম্থী হয়ে পড়ল। পার্লামেন্টকে কি করে নিজেদের মতান্থবর্ত্তী করা যায় অতঃপর এই চেষ্টাই হ'ল তাঁদের। এলান হিউম ১৮৮৫ সালেই বিলাতে ভারতীয়দের মুথপাত্র স্বরূপ একটি সোসাইটি স্থাপনের সক্ষল্প করেন। ১৮৮৭ সালে দাদাভাই

নৌরজী কংগ্রেদের কথা প্রচারের ভার নেন্। পর বৎসর উইলিয়ম ডিগ্বির তরাবধানে লগুনে কংগ্রেদের একটি আপিস স্থাপিত হয়। ১৮৮৯ সালের ২৭শে জুলাই লগুন শহরে কংগ্রেদের শাথা রূপে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া কমিটি' স্থাপিত হ'ল। এর পরিচালনা ভার পড়ল দাদাভাই নৌরজী, উইলিয়ম ওয়েডারবর্ণ, ডবলিউ এদ্ কেন ও উইলিয়ম ডিগ্বির উপর। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া কমিটি ১৮৯০ সালে কংগ্রেদের মুথপত্র স্বরূপ 'ইণ্ডিয়া' নামে একখানা পত্রিকা প্রকাশ করেন। এখানা প্রথম প্রতি মাসে বার হ'ত, পরে ১৮৯৮, ৭ই জান্ত্রারী থেকে সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। ১৯২১ সালে অসহবোগ আন্দোলন আরম্ভ হলে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া কমিটি ও 'ইণ্ডিয়া পত্রিকা' ত্বই তুলে দেওয়া হয়।

১৮৮৯ সালে কংগ্রেসের অধিবেশন হ'ল পুনরায় বোম্বাইয়ে। কংগ্রেসের কার্য্যে জনসাধারণের উৎসাহ উদ্দীপনা ক্রমশঃ বেড়েচ চল্ল। তাই ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রায় উনিশ শ' প্রতিনিধি এবারকার অধিবেশনে যোগদান করলেন। এঁদের মধ্যে মুসলমান সদস্য ছিল প্রায় এক পঞ্চমাংশ। পণ্ডিতা রমাবাঈ, লেডী বিভাগোরা নীলকণ্ঠ, রমাবাঈ রানাড়ে, নিকম্ব, কাদ্মিনী গঙ্গোপাধ্যায় ও স্বর্ণকুমারী ঘোষাল— এই ছয়জন মহিলাও এবারে কংগ্রেসে যোগ দেন। ভারতবর্ষের অবস্থা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের জন্য পার্লামেন্ট-সদস্য চার্ল্ স্বাড্ল এ সময় ভারতবর্ষে আগমন করেন। ব্রাড্ল দাহেবকে লোকে বল্ত 'মেম্বর ফর ইণ্ডিয়া' অর্থাৎ ভারতবর্ষের পক্ষে সদস্য! তিনি পার্লামেন্টে ভারতবর্ষের তৃঃথ-দৈন্তের কথা যেমন করে ব্যক্ত করতেন এমনটি আর কেউ করতেন না। বোম্বাইয়ে পদার্পণ করলে কৃতজ্ঞ ভারতবাসীরা দূর দ্রাস্ত থেকে তাঁকে অভিনন্দন জানাতে লাগ্ল। তিনি কংগ্রেসে যোগদান করলেন। অধিবেশনের মধ্যে কংগ্রেস একটি বিশেষ দিনে তাঁকে জাতির

পক্ষ থেকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। এবারে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হয়েছিলেন ফিরোজ শাহ্মেহ্তা ও সভাপতি সান্ধ উইলিয়ম ওয়েডারবর্ণ।

সভাপতির আসন থেকে সার্ উইলিয়ম ওয়েডারবর্ণ এই কথা স্পষ্ঠ ভাষায় ব্যক্ত করলেন যে, ভারতবর্ষের ত্র্দিন ১৮৫৮ সাল থেকেই স্থক হয়েছে। ভারত-শাসন সম্পর্কে দেখা শুনা করবার এখন আর কেউ নেই। ভারত-সচিব স্বৈরাচার শাসকে পরিণত, ভারতবাসীর ভালমন্দ তিনি দেখেন না। নইলে লর্ড রিপণ যখন কৃষক সমাজের উপকারের জন্ম কৃষি ব্যাক্ষ স্থাপনের প্রস্তাব করেন তখন তা তিনি অগ্রাহ্ম করতে পারতেন না। একথা ধ্রুব সত্য যে, কোন দেশেই 'কৃষি ব্যাক্ষ' ছাড়া কৃষি ও কৃষকের উন্নতি হয় না।

কংগ্রেস প্রতিনিধিমূলক শাসন-প্রণালী সম্বন্ধে একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন ও পার্লামেটে পেশ করবার জক্ত ব্রাড্লকে অন্পরেধ জানান। অর্দ্ধেক নির্ব্বাচিত ভারতীয় সদস্য নিয়ে ব্যবস্থা-পরিষদগুলির গঠন, নির্ব্বাচিত সদস্যদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও বজেট আলোচনার অধিকার, শাসন ও রাজস্ব বিষয়ক আইন প্রণয়নে তাঁদের মূতামত গ্রহণ অর্থাৎ ভোটাধিকার দান, নির্ব্বাচন প্রণালী প্রভৃতি সম্পর্কে এই পরিকল্পনায় পরিকার নির্দ্দেশ থাকে। নিথিল-ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে ভারতীয় সদস্যরা—এই মর্ম্বে উক্ত পরিকল্পনার একটি সংশোধন প্রস্থাব উপস্থিত করেন লোকমান্ত বালগঙ্গাধর তিলক ও তা সমর্থন করেন পুণ্যশ্লোক গোপালক্বন্ধ গোথ্লে। এ ঘু'জনকেই আমরা এই প্রথম কংগ্রেসে বোগ দিতে দেখি। ঘু'জনই ভারতমাতার সেবায় উৎসর্গীক্বতপ্রাণ।

ে বালগঙ্গাধর তিলক প্রথম যৌবনেই স্বদেশবাসীর মধ্যে শিক্ষা বিস্তার কল্লে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে 'ডেকান এডুকেশন সোসাইটি' ও একটি স্থল প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্থলটি কিছুকাল পরে ফার্গুসন কলেজে পরিণত হয়। 'মরাঠা' ও 'কেশরী' নামে ইংরেজী ও মরাঠী তু'খানা সংবাদপত্রও সে। সাইটির কর্তৃত্বাধীনে প্রকাশিত হ'ত। সোসাইটির সভ্যগণ দরিদ্র জাবন যাপন করতেন ও মাসে পঁচাত্তর টাকার অধিক বেতন গ্রহণ করতেন না। 'কেশরী'তে বোসাই প্রদেশের এক মিত্ররাজ্যের শাসন-বিধির সমালোচনা প্রসঙ্গে গুপ্ত কথা প্রকাশের জক্ত ১৮৮২ সালে বিচারে তিলক ও তাঁর সহকর্মী আগারকারের চার মাস কারাদপ্ত হয়। জনসেবায় তিলকের এই প্রথম কারাবাস। ১৮৯০ সালে সোসাইটির অক্যান্ত পরিচালকগণের সঙ্গে সমাজ-সংস্কার সন্থন্ধে মতানৈক্য হেতু তিনি সোসাইটির সম্পর্ক ত্যাগ করেন এবং মরাঠা ও কেশরীর পরিচালনা ও সম্পোদনা ভার স্বয়ং গ্রহণ করেন। বিবাহ-সন্মতি আইন এই বৎসরই বিধিবদ্ধ হয়। তিলক এর বিরুদ্ধে জাের আন্দোলন চালান। গোখ্লের সঙ্গে তাার বিরোধিতা স্ক্রু হয় এই সময় থেকে। তিলক গুধু অঙ্ক শাস্ত্রেই কৃতবিত্ব ছিলেন না, হিন্দুশাস্ত্রেও তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। মরাঠী 'গীতা-রহস্তা'ও ইংরেজী 'ওরায়ন' তাঁকে অমর করে রাথবে।)

পুণ্যশ্লোক গোখ্লে উক্ত সোদাইটির দারিদ্রা-ব্রতাবলম্বী সভ্য ও
শিক্ষক। তিনি অর্থনীতিতে স্থপণ্ডিত। আলোচনা ও গবেষণা করে
ভারতবর্ষের অবস্থা তিনি সমাক অবগত হয়েছেন। সামাজিক বিষয়ে তিনি
ছিলেন উদার প্রগতিপন্থী, মহাদেবগোবিন্দ রাণাড়ের যোগ্য শিস্তা। তিনি
১৯০৫ সালে 'সার্ভেণ্ট অফ্ইণ্ডিয়া সোসাইটি' নামে এক ভারতসেবক মণ্ডলী গঠন করেন। ব্রিটেনের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে ভারতবর্ষের
সর্বপ্রকার হিত্যাধন করাই এ সোসাইটির উদ্দেশ্য। ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদের সদস্য হিসাবে গোখ্লের কার্য্য, বিশেষ—জনশিক্ষা প্রবর্ত্তনে
সরকারকে প্রবৃদ্ধ করবার চেষ্টা তাঁর স্বদেশবাসীরা বছকাল স্মরণ করবে।

তিনি আমরণ কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন এবং ১৯০৫ সালে বারাণদী অধিবেশনে কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেন।

বোষাইয়ের অধিবেশনে গোখ্লে মহোদয় দিবিল সার্বিদ সম্পর্কীয়
প্রস্তাবের সমর্থনে একটি জোরাল বক্তৃতা করলেন। এ সম্বন্ধে পাব্লিক
দার্বিদ কমিশনের মতামত আগে উল্লিখিত হয়েছে। দিবিল দার্বিদে
মোট ৯৪১ জন কর্মাচারী নিযুক্ত ছিল। ১৮৭০ সনের পার্লামেন্টীয় আইন
অন্ত্যাবে এর এক ষঠাংশ অর্থাং ১৫৮ জন ভারতীয় হবার কথা।
কমিশন এই সংখ্যা কমিয়ে ১০৮ জন ভারতীয় নিয়োগের পক্ষে মত
দেন! ঐ সংখ্যা কমিয়ে ১০৮ জন ভারতীয় নিয়োগের পক্ষে মত
দেন! ঐ সংখ্যাও কিন্তু কমিয়ে আবার ৯০ করা হ'ল। পর বৎসর
কল্কাতা অধিবেশনে গোখ্লে স্বয়ং এ ব্যবস্থার নিন্দা করে প্রস্তাব
উত্থাপন করেন। তিনি তথন এই ভবিশ্বদ্বাণী করেছিলেন মে, শিক্ষিত
সমাজের উপর বিশ্বাদ স্থাপন না করলে ও আশা-আকাজ্জা প্রণে
এতখানি অমনোযোগী হলে ফল বিষময় হবে। গোখ্লের এ কথায়
কর্পপাত না করে কর্তুপক্ষ তাঁরই পেছনে গোয়েন্দা লাগিয়েছিলেন!

প্রতিনিধিমূলক শাসন প্রণালা প্রবর্ত্তন ও শাসন-কার্য্যে ভারতীয় নিয়োগের ব্যবস্থা এ হু-ই ছিল তথনকার দিনে কংগ্রেসের প্রধান দাবী। পার্লামেন্টই এ সকলের নিয়ন্তা, একারণ নেতৃর্ন্দ বিলাতে জনমত গঠনে উল্যোগী হলেন। এ অধিবেশনেই এলাম হিউম, আর্ডলি নর্টন, জর্জ ইউল, স্থরেক্তনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আর এন্ মুধোলকার, ফিরোজ শা মেহ্তা প্রভৃতিকে নিয়ে বিলাতে এক প্রতিনিধি দল প্রেরণের ব্যবস্থা হ'ল। এই প্রতিনিধি দল ১৮৯০ সালে বিলাত গমন করেন। তাঁরা লগুন, ক্ষর্মান্যের্ড ও মফস্বলে নানা সভাসমিতিতে বক্তৃতা করে ভারতবর্ষের দাবী সম্পর্কে ইংরেজ জনসাধারণকে ওয়াকিবহাল করার চেষ্টা করেন। স্থ্যেক্তনাথ বলেন, তাঁরা এবারে ইংরেজ সাধারণের বিশেষ সহাম্নভৃতি

লাভে সমর্থ হবেছিলেন। এ অধিবেশনে এই নিয়ম স্থির হ'ল যে, প্রতি দশ লক্ষ ভারতবাসী পিছু পাঁচ জন করে প্রতিনিধি কংগ্রেসে যোগদান করতে পারবেন। সাধারণ সম্পাদক এলান হিউমের সহকারী নিযুক্ত হলেন এলাহাবাদের বিশিষ্ট জননেতা পণ্ডিত অযোধ্যানাথ। তাঁকে পরামর্শ দানের জন্ম বঙ্গে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মাদ্রাজে আনন্দ চালু ও বোম্বাইয়ে ফিরোজ শা মেহ্তা ষ্ট্রাণ্ডিং কাউন্দেল নিযুক্ত হন।

কংগ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশন হ'ল কল্কাতায়। পূর্ব্ব বৎসরে যে নিয়ম স্থির হয় তার ফলে এবারে প্রতিনিধি সংখ্যা অনেক হ্রাস পেয়ে সাত শ'র কিছু উপরে গিয়ে দাঁড়াল। দর্শক সংখ্যা হ'ল প্রায় সাত হাজার। অভার্থনা দমিতির সভাপতি হলেন বিথাতি ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ। মনোমোহন বরাবর ফৌজদারী মোকদ্দমায় আসামী পক্ষ সমর্থন করতেন। তিনি মোক্ষমা পরিচালনার সময় পুলিসের দৌরাত্মা ও শাসকবর্গের উদাসীক্ত সবিশেষ আলোচনা করতেন। ফলে দে যুগে শাসকবর্গের অনাচার অনেকটা প্রশমিত হয়। মনোমোহন অসহায়ের বন্ধু, আবার তুর্ণীতিপরায়ণ শাসকের ভীতির কারণ, এজন্ম তাঁর স্থনাম সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। মনোমোহন শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ স্বতন্ত্র করার বরাবর পক্ষপাতী ভিলেন। প্রতি বছর কংগ্রেসে এবিয়াক প্রস্তাব উত্থাপনেও তিনি ছিলেন অগ্রণ।

এবারকার মূল সভা "তি ফিরোজ শা মেহ্তাও বোম্বাইয়ের একজন বিখ্যাত ব্যারিষ্টার। ফিরোজ শার ধনবল প্রচুর, কর্ম্মক্তি অসাধারণ, স্বৈর-শাসনেরও ঘোর বিরোধী। একারণ দাদাভাই নৌরজী বিলাতের স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার পর থেকেই বোম্বাইয়ের নেতৃত্ব ভার স্বভাবতই তাঁর উপর পড়ে। তিনি কংগ্রেসে কর্তৃত্ব করেছেন বছদিন।

পূর্ব্বেকার ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ আইনের সংশোধন করে প্রতিনিধি-মূলক শাসন-প্রণালী প্রবর্তনের জন্ম চার্ল্য বাড্ল ১৮৯০ সালে পার্লামেটে একটি আইনের থসড়া পেশ করেন। এ থসড়ার নিরিথে আইন প্রণয়ন জন্ম লালমোহন ঘোষ পার্লামেন্টকে অনুরোধ জানিয়ে কংগ্রেসে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। বলা বাহুল্য, প্রস্তাব সর্ববসম্মতিক্রমে গুহীত হ'ল। ভারতীয় বজেট পেশের পূর্বে যাতে কমন্স সভার সভাপতি ভারতীয়দের দাবী উপস্থাপিত করার স্থবিধা দান করেন সে বিষয়ে অন্থরোধ জানিয়ে এবারে এক নৃতন প্রস্তাব গৃহীত হয়। চিরস্থায়ী ব্যবস্থা একমাত্র বাংলারই নিজম্ব। যে-সব অঞ্চলে এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় নি সে-সব স্থলে সরকারী রাজস্ব বিভাগ এত জ্বত কর বাড়াতে থাকে যে, প্রজাদের আর্থিক কষ্ট ও ত্বংথ চরমে ওঠে। প্রতি বছর জমির থাজনা দেড়গুণ দ্বিগুণ বেড়ে গিয়ে শেষে পনর গুণ বিশ গুণে গিয়ে ঠেকেছিল। কংগ্রেসের একটি বক্ততায় প্রকাশ, একটি গ্রামে হিসাব করে দেখা যায়, ভূমির মোট উপসত্ম যা, থাজনাও ধার্য্য হয়েছে তাই। এজন্ম পঞ্চম অধিবেশন থেকেই বঙ্গদেশের অন্তর্ম্মপ অক্সান্ত প্রদেশেও যাতে ভূমির চিরস্থায়ী ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয় সেজক্য প্রতিবছর কংগ্রেসে প্রস্তাব গৃহীত হতে থাকে। এবারেও এইরূপ একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

লবণ করের প্রতিবাদেও একটি প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। ১০৮৮ সালে সরকারী আদেশে এই লবণ কর বসান হয়। দীন্শা এত্লজী ওয়াচা হিসাব করে দেখান, এই অত্যাবশুক দ্রব্যটি প্রতি বছর ভারতবাসীরা প্রত্যেকে গড়ে মাত্র দশ পাউও থেতে পায়! ইউরোপে মাথা পিছু গড়ে ব্যবহৃত হয় ছাবিবশ পাউও! ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া কমিটির দারা বিলাতে প্রচার কার্য্য চালাবার জন্ম এবারে ব্যয় বরাদ হ'ল চল্লিশ হাজার টাকা, আর ভারতবর্ষের জন্ম ব্যয় ধরা হ'ল মাত্র পাচ

হাজার! কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ বিলাতে জনমত গঠনের প্রয়োজনীয়তা এতই অন্থত করলেন যে, ১৮৯২ সালে সেথানে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন করারও প্রস্তাব করেন। স্থাহিত্যিক স্বর্ণকুমারী ঘোষাল, প্রথম ভারতীয় মহিলা-চিকিৎক কাদদ্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুথ পাঁচ জন মহিলা এবারকার আধেবেশনে যোগদান করেন। কাদ্দিনী সভাপতিকে ধন্তবাদ দিয়ে সংক্ষেপে কিছু বলেও ছিলেন।

ইংরেজ আমলে মাদক দ্রব্যের ব্যবহার সহর পল্লী সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।
এর প্রতিরোধ কল্লে প্যারাচরণ সরকারের প্রচেষ্টার কথা আগে উল্লেখ
করেছি। কর্ত্বপক্ষ খোলাভাটী প্রথা প্রবর্ত্তন করে দেশীয় মদ উৎপাদনে ও
ব্যবহারে এদেশবাসীকে উৎসাহ দিতে থাকেন! এক সময় স্থরেক্তনাথ
কম্পকুমার মিত্র, কালাশঙ্কর শুকুল ও স্থগায়ক বরিশালবাসী বরদাপ্রসন্ম
রায়ের সহযোগে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত করেছিলেন। বরিশালে
অস্থিনীকুমার দত্তও বিশেষভাবে আন্দোলন চালিয়ে বহু স্থরা-বিপণি
ও স্থরা-উৎপাদন কেন্দ্র বন্ধ করতে সক্ষম হন। বিলাতে পার্লামেন্টেও
কেন্ প্রমুখ ভারত-বন্ধুগণ গ্র্বামেন্টের আ্বগারি নীতির তীব্র সমালোচনা
করেন। এর ফলে ভারত-সরকার খোলাভাটী প্রথা রহিত করতে
অবহিত হলেন। কংগ্রেস এবারে এ বিষয়ের উল্লেখ করে একটি প্রস্তাব
গ্রহণ করলেন।

১৮৯১ সালে নাগপুরে মাদ্রাজের বিখ্যাত আইনব্যবসায়ী আনন্দ চার্লুর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের সপ্তম অধিবেশন হ'ল। চার্লস্ রাড্ল, মাধব রাও ও রাজেন্দ্র লাল মিত্র এ বছর ইহধাম ত্যাগ করায় সভাপতি মহাশয় নিজ অভিভাষণে তৃঃথ প্রকাশ করলেন। ভারতবর্ষ ও আফগানিস্তানের মধ্যে এবছর থেকে সীমানির্দ্ধেশের কার্য্য স্থক হয়। শিক্ষিত সম্প্রদায় তথনও ১৮৭৮ সালের আফগান যুদ্ধ ও ভারতের

উপর তার প্রতিক্রিয়ার কথা ভূলতে পারেন নি। কাজেই কংগ্রেদ নেতৃবর্গ এই সীমা নির্দেশের মধ্যে আর একটি যুদ্ধের সন্ধান পেলেন। দৈল্প-ব্যয় সম্পর্কে দীনশা এতুলজী ওয়াচা এবারে হিসাব করে দেখালেন যে, ১৮৬৪ হতে ১৮৮৫ সালের মধ্যে সৈক্স-বায় বাড়ে মাত্র পাঁচ কোটি টাকা, আর ১৮৮৫-৮৬—১৮৯০-৯১ দালের মধ্যে তা বাড়ে চুয়ার কোটি টাকা! আর এ বর্দ্ধিত হ'ল শুধু রুশিয়ার ভাবী আক্রমণ ঠেকাবার জক্ত। তাই এ অধিবেশনে বালগন্ধাধর তিলক এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, ভাবী আক্রমণের (যা পঁচিশ বছরের মধ্যে নাও হতে পারে) আশস্কায় জলের মত অর্থব্যয় না করে, ভারতবাদীরা যাতে সত্য সতাই আত্মরক্ষায় সমর্থ হতে পারে দেজক্ অস্ত্র-আইনের কঠোরতা ও পক্ষপাতিত বিদূরণ, যুদ্ধবিতা শিক্ষার জন্য মিলিটারী কলেজ স্থাপন, যোদ্ধ জাতিদের নিয়ে 'মিলিশিয়া' বা দৈক্তদল এবং বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায় থেকে স্বেচ্ছাদৈক্ত নিয়ে রক্ষীবাহিনী গঠন করা হোক। আলী মহম্মদ ভীমজী তিলকের প্রস্তাব সমর্থন করে বলেন যে, জার্ম্মানীতে বাংসরিক সৈম্বর্যয় माथा পिছু ১৪৫ টাকা, ফ্রান্সে ১৮৫ টাকা, ইংলপ্তে ২৮৫ টাকা, আর ভারতবর্ষে ৭৭৫ টাকা।

বন-করের প্রতিবাদেও এবারে একটা প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। বন আইন দ্বারা ভারতবাসীর যুগ-যুগান্তের অধিকার লোপ করা হয়। এর ফল কিরপ বিষময় হ'ল একটি দৃষ্টান্তে তা বেশ বুঝা যাবে। বন-কর স্থাপনের ফলে সর্বত্ত গোচারণ ভূমির বিশেষ অভাব ঘটে এবং এক মান্তাজেই এক বছরে তিন লক্ষ গরু মারা যায়। জনশিক্ষার ওজুহাতে উচ্চ শিক্ষা সঙ্কোচের জন্ম সরকার শিক্ষা বায় কমাতেও বদ্ধপরিকর হলেন এ সময়। শিক্ষাবিৎ হেরম্বচক্র মৈত্র একটি প্রস্তাবে এর



অখিনীকুমার দত্ত

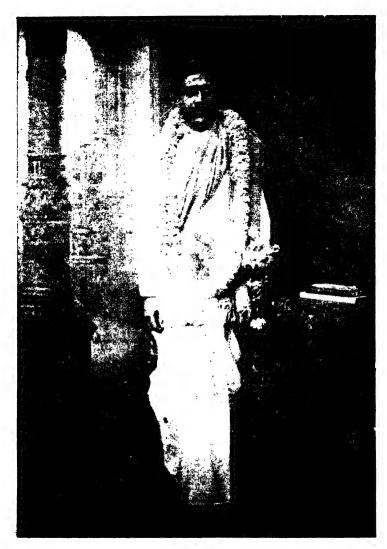

অরবিন্দ ঘোষ

প্রতিবাদ করেন এবং সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষা সম্পর্কে একটি কমিশন স্থাপনের জন্ম সরকারকে অন্মরোধ জানান।

কংগ্রেসের অষ্ট্রম অধিবেশন হ'ল এলাহাবাদে। এলাহাবাদের জননায়ক পণ্ডিত অ্যোধ্যানাথ এবারে মারা যান। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন পণ্ডিত বিশ্বস্তর নাথ ও মূল সভাপতি হন কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। বিলাতের সেন্ট্রাল ফিন্স্ব্যুরি কেন্দ্র হতে দাদাভাই নৌরজী ভারতীয়দের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম পার্লামেন্টে সদ্স্ত নির্ব্বাচিত হন, এজন্ত উমেশচন্দ্র অভিভাষণে আনন্দ জ্ঞাপন করলেন। সাধারণ নির্ব্বাচনের পূর্বেই বিলাতের রক্ষণশীল সরকার ইণ্ডিয়া কৌন্দিল আইন পাস করলেন। নির্ব্বাচনের নিয়মাদি না জেনে আইন সম্পর্কে কোন মতামত প্রকাশ করতে সভাপতি মহাশ্য দ্বিধা বোধ করেন। বক্ষের কোন কোন জেলায় জুরীর ক্ষমতা সম্কৃচিত করা হয়। উচ্চ শিক্ষার সক্ষোচ-সাধন করা হ'ল এ বছরে। উমেশচন্দ্র তাঁর বক্তৃতায় এসব বিষয়ের উল্লেথ করে তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। এ অধিবেশনে দার্শনিক প্রবর ব্যক্তেন্থা শীল শিক্ষাসম্পর্কীয় প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

১৮৯২ সালের 'ইণ্ডিয়া কৌন্ধিল্দ্ এক্ট' বা ভারতের ব্যবস্থা-পরিষদ আইনের কথা এইমাত্র উল্লেখ করলাম। ১৮৬১ সনের পরে এত কাল আর এ ধরণের আইন বিধিবদ্ধ হয় নি। কংগ্রেস প্রথম অধিবেশনেই প্রতিনিধিন্দ্রক শাসন-পরিষদের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করে প্রস্তাব গ্রহণ, করেছিলেন। ভারতবর্ধের শাসন-প্রণালী ভারতবাদী নিয়ন্ধিত করলে তৃঃখ-দৈন্দের অবসান হবে, কংগ্রেস নেতারা এই বিশ্বাসের অন্থবর্তী হয়ে বহু বৎসর আন্দোলন করেছেন। একটু আগে বলেছি, ১৮৯০ সালে চার্লদ্ রাড্ল হাউস অফ কমন্দে ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ সম্পর্কে একটি আইনের খসড়া উপস্থিত করেন। ইতিমধ্যে রাড্ল সাহেব মারা

গেলেন। তাঁর জাঁবিত কালেই কিন্তু ভারত-সচিব লর্ড ক্রেস হাউস অফ লর্ডসে সরকার পক্ষে একটি বিল উত্থাপন করেছিলেন। এ বিলে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের নামগন্ধও ছিল না। হাউস অফ কমন্সে এ বিল উত্থাপন করেন সহকারী ভারত-সচিব মিঃ কার্জ্জন (তথনও তিনি লর্ড হন নি)। ক্রেসের বিলই কমন্সে গৃহীত হয়ে আইনে পরিণত হ'ল।

সদশ্য-নির্বাচনের নিয়মাবলী রচনার ভার ভারত-গবর্ণমেণ্টের উপর দেওয়া হ'ল। কি নিথিল-ভারতীয় কি প্রাদেশিক সর্বত্রই সদশ্য-সংখ্যা হ'ল খুবই সামান্ত। স্থির হ'ল, অন্যুন দশ জন ও অনধিক যোল জন সদশ্য নিয়ে ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ, অন্যুন আট জন ও অনধিক কুড়ি জন সদশ্য নিয়ে মাদ্রাজ ও বোষাই ব্যবস্থা-পরিষদ, অনধিক কুড়ি জন সদশ্য নিয়ে বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদ এবং পনর জন সদশ্য নিয়ে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যা ব্যবস্থা-পরিষদ গঠিত হবে।

কংগ্রেসে যে-সব প্রস্তাব গৃহীত হয় ও ব্রাড্ল যে থসড়া পার্লামেন্টে পেশ করেন তাতে প্রতি পরিষদের অর্দ্ধেক সদস্য প্রতাক্ষভাবে ভারতীয়দের দারা নির্বাচিত হবার এবং এক চতুর্থাংশ সরকার কর্ত্ত্ক মনোনীত ও বাকী অংশ সরকারী সদস্য হবার কথা ছিল। নির্বাচন-প্রণালী এমন ভাবে ধার্যা হয় যে, সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় থেকেও উপযুক্ত সংখ্যক সদস্য নির্বাচিত হতে পারতেন। উক্ত আইনে কিন্তু এসব কিছুই গৃহীত হয় নি। বেসরকারী ভারতীয় সদস্য-সংখ্যা নির্ণয়ের ভারও ভারত গবর্ণমেন্টের উপর ছেড়ে দেওয়া হ'ল। এবারে সদস্যগণ বজেট আলোচনা ও প্রশ্ন জিজ্ঞাসার অধিকার লাভ করলেন, কিন্তু বজেটের উপর ভোট দানের অধিকার এবারেও তাঁরা পেলেন না! এইরূপে কংগ্রেসী আন্দোলনের প্রথম পর্বব

## বহিমুখী প্রচেষ্টা

## দ্বিতীয় পর্ব্ব

( ソケカラ-ンケカケ )

মনোমোহন ঘোষ কংগ্রেদে এক বক্তৃতার বলেছিলেন, বিলাতের বিখাত নেতা জন বাইট তাঁকে বলেন—নির্মান শশু-কর তুলে দেবার জক্ত তাঁদের ত্রিশ বংসর আন্দোলন চালাতে হয়েছিল। নবম কংগ্রেদের সভাপতি রূপে দাদাভাই নৌরজীও বলেন, শশু আইন, দাসত্ব আইন, কারখানা আইন, পার্লামেণ্টীয় সংস্কার আইন প্রভৃতি পার্লামেণ্টে বিধিবদ্ধ করাবার জক্ত ইংরেজদের দীর্ঘকাল আন্দোলন চালাতে হয়। তাঁদের এ কথার ব্যঞ্জনা এই যে, কংগ্রেস আন্দোলন চালিয়েছে মাত্র আট বছর, বিটিশের নিকট থেকে স্থযোগ স্থবিধা আদায় করতে হলে আরও বহু বছর তাঁদের আন্দোলন করতে হবে। কাজেই নেতৃবর্গের নির্দেশ অনুসারে কংগ্রেস বিটিশ জনমত ও ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে অধিকতর ধৈর্য্য সহকারে আন্দোলন চালাতে তৎপর হলেন।

১৮৯২ সালে ভারতীয় সমস্থাসমূহের প্রতি পার্লামেন্টের সদস্থগণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্ম দাদাভাই নৌরজী ও সার্ উইলিয়ম ওয়েডারবর্ণের চেষ্টায় একটি ইণ্ডিয়ান পার্লামেন্টারী কমিটি গঠিত হয়। কমিটি অল্প কাল মধ্যেই এক শ' চ্য়ান্ন জন পার্লামেন্ট-সদস্থের সহাম্নভৃতি লাভে সমর্থ হলেন। এই সদস্থদের সাহায্যে একই সময়ে বিলাতে ও ভারতবর্ষে সিবিল সার্বিস পরীক্ষা: গ্রহণের প্রস্তাব ভারত-সচিবের বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৮৯৩, ২রা জুন পার্লামেন্টে গৃহীত হয়। এদিকে ব্যবস্থা-পরিষদে সদস্থ-গ্রহণের নিয়মও সত্তব্য স্থিরীকৃত হ'ল। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের প্রস্তাবের

নিরিখে বিশ্ববিত্যালয়, মিউনিসিপালিটি, ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ড, করপোরেশনন বিণিক সভা, জমিদার সভা প্রভৃতির উপর সদস্তের নাম স্থপারিস করে লাট দপ্তরে পাঠাবার ভার দেওয়া হ'ল। লাটসাহেব ইচ্ছা করলে এ-সব গ্রহণ করতে পারেন বা নাকচ করতেও পারেন। তবে সাধারণতঃ তাঁদের স্থপারিসই তিনি গ্রহণ করতেন। নির্বাচন-প্রথার গোড়াপত্তন হ'ল। বন্ধীয় ব্যবস্থা-পরিষদে কুড়ি জন সদস্তের মধ্যে সাত জন সদস্ত এইরপে গৃহীত হবার কথা হয়। কল্কাতা করপোরেশন থেকে সর্বপ্রথম সদস্ত প্রেরিভ হলেন স্থরেক্সনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কংগ্রেসের নবম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হ'ল লাহোরে দাদাভাই নৌরজীর সভাপতিতে। জনহিতব্রতী সন্দার দয়াল সিং মাজিটিয়ার নাম আমরা আগে পেয়েছি। তিনি হলেন অভার্থনা-সমিতির সভাপতি। এবারকার প্রতিনিধি সংখ্যা ৮৬৭ ও দর্শক সংখ্যা চার হাজারের উপর। এখানে একটি কথা বলে রাখি যে, যে বছর যে কেন্দ্রে কংগ্রেসের অধিবেশন হ'ত সে বছর সে কেন্দ্র থেকে বিস্তর লোক কংগ্রেসে প্রতিনিধি রূপে প্রেরিত হতেন। এবারে পঞ্জাব থেকে চার্ম' একাশী জন প্রতিনিধি কংগ্রেসে যোগদান করেন। দাদাভাই নৌরজী তাঁর অভিভাষণে কোন কোন বিষয়ে কংগ্রেসী আন্দোলনের সাফল্যের কথা উল্লেখ করেন, কিন্তু ব্রিটিশ জাতিকে এই অমুরোধও জানান যে, তাঁরা যেন তাঁর স্বদেশবাসীর প্রতি আস্থা স্থাপন করে তাদের দাবি পূরণে সর্ব্বদা অবহিত থাকেন। ভারতের মর্মান্তিক দারিদ্রোর জন্ম দাদাভাহ শাদন-ব্যবস্থাকেই দায়ী করলেন। ভারতবাসী স্বোপার্জিত ফল ভোগে সমর্থ হলে রুশিয়াকে ব্রিটেনের ভয় করবার কোন কারণই থাকবে না। কারণ তথন তারা তার হয়ে লডতে সক্ষম হবে। তিনি এই আশা ব্যক্ত করে অভিভাষণ শেষ করলেন যে. অবিলম্বে ইংরেজ ও ভারতবাসী সকল বিষয়ে সমান অধিকার লাভ করবে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মত এবারেও নানা সমস্থা সম্পর্কে আলোচনা হয় ও প্রস্তাব গৃহীত হয়। ব্যবহা-পরিষদ-আইনে প্রত্যক্ষ নির্বাচন প্রথা স্বীকৃত হয় নি বলে এর সমালোচনা হ'ল খুব। বড়লাট ভারতীয় সদস্থ গ্রহণের যে নিয়ম প্রবর্ত্তন করেছেন ও বোদ্বাইয়ে যে ভাবে পরিষদে সদস্থ গৃহীত হয়েছে, গোখলে একটি বক্তৃতায় তার কঠোর সমালোচনা করেন। স্থরেক্রনাথ সিবিল সার্বিস প্রস্তাব গ্রহণের কথা উল্লেখ করে পার্লামেন্টকে অভিনন্দন জানান। পঞ্জাবে ব্যবহা-পরিষদ প্রবর্তনের অন্থ আর একটি প্রস্তাব পাস হয়। লালা লজপত রায় একটি বক্তৃতায় শিক্ষা সম্পর্কে সরকারী নীতির তার সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, "আমরা ধনজন দিয়ে মিশরে, আবিসিনিয়ায় ও আফ্ গানিস্তানে ব্রিটশের সাহায়্য করেছি, আর তার প্রতিদানেই আমাদের শিক্ষা সন্ধোচের ব্যবহা চলেছে!" এবারে নৃতন করে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন ডাক্তার বাহাত্রজী। ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্বিসে ভারতীয় নিয়োগের দাবি তিনি এ প্রস্তাবে জানালেন।

কংগ্রেসের দশম অধিবেশন হ'ল মাদ্রাজে। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি রঙ্গিয়া নাইডু ভারতবর্ষের দারিদ্রোর কারণসমূহ বিশ্লেষণ করে বল্লেন, 'শাসকবর্গ বিদেশ থেকে ভারত শাসন করেন বলে ভারতীয় রাজস্বের উপর অত্যধিক টান পড়ে। রাজস্বের এক-তৃতীয়াংশ সৈন্ত-রক্ষার জন্ত ব্যয় হয়, অবাধ বাণিজ্যনীতি প্রবর্তনে ভারতবর্ষ-জাত শিল্লাদির বিলোপ সাধিত হয়েছে। এসব কারণেই ভারতবর্ষ আর্জ প্রীহীন।' এবার মূল সভাপতি হলেন পার্লামেণ্টের আইরিশ সদস্ত মিঃ এলক্ষেড ওয়েব। তিনি হিসাব করে দেখান, ভারতীয় রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ প্রতি বছর ভারতবর্ষের বাইরে ব্যয়িত হয়। এরূপ ব্যবস্থা বছদিন চল্লে দেশ গরিব হবে না ত কি ?

এবছরে তু একটি বিসদৃশ ব্যাপার ঘট্ল। প্রথম, ভারত-গবর্ণমেন্টের বিরোধিতা অগ্রাছ্ করে সকৌন্দিল ভারত-সচিব ভারতবর্ধের বস্ত্র-শিল্পের উপর কর বদান! বস্ত্র-শিল্প কারখানার তথন সবে শৈশব অবস্থা। এ সময়ে ওরপ বাধা নৃতন শিল্পের পক্ষে মারাত্মক। কিন্তু ভারত-সচিবের মতে ব্রিটিশ তথা লাঙ্কাশায়ারের স্বার্থ যে ভারতীয় স্বার্থের চেয়ে বড়! কংগ্রেদ প্রথম প্রস্তাবেই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন। ইণ্ডিয়া কৌন্দিল উচ্ছেদ সম্পর্কে ব্যারিষ্ঠার আর্ডলি নর্টন একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ইণ্ডিয়া কৌন্দিল ভারতীয় স্বার্থের কিরূপ বিরোধী, গ্লাড্ষোন ও অক্সান্থ ব্রিটিশ রাজনীতিকদের অভিমত উদ্ধৃত করে তিনি সকলকে তা বুঝিয়ে দেন। শাসন ব্যয় সম্পর্কে অমুসন্ধানের জন্ম একটি প্রস্তাব গ্রহণ করলেন।

তৃতীয়টি সিবিল সার্বিস পরীক্ষা গ্রহণ সম্পর্কে। একই সময়ে বিলাতে ও ভারতে সিবিল সার্বিস পরীক্ষা গ্রহণের অফুকূলে হাউস অফ কমন্দে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় সে সম্পর্কে ভারত-সচিব ভারত-গবর্ণমেন্ট ও প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট গুলির নিকট মতামত চেয়ে পাঠান। এক মাদ্রাজ গবর্ণমেন্ট ছাড়া অস্তু সব প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট মায় ভারত গবর্ণমেন্ট উক্ত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। ভারত গবর্ণমেন্ট এই সব মতামত ভারত-সচিবকে প্রেরণ করলেন। বোম্বাই গবর্ণমেন্টের আপত্তি খুবই কোতৃককর। তাঁরা বলেন, ভারতেও পরীক্ষা গ্রহণ আরম্ভ হলে বিলাতে প্রতিযোগী গ্রহণের ক্ষেত্র সম্কুচিত হবে ও এজস্তু আয়ার্লিণ্ডের ও কানাতা অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি উপনিবেশের প্রার্থীদের বিশেষ অস্কুবিধা ঘট্বে! ভারত-সচিব ১৮৯৪, ১৯শে এপ্রিল ভারত-গবর্ণমেন্টকে জানান যে, পার্লামেন্টে গৃহীত হলেও তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে

এ প্রস্তাব কার্য্যকর হবে না! পার্লামেন্টে গৃহীত প্রস্তাব প্রকারান্তরে অকেজোই করা হ'ল।

একাদশ অধিবেশন হয় পুণা শহরে। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি বর্ষীয়ান্ রাও বাহাত্র ডি এম্ ভিদে মারাঠার পূর্বে গৌরব স্মরণ করে এই আশা ব্যক্ত করলেন যে, ভারতবর্ষ এমন একটি জাতিতে পরিণত হবে যার ভিত্তি হবে দৃঢ়, প্রস্তরবৎ শক্ত। এবারকার সভাপতি হলেন দেশপূজ্য স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে সভাপতি পদে বরণ করবার সময় ডাঃ বাহাত্রজী বলেন, "স্থরেন্দ্রনাথের নাম করলেই আ্মতাাগ, কর্ত্তবানিষ্ঠা, স্বদেশপ্রেম, অপূর্ব্ব বাগ্মিতা-শক্তি, এবং ধৈর্য্য, হৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের একটি পরিপূর্ণ মূর্ব্তি আমাদের চোথের সম্মুথে ভেনে উঠে।"

স্থরেন্দ্রনাথ সভাপতির মঞ্চ থেকে দীর্ঘ আড়াই ঘণ্টাকাল অনর্গল বক্তৃতা করেন। কংগ্রেসের ইতিহাসে এ দৃশ্য নৃতন। ভারতবর্ষ ও ভারত-শাসন সম্পর্কীয় যাবতীয় বিষয়ই তিনি বক্তৃতায় আলোচনা করলেন। কংগ্রেস মগুপে সমাজ-সংস্কার সম্মেলনের অধিবেশন সম্পর্কেরক্ষণীল বালগঙ্গাধর তিলক ও উদারপন্থী গোপালকৃষ্ণ গোথলের মধ্যে বিতর্ক ও কলহের সৃষ্টি হয়। সভাপতি স্থরেন্দ্রনাথ এ বিষয়ে বলেন যে, কংগ্রেস সম্মিলিত জাতীয় প্রতিষ্ঠান। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, পার্শী, শিথ, রক্ষণশীল, উদারপন্থী সকলেরই আশ্রয়ন্থল। আমাদের রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রসারের ও দাবি পুরণের জন্মই এর সৃষ্টি। সমাজ-সংস্কারের আলোচনা এখানে হওয়া বিধেয় নয়। স্থরেন্দ্রনাথ স্বয়ং ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য। কাঙ্গেই নিজ অভিজ্ঞতা থেকে পরিষদের কর্ম্মপ্রণালী ও তাঁদের ক্ষমতা সম্পর্কেও তিনি বিশেষভাবে বর্ণনা করেন। ব্যবস্থা-পরিষদগুলিতে জনসংখ্যার অমুপাতে ভারতীয়দের

কত সামাপ্ত আসন দেওয়া হয়েছে তার উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, বাংলা দেশের লোক সংখ্যা সাত কোটি, কিন্তু পরিষদে প্রতিনিধি গৃহীত হয়েছেন মাত্র সাত জন! আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে তিনি বলেন, গত বাট বছরের মধ্যে ভারতবংর্ষর রাজস্বে একচল্লিশ কোটি টাকা ঘাট্তি পড়েছে, আর জাতীয় ঋণ বৃদ্ধি পেয়েছে বিশ কোটি থেকে তৃ'শ দশ কোটি টাকায়! এর মধ্যে বেয়াল্লিশ কোটি টাকা বেড়েছে গত দশ বছরেরই ভিতর। বিটিশ রাজা উত্তর-পূর্ব্ধ ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে প্রসারিত করার যে বাতুলতাস্থলত প্রচেপ্তা তার ফলেই এই বিষম অবস্থার স্ক্রপাত। কিন্তু তিনি ইংলণ্ডের সদিচ্ছায় আস্থাবান্। তার আগুতায় এসে তার সঙ্গে সম্পর্ক রেথে বহু দেশ যেমন স্বাধীনতা লাভ করেছে ভারতবর্ষও এক দিন সেরপ স্বাধীনতা লাভ করবে—এই বলে স্ক্রেক্রনাথ তার ওক্তৃতা পরিস্মাপ্ত করেন।

প্রথম প্রস্তাবে তিন মাদের মধ্যে কংগ্রেসের গঠনতয় প্রণয়ন করে সাধারণ সম্পাদক ও ট্রাপ্তিং কাছ্রসলকে প্রেরণ করতে জানকীনাথ ঘোষাল পুনা-সমিতিকে অন্তরোধ জানান। দ্বিতীয় প্রস্তাব উত্থাপন করেন বৈকুণ্ঠ নাথ সেন। এ সময়ে ভারতীয় রাজস্ব-বায় সম্পর্কে একটা পার্লামেন্টারি কমিটি বসেছিল। কমিটির আলোচ্য বিষয় যাতে ব্যাপকতর করা হয়, এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য হ'ল তাই। অর্থাৎ, কোন্ কোন্ খাতে কি পরিমাণ মর্থ বায় হয় তাই শুধু না দেখে কি ধরণের নীতি দ্বারা চালিত হয়ে এরপ বায় করা হছে তা-ও যেন নির্ণয় করা হয়। এ প্রস্তাবটি খুবই শুরুত্বপূর্ণ। ঐ কমিশনই প্রয়েলবি কমিশন নামে পরিচিত। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় একটি তথ্যপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতায় সিবিল সাবিস, পেন্সন, ভাতা, স্কদ ( এক কথায় 'হোম চার্জ্জেস') সামরিক বায়, বাণিজ্য-নীতি প্রভৃতি কোটি কোটি

ভারতবাদীর কিরূপ মৃত্যুর কারণ হয়েছে তা তিনি বিশেষরূপে ব্যক্ত করেন।

উপনিবেশসমূহে প্রবাসী ভারতীয়ের প্রতি ইউরোপীয়দের ব্যবহার নির্মান। এ সময় দক্ষিণ আফ্রিকা প্রবাসী ভারতীয়দের ব্যবসা ও অক্যান্থ অধিকার লোপেরও বিশেষ ব্যবহা হয়। কংগ্রেস এর প্রতিবাদ ক'রে এই প্রথম এক প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। এ অধিবেশনে বিখ্যাত ভারতবন্ধু রেভারেও জাবেজ টি সাওার্লও যোগ দান করেন ও হেরম্বচন্দ্র মৈত্র কর্তৃক উত্থাপিত শিক্ষাসংকোচ সম্পর্কে সরকারী নীতির প্রতিবাদ-প্রস্তাব সমর্থন করেন। রেলে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের অন্থবিধা সম্পর্কেও এক প্রস্তাব স্থাপন করেন। কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সিবিল সাবিস সম্পর্কীয় প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এবারেও ব্রিটিশ কমিটির জন্ম ঘাট হাজার টাকা ব্যয় ধার্য্য হয়। দীন্শা এত্লজী ওয়াচা হিউম সাহেবের সহযোগী রূপে জয়েন্ট জেনারেল সেক্রেটারা নিযুক্ত হলেন।

১৮৯৬ সালে কল্কাতায় কংগ্রেসের দ্বাদশ অধিবেশন হ'ল।
এবারকার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়।
তিনি এ সময় অস্ত্র থাকায় তাঁর অভিভাষণ পাঠ করেন বিখ্যাত
ব্যবহারজীবী ডক্টর রাসবিহারী ঘোষ। এ বছর প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার
মনোমোহন ঘোষ মারা যান। রমেশচন্দ্র অভিভাষণে তাঁর কথা বিশেষ
ভাবে উল্লেখ করেন। এ সময় একটি কথা উঠে যে, ব্রিটিশ কর্ত্পক্ষ,
যেমন মেজিষ্ট্রেট প্রভৃতি, শিক্ষিত ভারতীয়ের চেয়ে জনসাধারণের
অবস্থা ভাল জানেন, ও তাঁরাই তাদের অধিকতর মন্ধল সাধন করে
থাকেন। রমেশচন্দ্র বলেন, শিক্ষিত ভারতবাসীই দরিক্র নিরক্ষর ভারতীয়
জনসাধারণের স্বাভাবিক ও অবিসংবাদিত নেতা।

মূল সভাপতি মহম্মদ রহিমুতুলা সায়ানি। কংগ্রেসে এই বার বছরে

ত্'জন মুদলমান সভাপতি হলেন। সায়ানি তাঁর অভিভাষণে বিশদ আলোচনা করে দেখান যে, মুদলমানদের কংগ্রেসে যোগদানের আপত্তির কারণগুলি সবই ভূয়ো। তিনি জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে কংগ্রেসে সম্মিলিত হতে সনির্বন্ধ অন্ধরোধ করেন।

এবারকার কংগ্রেসে কতকগুলি নৃতন বিষয়েরও প্রস্তাব ও আলোচনা হ'ল। ভারত-দরকার ও প্রাদেশিক দরকারের মধ্যে রাজস্ব বন্টনের কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম ছিল না। ভারত-সরকার উচ্চতম কর্তৃপক্ষ। প্রাদেশিক সরকারগুলি তাদের হুকুম তামিল করতে বাধ্য। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে প্রাদেশিক রাজস্বের বেশীর ভাগই ভারত গবর্ণমেন্ট গ্রাস করে ফেল্তেন। প্রতি বছর প্রাদেশিক সরকারের যা' কিছু টাকা উদ্ভ থাকত, পাঁচ বছর অন্তে হিসাব হলে তাও আবার তাঁরা নিয়ে নিতেন। অথচ জাতির সকল রকম গঠনমূলক কার্যা, যেমন-শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্পোন্নতি প্রভৃতি দকলই ছিল একান্ত ভাবে প্রাদেশিক সরকার-গুলিরই করণীয়। প্রতি বছর ভারত গবর্ণমেণ্টকে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিয়ে বাকা সবই যাতে প্রাদেশিক সরকারগুলি নিজ নিজ প্রদেশের জন্ম বায় করতে পারেন, সরকারকে তার ব্যবস্থা করবার অনুরোধ জানিয়ে বালগঙ্গাধর তিলক কংগ্রেসে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তিনি বক্ততা প্রদক্ষে বলেন, ভারত-দরকার অমিতব্যয়ী স্বামী, সর্ব্যরকম খেয়াল খুনী চরিতার্থ করার জন্ম চাই তার অর্থ; প্রাদেশিক সরকারগুলি তার এক একটি পত্নী, যা' কিছু পুঁজি পাটা আছে নীরবে সব দিয়েও এদের সোয়ান্তি নেই।

দিতীয় নূতন প্রস্তাব উত্থাপন করেন আনন্দমোহন বস্থু মহাশয়। শিক্ষা-বিভাগে ভারতীয়দের প্রতি অবিচার ও অসম ব্যবহার এ প্রস্তাবের মূল বস্তা। তিনি বলেন, ১৮৮০ সালের পূর্ব্বে বন্ধদেশে অন্ততঃ শিক্ষাবিভাগে ইউরোপীয় ও ভারতীয়ের মধ্যে কোন তারতম্য করা হ'ত না। তাঁরা দকলেই দমান বেতন পেতেন, ও পাঁচ শ' টাকা মাদিক বেতনে তাঁদের চাক্রী আরম্ভ হ'ত। ১৮৮০ দালে ভারতীর কর্ম্মচারীদের প্রারম্ভিক বেতন কমিয়ে তিন শ' তেত্রিশ টাকা ও ১৮৮৯ দালে আড়াই শ' টাকা করা হয়! তথন পর্যান্তও কিন্তু পদমর্য্যাদা সমান ছিল। ১৮৯৬ দালে যে ব্যবস্থা হয়েছে তাতে বেতনের তারতম্য ত আছেই, উপরম্ভ পদমর্য্যাদারও তারতম্য করা হয়েছে। শিক্ষা-বিভাগের উচ্চতম চাক্রি-গুলি ছ' শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েছে—ভারতীয় ও প্রাদেশিক। ভারতীয় শ্রেণীতে বিলাতে নিযুক্ত ব্যক্তিরা থাক্বেন, প্রাদেশিক শ্রেণীতে থাক্বেন ভারতে নিযুক্ত ব্যক্তিরা। বিলাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হলেও ভারতীয়েরা এই দ্বিতীয় শ্রেণীতে নিযুক্ত হবেন! কয়েকটি কলেজের অধ্যক্ষ পদেও তাঁরা নিযুক্ত হতে পারবেন না স্থির হয়। এইরূপ বিদদৃশ ব্যাপারের ফলে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মত বিখ্যাত বৈজ্ঞানিককেও প্রাদেশিক বিভাগেই চিরদিন কর্ম্ম করতে হয়েছে। আনন্দমোহন কংগ্রেস মণ্ডপ থেকে এ ব্যবস্থার বিক্রম্ভে তীব্র প্রতিবাদ জানান।

রেভাঃ কালাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামের সঙ্গে আমরা ইতিপূর্বে পরিচিত হয়েছি। তিনি বরাবর কংগ্রেসে উপস্থিত থেকে কোন-না-কোন প্রস্থাব উত্থাপন করেছেন। বিশ্ববিত্যালয়গুলিকে এক একটি পরিক্ষা-কেন্দ্র না করে শিক্ষা-কেন্দ্রে পরিণত করার প্রস্থাব এবারেই প্রথম কংগ্রেস থেকে উত্থাপিত হয়, আর এ প্রস্থাবের মূল হলেন কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। আঞ্চ কল্কাতা বিশ্ববিত্যালয় ও ভারতের অক্তাক্ত বিশ্ববিত্যালয়গুলিও য়ে শিক্ষা-কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে তার স্টনা এই প্রস্থাবেরই মধ্যে। কালীচরণ বলেন, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ও আচার্য্য প্রক্লচন্দ্রের মত বৈজ্ঞানিক প্রতিভা উচ্চতম শিক্ষায় ও গবেষণায় নিয়োজিত না হলে দেশের উন্নতির সম্ভাবনা নেই। কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনে আসাম চা-বাগানের শ্রমিক সম্বন্ধে প্রস্তাব তুল্তে দেওয়া হয় নি এই কারণে যে, এ একটি প্রাদেশিক প্রশ্ন । বস্ততঃ এ প্রশ্ন যে মোটেই প্রাদেশিক নয়, পূর্ব্বেই তা দেখান হয়েছে। চা-শ্রমিকদের ত্রবহা ও তার প্রতিকার সম্পর্কে প্রস্তাব উত্থাপন করেন যোগেল্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়। তিনি বলেন যে, চা-করদের হৢর্ব্যবহারের কথা শুনে আসামগামী শ্রমিকদের স্থীমার থেকে ব্রহ্মপুত্রে ঝাপিয়ে পড়তে তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় স্বাভাবিক ওজ্মবীনী ভাষায় চা-শ্রমিকদের তুর্দ্দশার কথা বর্ণনা করলেন।

মাজাজ ও বোঘাই গবর্ণরের শাসন-পরিষদ ত্'জন সদস্য নিয়ে গঠিত। একটি প্রস্তাবে এই সদস্য সংখ্যা বাড়িয়ে তিন জন করার ও তৃতীয় সদস্যপদে কোন বেসরকারী ভারতীয় নিয়োগের দাবি জানান হয়। পরে প্রাদেশিক ও ভারতীয় শাসন-পরিষদে, এমন কি ভারত-সচিবের কোন্সিলে যে ভারতীয় সদস্য গৃহীত হয়েছেন তার মূল আমরা এই প্রস্তাবের ভিতরেই পাই। সত্যেক্তপ্রসন্ম সিংহ (পরে লর্ড) আর একটি নৃতন প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এ ধরণের প্রস্তাব কংগ্রেস মঞ্চ থেকে উত্থাপিত হয় নি। এ সময়ে ঝালোয়ারের মহারাজাকে কোন অপ্রকাশ্ত কারণে গদিচ্যুত করা হয়। সত্যেক্তপ্রসন্ম এই দাবি করে প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ও রাজস্তদের গ্রহণযোগ্য কোন সাধারণ ট্রাইব্নালে প্রকাশ্ত বিচার ব্যতিরেকে মহারাজাদের গদিচ্যুত করা বাস্থনীয় নয়। কংগ্রেস নেতৃবর্গ অতঃপর রাজস্ত-ভারতের প্রতি বতই আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকেন, সরকারী নীতিও তদম্বযায়ী পরিবর্ত্তিত হতে স্কুক্র হয়।

এ সময় ত্রভিক্ষ ভারতময় ছড়িয়ে পড়ে। স্থরেন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে প্রস্তাব উত্থাপন করে বলেন, গবর্ণমেন্ট-অমুস্ত নীতির ফলে ভারতে আজ

এই তুর্দিন উপস্থিত। আকবরের আমলে শ্রমিকগণ যে পরিমাণ মজুরি পেত, এখন তার চেয়ে ঢের কম পায়। অথচ জীবিকা নির্বাহের বায় বহুগুণ বেড়ে গেছে। ভারতের দারিদ্র্যসম্পর্কে প্রত্যেকবার পার্লামেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়! এবারে এ সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপন করেন আর এন মুধোলকর। তিনি বলেন, ভারতের সর্ব্বত চিরস্থায়ী বন্দোবন্ত, ক্ষবিব্যান্ধ, কারিগরি শিক্ষার প্রবর্ত্তন ও আয়কর হ্রাস না হলে ভারতবাসীর দারিদ্রা মোচন হওয়া কঠিন। তথন পাঁচ শ' টাকা বাষিক আয়ের উপরেও আয়কর ধার্যা হ'ত। সরকারী চিকিৎসা বিভাগে বৈষম্য বিদূরণের প্রস্তাব করেন এবাবে ডাঃ নীলরতন সরকার। দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবাসী ভারতীয়দের হুদ্দশার কথা পরমেশ্বরম্ পিলৈ একটি প্রস্তাবে বিবৃত করেন। তিনি বলেন, 'ভারতবর্ষে এখন আমরা ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্ত হতে পারি। পার্লামেন্টের দারও আমাদের নিকট মুক্ত। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় ছাডপত্র ছাডা ভারতীয়দের চলাফেরা পর্যান্ত নিষিদ্ধ। রাত্রে ঘরের বার হতে দেওয়া হয় না, নির্দিষ্ট জায়গা ছাড়া অক্সত্র বসবাস করতে তারা অক্ষম, রেলের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রেণীতে তাদের গমনাগমন নিষিদ্ধ। টাম থেকে ভারতীয়দের ফুটপাথে ধাকা দিয়ে ফেলে দেওয়া দেখানকার দৈনন্দিন ব্যাপার। হোটেলে আহার বা সাধারণগম্য পথে গমন করতেও তাদের দেওয়া হয় না; ভারতীয়ের গায়ে থুথু দেওয়া হয়, আরও কতরকম অপমান নির্যাতন যে তাদের সহ্য করতে হয় তার ইয়তা নেই।' নাটালে এই সময় একটি কঠোর আহন পাশ হয়—চুক্তির মেয়াদ ফুরোলে হয় ভারতীয়দের নৃতন চুক্তিতে আবদ্ধ হতে হবে, নতুবা মাথা পিছু বছরে তিন পাউও করে সরকারে টেক্স দিতে হবে। আর ভারত গ্রর্ণমেণ্টও এই প্রস্থাবে সম্মতি দান করেছিলেন।

এবারকার কংগ্রেদের একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল শিল্প-প্রদর্শনী। শিল্প-প্রদর্শনী

এখন কংগ্রেসের একটি বিশেষ অঙ্গ, কিন্তু এখানেই তার স্ত্রপাত। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী এই শিল্প-প্রদর্শনী অষ্ঠানের মূলে ছিলেন। স্থ্রেন্দ্রনাথ ও অক্তান্ত কংগ্রেস-কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে তাঁকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন।

কংগ্রেদের ত্রয়োদশ অধিবেশন হ'ল বেরারের রাজধানী অমরাবতীতে। ১৮৯৭ সাল ভারতবাদীর পক্ষে নানা কারণে স্মরণীয়। স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ দালে আমেরিকার শিকাগো বিশ্বধর্ম্ম সম্মেলনে হিন্দুধর্ম্মের একমাত্র প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হয়ে বক্তৃতা করেন। তাঁর এই বক্তৃতায় ও পরবর্ত্তী কয়েকবছর যাবৎ হিন্দুধর্ম্মের মূলতত্ত্ব প্রচার হেতু বিদেশে—ইউরোপে ও আমেরিকায়, ভারতবর্ষ ও ভারতবাদীর মর্য্যাদা আশ্চর্যারকম বর্দ্ধিত হয়। স্বামীজী পুরো চার বছর পরে ১৮৯৭ সালের জান্তুয়ারী মাদে ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন ও সর্ব্বত্র দিখিজয়ী বীরের সন্মান লাভ করেন। ভারতবাসী তাঁর মধ্যে অপূর্বে সাহস, তেজ, শক্তি ও পরিপূর্ণতার প্রকাশ দেখে তুঃখ-দৈক্তের ভিতরেও যেন শক্তিমান হয়ে উঠ্ল। পরমহংদদেবের শিক্ষায় বিবেকানন্দ শক্তিমান, স্বদেশে ফিরে নরনারায়ণের সেবায় তিনি আত্মোৎসর্গ করলেন। বেলুড় মঠ ও রামক্বঞ্চ মিশন তাঁর অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। তিনিই প্রথম ভার্তবাদীকে বহিমুখী মনোবুত্তি পরিত্যাগ করে নিজের নোষ-ক্রটি ক্ষালনে অবহিত হতে উপদেশ দিলেন। 'ভারতবর্ষের চঃখ দৈন্তের জন্ম ভারতবাসীই দায়ী, তা নিরাকরণের উপায়ও তারই হাতে'— এই মহামূল্য বাণী তিনিই ভারতময় প্রথম প্রচার করেন।

এ বছরটী আরও নানা কারণে শ্বরণীয়। ভারত-সরকারের অমিতব্যয়িতার কথা কংগ্রেস বরাবর ঘোষণা করে এসেছেন। বায় সঙ্গোচের জক্ম নানারূপ প্রস্তাব ত নেতৃবর্গ করেছেনই। এই আন্দোলনের ফলে পার্লামেন্ট সত্যাসত্য নির্ণয়ের জক্ম একটি কমিশন বঁসান। লর্ড ওয়েলবী সভাপতি ছিলেন বলে এ কমিশন ওয়েলবী কমিশন নামে পরিচিত। ভারতবন্ধু সান্ধ উইলিয়ম ওয়াডারবর্গ, ডবলিউ এস্ কেন ও দাদাভাই নৌরজী কমিশনের সদস্য ছিলেন। কমিশনে সাক্ষ্য দেবার জন্ম ভারতবর্ধ থেকে চার জন আহুত হন। এঁরা হলেন বোম্বাইয়ের দীন্শা এত্লজী ওয়াচা, পুণার গোপালকৃষ্ণ গোথ্লে, মাদ্রাজের জি স্থবন্ধণা আয়ার ও বাংলার স্থারেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। দাদাভাই নৌরজী সদস্য হলেও কমিশনের সমক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। সাক্ষ্যদানের পরে নেতৃবর্গ ভারতে ফিরে আসেন ও পরবর্ত্তী কংগ্রেসে যোগদান করেন।

স্থরেন্দ্রনাথ জুন মাসেই কল্কাতায় ফিরে এলেন। এই জুন মাস বাঙালীর নিকট আর একটি কারণে স্মরণীয়। সমগ্র বাংলা, বিহার ও আসাম জুড়ে ১২ই জুন এক ভীষণ ভূমিকম্প হয়। তাতে ধনপ্রাণ নাশ হয় বিস্তর। ভূমিকম্পের সময় রাজশাহীর অন্তর্গত নাটোরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের তৃতীয় দিনের অধিবেশন হচ্ছিল, অধিবেশন শেষ হবার মুথেই এই ভূমিকম্প হয়।

পূর্ব্ব বছর থেকেই তুর্ভিক্ষ ভারতময় ছড়িয়ে পড়েছে। কংগ্রেস মঞ্চ থেকে স্থরেল্রনাথ এ নিয়ে তুর্ভিক্ষ পীড়িত জনসাধারণের সাহায়ের জন্ত সকলের নিকট আবেদন জানান। বোষাইয়ে এ সময় ভীষণ তুর্ভিক্ষ হয়। তা ছাড়া এখানে আরও একটি নৃতন বিপদ দেখা দিল। প্লেগ মহামারী সর্ব্বপ্রথম ভারতের বোষাই প্রদেশে আবিভূতি হয় ও শত শত লোকের প্রাণহানি ঘটাতে থাকে। লক্ষ্ণ লক্ষ লোকের প্রাণে ভীষণ আতঙ্কের উদ্রেক হ'ল। সরকার প্লেগ কমিটি প্রতিষ্ঠা করলেন। পুণায় প্লেগ নিবারণের জন্ত যে সব উপায় অবলম্বিত হ'ল তা নিয়ে খুবই কথা উঠে। সরকারী কর্ম্মচারী হিন্দু মুসলমান নির্বিরশেষে সকলের গৃহে এমন কি অন্তঃপুরে প্রবেশ করে, দেবমন্দির ও মস্জিদে ঢুকে প্লেগাক্রান্ত ব্যক্তি অন্বেষণের সময় এমনভাবে কার্যা করে চল্ল যা জনসাধারণের পক্ষে থুবই আপত্তিজনক। 'প্রেগ কর্মচারীদের চেয়ে প্রেগ ভাল'—উত্যক্ত হয়ে লোকে এরূপ কথাও বলতে লাগ্ল! নাটু ভ্রাতৃদ্বয় এর প্রতীকারের আশায় উচ্চতম কর্জৃপক্ষের নিকট এক আবেদন-লিপি প্রেরণ করেন। নাটু-ভ্রাতৃদ্বয়ের নাম আজ জাতীয় ইতিহাসে বিশিপ্ত স্থান লাভ করেছে। সন্দার নাটু ও তাঁর ভ্রাতা বংশপরম্পরায় রাজভক্ত প্রজা। মরাঠা দেশে ইংরেজ-আধিপত্য স্থাপনে ব্রিটিশকে তাঁদের পূর্বপুক্ষণণ যথোচিত সাহায়া করেন। এর পুরস্কার স্বরূপ ইংরেজের নিকট থেকে তাঁরা জায়গীরও ভ্রোগ করতেন।

প্রেগ কমিটির উপর লোকের বিদ্বে এত বেড়ে গেল যে, এর সভাপতি মি: র্যাপ্ত ও কর্মচারী লেফ্ ট্ন্সাণ্ট এয়ারেষ্ট আততায়ীর হাতে প্রাণ বিসর্জ্জন দেন। আততায়ীর অবিলম্বে ধরা পড়ল ও বিচারে চরম দণ্ডে দণ্ডিত হ'ল। কিন্তু ভারতীয় আমলাতন্ত্র এতেই নিরস্ত হ'ল না। যে নাটু-ভাতৃত্বয় আগেই তাদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন তাঁদের উপরই কোপ পড়ল। নাটু-ভাতৃত্বয় ১৮২৭ সালের বোম্বাই রেপ্তলেশন অনুযায়ী বিনা বিচারে বন্দী হলেন! তাঁদের সম্পত্তিও সরকারে বাজেয়াপ্ত হ'ল। তাঁরা আঠার মাস বন্দী জীবন কাটিয়ে মুক্তিলাভ করেন। এ নিয়ে তথন ভারতবর্ষে খ্রই আন্দোলন ও বিক্ষোভ উপস্থিত হয়! কিন্তু আর যে একটি ব্যাপার ঘট্ল তাতে আমলাতন্ত্রের নিপীড়ন নীতি অন্ত সকল ব্যাপার ছাপিয়ে উঠ্ল।

বালগৃঙ্গাধরতিলক কংগ্রেসের একজন বিশিষ্ট নেতা। তাঁর কথা ইতিপূর্ব্বে কিছু বলেছি! তিনি পাঁচ বছর একাদিক্রমে বোম্বাই প্রাদেশিক সাম্মেলনের সম্পাদক ছিলেন। ১৮৯৫ সালে কংগ্রেসের পুণা অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক রূপে কিছুকাল তিনি কাজ করেন। পরে সমাজ-সংশ্বার সম্মেলন সম্পর্কে মতদ্বৈধতা হেতু সম্পাদকের পদ ছেড়ে দেন।
তিনি আড়াই বছর বাবৎ বোশাই ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য ছিলেন। তিলক
১৮৯০ সালে গণপতি উৎসব ও ১৮৯৫ সালে শিবাজী-উৎসবের স্ফ্রচনা
করেন। তদবিধি প্রতিবছর শিবাজীর জন্মদিনে এই উৎসব প্রতিপালিত
২তে থাকে। এই সব কারণে ইতিমধ্যেই তিনি মরাঠাজাতির হাদয় জয়
করেছেন। ১৮৯৬ সালের ত্রভিক্ষ নিবারণে তিলক শ্বয়ং সরকারকে
বিশেষ সাহায্য করেন। পর বছর প্লেগ আরম্ভ হলে তিনি পুণায়ই
থেকে গেলেন ও নিজ জীবন বিপন্ন করে রোগীদের সেবায় আত্মনিয়োগ
করলেন। তিলক প্লেগ-কমিটির অনাচারের তার প্রতিবাদ করেন
এবং নিজে হিন্দু প্লেগ হাসপাতাল স্থাপন করে রোগীদের চিকিৎসার
ব্যবস্থা করে দেন।

১৮৯৭ সালের ২৩ই জুন শিবাজী উৎসব নিষ্পন্ন হয় ও এর বিস্তৃত বিবরণ ১৫ই জুন তারিথের কেশরী পত্রে প্রকাশিত হয়। পরবর্তী ২২শে জুন র্যাপ্ত ও এয়ারেষ্ট নিহত হন। আমলাতন্ত্র কাকতালীয়বৎ যুক্তিতেই তিলককে রাজদ্রোহ অপরাধে দায়ী করে ২৬শে তারিথে গ্রেপ্তার করে। তিনি হাইকোটে দায়রায় সোপর্দ্দ হলেন। ৮ই সেপ্টেম্বর ছ'জন ইউরোপীয় ও তিনজন ভারতীয় জুরীর সম্মুথে তাঁর বিচার হ'ল। ইউরোপীয় জুরীয়া তাঁকে দোষী ও ভারতীয় জুরীয়া তাঁকে নির্দোষ সাবাস্ত করেন। জজ অধিকাংশের মত গ্রহণ করে তিলককে দেড় বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত্ করলেন। স্থপণ্ডিত ম্যাকসমূলার ও উইলিয়ম হান্টার মহারাশী ভিক্টোরিয়ার নিকট আবেদন করে কারাদণ্ড ভোগের পর ১৮৯৮ সালে ৬ই সেপ্টেম্বর তিনি অব্যাহতি পান। তিলকের সঙ্গে অক্স তু'থানা সংবাদপ্রের সম্পাদকেরও কারাদণ্ড হয়েছিল।

একদিকে হর্ভিক্ষ, মহামারী ও ভূমিকম্প অক্তদিকে নির্বাদন, কারাদণ্ড ও ভারতব্যাপী বিক্ষোভ—এরপ অবস্থার মধ্যে অমরাবতীতে মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিখ্যাত উকীল চিত্তুর শঙ্করন নায়ারের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের ত্রয়োদশ অধিবেশন অফুষ্ঠিত হ'ল। অভার্থনা-সভার সভাপতি ছিলেন তিলক-বন্ধ গনেশশ্ৰীকৃষ্ণ খ্যাপার্দে। প্রতিনিধি সংখ্যা প্রায় সাত শ'। সভাপতি তাঁর তেজোব্যঞ্জক বক্তৃতায় ভারতময় বিক্ষোভের কথা স্বস্পষ্ট রূপে ব্যক্ত করলেন। তিনি তিলকের প্রদঙ্গ উত্থাপন করে বলেন যে, তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের ভিত্তি কি সে সম্বন্ধে গবর্ণমেন্ট এথনও নির্ম্বাক। ভারতবর্ষের অধিবাদীরা তা জান্তে চাইছে,—ভবিষ্যৎ বংশধরগণও তা জানতে চাইবে। উন্নতির প্রকাশ্য পথরোধের আয়োজন হলে তা নিশ্চিত অপ্রকাশ্য অলিগলির মধ্যে নিজ পথ খুঁজে নিতে বাধ্য হবে। তিনি উপসংহারে বল্লেন—''আমরা কি ভারতবর্ধের বর্ত্তমান অবস্থা নিয়েই সম্ভুষ্ট থাক্ব, না তার উন্নতি সাধনে, উন্নততর অবস্থায় পৌছতে যথাসাধ্য চেষ্টা করব। দীর্ঘকালের পরাধীনতায় ও দাসত্বে ভারতবাসীর জাতীয় শক্তি বিলুপ্ত ও শ্রীবৃদ্ধি ব্যাহত হয়েছে; তার ঐশ্বর্যা ও মহত্ব থেকেও আজ সে বিচ্যুত। ভারতবর্ষ যদি বর্ত্তমান অপেক্ষা উন্নততর অবস্থায় উপনীত হতে চায় ও অক্সান্ত জাতিদমূহের মধ্যে যোগ্য আদন লাভের আকাজ্ঞা করে তা হলে তা সম্পূর্ণ রূপে শিক্ষিত ভারতবাসীর ঐকান্তিক চেষ্টা-যত্নেই সম্ভব হবে।"

শিক্ষিত সাধারণের উপর আমলাতম্ব যে নিপীড়ন স্থক্ক করেন তার ফলেই কংগ্রেসের 'এক্ট্রিমিষ্ট' বা চরমপন্থা দলের স্থাষ্টি। কোন কোন কংগ্রেস নেতার মনে এ সময় জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলন চালাবার প্রয়োজনীয়তার কথা উদিত হয়। অম্বিনীকুমার দত্ত বহু পূর্ব্বেই এক্নপ আন্দোলন স্থক্ক করেন। তিনি এই অধিবেশনেই স্পষ্ট ভাষায়

বলেন, "বছরে তিন দিন কংগ্রেস করে বা সেই উপলক্ষ্যে কয়েক দিন স্থানে স্থানে সভা করে দেশের যথার্থ উন্নতি হবে না। এ তামাসা মাত্র। সারা বছর ধরে প্রতি দিন, প্রতি মুহূর্ত্ত সমগ্র ভারতীয় সমাজের স্তারে স্তারে, তিল তিল করে এ কার্যাট করতে হবে। এজন্য একটি সভ্য গঠন আবশ্যক।"

কংগ্রেসে পূর্ব্ব প্রবি বারের মত এবছরও শাসন-প্রণালী সম্পর্কীয় নানা প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। এ সময় ভারত-সরকার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অগ্রসর নীতি পরিচালনে ব্যস্ত। এজন্ম তাদের বৃদ্ধে লিপ্ত হতে হয়। ওয়াচা মহাশয় এর প্রতিবাদ করে বল্লেন যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টেরই এই যুদ্ধের বায় ভার সম্পূর্ণ বহন করা উচিত। একটি প্রস্তাবে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় বিলাতে ওয়েলবী কমিশনকে এই অন্তরোধ করেন, তাঁরা যেন ভারতবর্ষের শাসন-প্রণালীর সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও অন্তসন্ধান করেন। ভারতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদগুলিতে নির্ব্বাচিত সদস্ত-সংখ্যা বৃদ্ধি, বজেটের উপর ও আইন প্রণয়নে নির্ব্বাচিত ভারতীয় সদস্ভাদের ভোটদানের অধিকার, সামরিক ও অসামরিক ভারত ও ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের মধ্যে ব্যয় বন্টন প্রভৃতি সম্বন্ধেও যেন কমিশনে আলোচনা হয়। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এ প্রস্তাব সমর্থন করেন।

এবারকার অধিবেশনে ছটি খুব গুরুতর বিষয়ের আলোচনা হ'ল। প্রথমটি বিনা বিচারে নির্কাসন সম্পর্কে, দ্বিতীয়টি ফৌজদারী আইনে নব প্রস্তাবিত রাজদ্রোহ ('সিডিশন') ধারার সংশোধন সম্পর্কে। স্থরেক্রনার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম প্রস্তাবটি উত্থাপন করে বলেন, "বঙ্গের ১৮১৮ সালের তিন আইন, মাজাজের ১৮১৯ সালের ছই আইন ও বোঘাইয়ের ১৮২৭ সালের পঁচিশ আইন এয়ুগে একেবারে অচল। বিনা বিচারে কাউকে বন্দী করা মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়। বোঘাই আইন অমুসারে ধৃত নাটু-

ভ্রাতৃষয়কে হয় অবিলম্বে কারামুক্ত করা হোক্, নতুবা প্রকাশ্য বিচারালয়ে তাঁদের বিচার হোক্।" স্থরেন্দ্রনাথ আরও বলেন, "পুণায় পিটুনি পুলিশ বিসিয়ে ভয়ানক ভুল করা হয়েছে। এর চেয়েও বড়রকমের ভুল হয়েছে তিলক ও ত্'জন সম্পাদককে রাজদ্রোঃ আইনে দণ্ডিত করে। তিলকের জন্য আমার প্রাণ বেদনায় ভরপুর। সমগ্র জাতিই আজ তাঁর জন্ম ক্রন্দন-রত।"

এই আমলাতম্ভ অক্তদিকে দমন-নীতি পাকাপোক্ত করবার জক্ত ফৌজদারী আইনের রাজদ্রোহ বিষয়ক ১২৪ (ক) ধারা সংশোধনেও উঠে পড়ে লাগ্লেন। কোন লেখায় বা বক্তৃতায় ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রতি মুণা ও বিষেষ ( 'contempt' and hatred' ) প্রকাশিত হলে লেথক বা বক্তাকে আইনতঃ দণ্ডনীয় করে ঐ ধারা সংশোধনের প্রস্তাব করা হ'ল ! শুধু তাই নয়, মেজিষ্ট্রেট যে-কোন লোককে রাজদ্রোহের অপরাধে গ্রেপ্তার করে নিজেই তার বিচার করতে পারবেন। দায়রায় যা হাইকোর্টে রাজদোহ অপরাধ বিচারের যে প্রথা ছিল তাও রহিত করার প্রস্তাব হ'ল এর মধ্যে। মেজিষ্ট্রেট সদাচরণের ('good behaviour') প্রতিশ্রুতি আদায়ের জক্ত যে-কোন ব্যক্তির নিকট উপযুক্ত পরিমাণ জামিন দাবি করতে পারবেন। সভা-সমিতিতে বক্তৃতা ও সংবাদপত্তে লেখার স্বাধীনতা এইরূপে ব্যাহত হলে জাতির উন্নতির পথে বিষম বিদ্ন ঘটুবে এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব উত্থাপন করলেন ধীরমতি প্রবীণ কংগ্রেস নেতা উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রর্ণমেন্ট কিন্ত ব্যবস্থা-পরিষদে উক্ত মধ্যে আইন সংশোধিত করিয়ে নিলেন। কংগ্রেস কর্তুপক্ষ তথনও বিলাতের জনমতের উপর সম্পূর্ণ আস্থাবান। বিলাতে জনমত গঠনের জক্ত এবারেও ষাট হাজার টাকা মঞ্জুর হ'ল !

কংগ্রেসের চতুর্দ্ধশ অধিবেশন হয় মাজাজে, ১৮৯৮ সালে। এবারে

সভাপতি হলেন বিখ্যাত ব্যারিষ্টার রাজনীতিজ্ঞ ধর্মপ্রাণ আনন্দমোহন বস্থ। আনন্দমোহন তাঁর স্থচিন্তিত অভিভাষণে সরকারের দমন নীতি, শিক্ষা নীতি, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অগ্রসর নীতি ও স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা হ্রাস প্রচেষ্টার তীব্র সমালোচনা করেন। এ সময়ে সরকারী নীতি এতটা ছ্র্বিসহ হয়ে উঠে যে, রাজনীতিতে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ সভাপতি মহাশয়ের জনৈক বন্ধু তাঁকে লেখেন, "আপনি কি ব্রিটিশ্রাজের মিত্র? তা হলে এই সব আত্মঘাতী নীতি থেকে কর্তৃপক্ষকে নিরস্ত হতে অন্ধরোধ করুন। আর আপনি যদি শক্র হন, তা হলে আমার পরামর্শ এই যে, নীরব থাকুন এবং সব বিষয়েই নিজেরাই নিজেদের পথ বেছে নিন্।" সরকারের দমন ও পেষণ নীতির ফলে ক্রমশঃই কর্তৃপক্ষের উপর ভারতবাসীর আস্থা টল্তে লাগ্ল।

এ অধিবেশনেও যথারীতি শাসন সম্পর্কীয় বহু প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। রাজদোহ মূলক আইনের কথা আগে বলেছি। এবার কংগ্রেসে এর প্রতিবাদ করে এক প্রস্তাব পাস হ'ল। প্রস্তাবক জাম্বুলিঙ্গ মূদালিয়ার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বল্লেন, "আস্থা ও সদিচ্ছার বদলে গবর্ণমেন্টের উপর লোকের অবিশ্বাস ও সন্দেহই বিভ্যমান। হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্যান্ত গবর্ণমেন্টের প্রতি সকলের মনে একটা তিক্ত ভাব বিরাজ করছে।"

এক সময় সরকার 'সিক্রেট প্রেস কমিটি' নামে সংবাদপত্র শাসনের জন্ম একটি কমিটি স্থাপন করেন। আজকাল 'সেন্সর' কথাটির সঙ্গেই আমরা খুবই পরিচিত। সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ ও রচনার উপর গোপনে গোপনে বিচার-আলোচনা করা হ'ল ঐ প্রেস কমিটির কাজ। ডবলিউ এ চেম্বার্স এর প্রতিবাদে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন ও নরসিংহ চিস্তামণি কেলকার তা সমর্থন করে এক জোরাল বক্তকা দেন।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে যে কয়েকটি স্বায়ত্ত-শাসন মূলক প্রতিষ্ঠান

ছিল তাতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংখ্যাধিক্য থাকায় তাদের বিশেষ প্রতিপত্তি জন্মে। সরকার এই অধিকারটুকুও বরদান্ত করতে পারলেন না। বন্ধীয় ব্যবস্থা-পরিষদে কল্কাতা মিউনিসিপাল আইন সংশোধন করে ও বোম্বাইয়ে সিটি ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট মারফত এই প্রতিপত্তি বিলোপের চেষ্টা চল্ল। গণেশশ্রী খাপার্দ্দে এর প্রতিবাদে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন ও যোগেশচন্দ্র চৌধুরী তা সমর্থন করেন। যোগেশচন্দ্র বলেন, কল্কাতা করপোরেশনের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অপরাধ, করদাতাদের স্বার্থরক্ষায় তৎপরতা এবং ঐকাস্তিকভার সঙ্গে কর্ত্ব্য সম্পাদন!

দক্ষিণ-আফ্রিকার প্রবাসী ভারতীয় সমস্থা ক্রমশং জটিল হয়ে উঠ্ল।
নাটালে ভারতীয় বিরোধী আইনের কথা পূর্ব্বে বলা হয়েছে। ভারতের বড়লাট লর্ড এল্গিন (১৮৯৪-১৮৯৮) ঐ নির্ভুর আইনে সম্মতি দান করলেন। বাস্তুবিক লর্ড এল্গিনের আমলেই ভারতবর্ষে ও ভারতের বাইরে ভারতীয়দের তুর্গতি স্থক্ষ হয়—লর্ড কার্জ্জন এসে প্রজ্ঞলিত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলেন মাত্র। ট্রান্সভালে এই মর্ম্মে একটি আইন পাস হ'ল যে, শহর-গুলির মধ্যে ভারতবাসীরা বাস করতে পারবে না। শহর হ'তে থানিকটা দূরে যেথানে ময়লা আবর্জ্জনা পুড়িয়ে ফেলা হয় সে সব অঞ্চলেই তাদের বসবাসের উপযুক্ত স্থান বলে স্থির হয়। এ সময়কার ভারত-সচিব ছিলেন লর্ড জর্জ্জ হামিলটন। তিনি ভারতীয়দের উপর খুবই বিরূপ—ভারতীয়দের অসভ্য' জাতি বলে আথ্যা দিয়েছেন। তাঁর নিকট থেকে স্থবিচারের আশা ত্রাশা! এইসব অনাচার অবিচারের প্রতিকারের আশা না দেথে মোহনদাস করমচাদ গান্ধী এই সময় দক্ষিণ-আফ্রিকার নাটাল ও ট্রান্সভাল প্রদেশে জোর আন্দোলন স্থক্ষ করেন। কংগ্রেস এবারেও ভারতীয়দের প্রতি ত্র্যুবহারের বিরুদ্ধে এক প্রস্তাব গ্রহণ করলেন।

## বৈর-শাসন ও কংগ্রেসের কার্য্যক্রম

( 22-22-72-8 )

লর্ড কার্জন ১৮৯৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন। কংগ্রেস তাঁকে যথারীতি অভিনন্দন জানালেন ও এই আশা ব্যক্ত করলেন যে, তাঁর আমলে ভারত-শাসনে আবার উদার-নীতি অহুস্ত হবে। কিন্দ কার্জনের কার্য্যাবলী এর বিপরীতই প্রমাণিত কর**লে। ছর্ভিক্ষ** নিবারণে এবং ইউরোপীয় ও ভারতীয়ের মধ্যে বিচার-বৈষম্য বিদুরণে তিনি কতকটা চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু তাঁর স্বৈর-শাসন কংগ্রেস নেতৃবর্গকে শীঘ্রই বিদ্বিষ্ট করে তুল্ল। স্থরেন্দ্রনাথ বলেন, ভারত-সভার পক্ষ থেকে ১৮৯৯ গালে কার্জনকে অভিনন্দন করবার জন্ম কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি লাটপ্রাসাদে গমন করেন। কিন্তু দেশী পাছকা পরিহিত বলে কেউ কেউ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের অন্তমতি পান নি! এই সামান্ত ব্যাপার থেকেই তাঁরা তাঁর ভাবী স্বৈর-শাসনের আভাষ পেলেন। বস্তুতঃ লচ কার্জন একটি বক্তৃতায় এই কথা স্পষ্ট ব্যক্ত করলেন যে, ভারতে ব্রিটিশ আধিপতোর মূল উদ্দেশ্য ছটি-একটি, ভারতে ব্রিটিশ শাসন স্থদৃঢ় করা, অন্যটি, ভারতে ব্রিটিশ বাণিজ্যের প্রসার। কংগ্রেসের উপরও তিনি ছিলেন খুব বিরূপ। ১৯০০, ১৮ই নবেম্বর তিনি ভারত; সচিবকে এক পত্তে লেখেন, "আমার নিজের বিশ্বাস এই যে, কংগ্রেসের পতন সন্নিকট, এবং আমার একটা প্রধান আকাজ্জা হ'ল, ভারতে অবস্থিতি কালেই একে শাস্তিতে মরণের পথে এগিয়ে দেওয়া।" কাজেই যতই দিন যেতে লাগুল ততই শিক্ষিত সমাজ তাঁর নীতির স্বরূপ বুঝ তে পারলেন।

গবর্ণমেন্ট-নীতি যথন ভারতবাসীর উন্নতির পরিপন্থী ও ক্রমে মতিমাক্রায় প্রতিক্রিয়াশীল হতে স্কুরু হয় তথনও নেতৃবর্গ নৃতন অবস্থার সঙ্গে তাল রেথে কংগ্রেসের কার্যাক্রম নিয়ন্ত্রিত করেন নি। তাঁরা ব্রিটিশ জনসাধারণের তথা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের স্থায়পরায়ণতার উপরই আস্থাশীল রইলেন ও পূর্ব্বের মত বিলাতে জনমত গঠনের জন্ম প্রতি বছর প্রচুর টাকা ব্যয় করতে লাগ্লেন। আমরা দেখেছি, কংগ্রেস বহু বছর বিলাতের জনমত গঠনের জন্ম যাট হাজার টাকা করে ব্যয় করেছেন, কিন্দ্র ভারতবর্ষে ভারতীয়নের মধ্যে রাজনৈতিক কার্যা চালাবার উদ্দেশ্যে মোটেই ব্যয় বরাদ্দ করেন নি, তাঁরা এদিকে তেমন তৎপরও হন নি। দূরদেশী রাজনীতিক অশ্বিনীকুমার দত্ত কংগ্রেসের অমরাবতী অধিবেশনে এই ক্রটির প্রতি নেতৃবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করে ব্যর্থকাম হন।

বাস্তবিক, প্রবীণ দলের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বহিমুখী, আর নবীন দলের দৃষ্টিভঙ্গীছিল অন্তর্মধী। নবীন ও প্রবীণ উভয়ের মধ্যে পরে যে নিরোধ চরমে গিয়ে পৌছে তার মধ্যেও ছিল এই দৃষ্টিভঙ্গীর মূলগত পার্থকা। তথন বহিমুখী প্রচেষ্টার যে প্রযোজনীয়তা ছিল না তা নয়, তবে এর সঙ্গে অন্তর্মুখী প্রচেষ্টাও যে বিশেষ আবশ্যক, এ সরল সহজ কথাটি প্রবীণ দল স্বীকার না করায় পরবর্তী কালে যত গগুগোলের স্বাষ্টি হয়েছে। এর পরে ক্রমেই কংগ্রেসের মধ্যে নৃতন দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাশ দেখ্তে পাই। মনীষী বিপিনচক্র পাল ১৯০২ সাল থেকে তাঁর 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রে এই নৃতন দৃষ্টিভঙ্গীর রীতিমত ব্যাখ্যা স্কুক্ন করেন।

কংগ্রেসের অমরাবতী অধিবেশনের সময় সার এন্টনি ম্যাক্ডনাল্ড ছিলেন বেরারের চীফ কমিশনার। তিনি সে সময় এই অধিবেশনে আপত্তি করেন নি। ১৮৯৯ সালে এই ম্যাক্ডনাল্ড উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যার ছোটলাট হন। এবার কিন্তু তিনি লক্ষ্ণেশহরে কংগ্রেসের অধিবেশন হতে দিলেন না! শহর থেকে আট মাইল দুরে গম ও ইক্ষুক্ষেত পরিবেষ্টিত মশা-মাছি-শূকর-নেকড়ে সমাকীর্ণ গ্রাম অঞ্চলে এবারে অধিবেশন হ'ল। রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় হলেন এবারকার কংগ্রেসের সভাপতি। সরকারী দমন-নীতি ও তার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে তিনি তাঁর মভিভাষণে বিশদরূপে উল্লেখ করেন। পূর্ববছর বিধিবদ্ধ 'সিডিশন' বা রাজদ্রোহ আইন সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, সংবাদপত্রে ও সভা-সমিতিতে রাজনৈতিক বিষয়ের স্বাধীন আলোচনা বন্ধ করলে রাজদ্রোহ অতি জ্রুতই ব্যাপ্তিলাভ করবে। রমেশচন্দ্র বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্। ভারতের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে তিনি বিস্তর গবেষণা করেছেন। গবেষণার ফলে তিনি যে-সব সত্যে উপনীত হয়েছেন তার একটি হ'ল এই, ভারতবর্ষের দারিদ্রোর জক্ত এর জনসংখ্যা বুদ্ধি দায়ী নয়। এর কারণ, ভারতবাসীর অত্যধিক কর-বৃদ্ধি এবং যন্ত্র-শিল্পে উন্নত ইংলপ্তের সঙ্গে অবাধ প্রতিযোগিতা হেতু ভারতের গ্রাম্য শিল্পসমূহের বিনাশ। মোট উৎপন্ন দ্রব্যের এক ষষ্ঠাংশ কর দেওয়াই ভারতবর্ষের সনাতন রীতি ছিল। এই রীতি বদল হওয়ায় ভারতবাদীর এত দারিক্রা। রমেশচক্র বলেন, স্বায়ত্ত-শাসন লাভেই ভারতবর্ষের দৈনদশা বিদূরিত হওয়া সম্ভব। তাঁর মতে ইংরেজ শাসকবর্গের ক্যায়পরায়ণতা ও স্থবিচারের উপর ভারতবাসীর আস্থা আর তেমন নেই।

গবর্ণমেন্ট ১৮৯৯ সালে কল্কাতা করপোরেশন আইন বিধিবদ্ধ করে এর ক্ষমতা অনেকটা সম্কুচিত করলেন। এতদিন নির্বাচিত সদস্থের সংখ্যা মোট সংখ্যার ছই-তৃতায়াংশ ছিল, বর্ত্তমান আইনে তা কমিয়ে অদ্ধেক করা হ'ল। মনোনীত সদস্থ সংখ্যা বাড়িয়ে করা হয় অদ্ধেক! চেয়ারম্যান সরকারী কর্ম্মচারী, এ কারণ সব সময়ের জন্ম তিনি গবর্ণমেন্টের পক্ষেভোট দিতেন। স্প্তরাং করপোরেশনে গবর্ণমেন্ট সংখ্যাধিক্য হলেন। লর্ড

কার্জনের আগ্রহাতিশয়েই স্বায়ত্ত-শাসনের মূলনীতি এইরূপে ব্যাহত করা হ'ল। আইন পাদ হবার পূর্ব্বে ও পরে কল্কাতায় এ নিয়ে ভুমুল আন্দোলন চলে। স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীনাথ মিত্র প্রমুখ আঠাশ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি করপোরেশনের সদস্য পদে ইন্তফা দেন ! বোম্বাই করপোরেশনের ক্ষমতা সম্কৃচিত করার জন্মও সেথানকার ব্যবস্থা-পরিষদে একটি আইনের থসড়া উপস্থাপিত করা হয়। এবারকার অধিবেশনে স্থারেন্দ্রনাথ এসবের প্রতিবাদ প্রস্তাব উত্থাপন করে বললেন, "আমি এবিষয়ে দুঢ়নিশ্চয় যে, স্বদেশী হোক্ বিদেশী হোক্ প্রত্যেক গবর্ণমেন্টেরই প্রধানতম রক্ষাকবচ হ'ল জনসাধারণের সন্তোষ, প্রীতি ও ক্লতজ্ঞতা। অভিযোগ নিরাক্লত না করে দাধারণের প্রীতি কেমন করে অর্জন করা সম্ভব? আর নিয়মামুগ পন্থা বা বৈপ্লবিক উপায়—এ চুটির একটীও অবলম্বন না করলে তাদের অভিযোগই-বা কিরূপে নিরাক্বত হবে প্ আমরা নিয়মতন্ত্রের বন্ধু, কেননা আমরা বিপ্লবের শক্ত। আমরা আমাদের পথ বাছাই করে নিয়েছি, প্রতিপক্ষ তাঁদের পথ বাছাই করে নিন। তাঁরা কি আমাদের পক্ষ নিতে চান, না বিপ্লবী দলের সঙ্গে যোগ দিতে চান ? নিয়মতন্ত্র ও বিপ্লব—এ তুয়ের ভিতরে কোন মধ্য পন্থা নেই। হয় তুমি প্রথমটির পক্ষ্ নেবে, না হয় তুমি বিপ্লবের পতাকা তলে গিয়ে দাঁডাবে।"

এই কথা বলে তিনি এই বক্তৃতা শেষ করলেন যে, কর্তৃপক্ষের মতিগতি সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়েছে। তাঁরা অতীতের স্ক্রুতি বিনষ্ট করতে, উন্নতির গতি রোধ করতে আনন্দ অহুতব করছেন।

ভারতীয়দের প্রাত কর্তৃপক্ষের প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব আরও ছটি বিষয়ে প্রকাশ পেল। বিদেশ থেকে 'তারে' যে-সব বার্ত্তা ভারতবর্ষে আস্ত তার উপর খবরদারি করবার জক্ত ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে 'টেলিগ্রাফিক প্রেস মেসেজেন্ বিল' নামে একটি আইনের খসড়া পেশ করা হ'ল। কংগ্রেস এর প্রতিবাদ করে প্রস্থাব গ্রহণ করলেন। এই সময় বোস্বাই ও মাদ্রাজে নিয়ম করা হ'ল যে, সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষায়তনগুলির কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকগণ শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টরের অন্তমতি ব্যতীত কোন রাজনীতিক আন্দোলনে বা সভায় যোগ দিতে পারবেন না! এর প্রতিবাদেও প্রস্তাব গৃহীত হ'ল।

কংগ্রেসের ষোড়শ অধিবেশন হ'ল লাহোরে। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ছিলেন লাহোর চীফ কোটের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল প্রবাসী বাঙালী কালীপ্রসন্ধ রায়। পঞ্জাবের নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের মঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। এজন্ম তাঁকেই পাঞ্জাবীরা অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি পদের যোগ্য বিবেচনা করেছিলেন। এবারকার মূল সভাপতি নারায়ণগণেশ চন্দাবরকর। সভাপতিত্ব করবার পরই তিনি বোঘাইয়ে গিয়ে হাইকোটের বিচারাসনে বসেন। কংগ্রেস নেভাদের মধ্যে কাশীনাথ ত্রাত্বক তেলাং, বদক্ষদীন তায়েবজী, এস্ স্থব্রহ্ণণ্য আরার, চিত্তুর শক্ষরণ্ নায়ার, আশুতোষ চৌধুরী প্রমুথ আরও অনেকে সেয়ুণ্য হাইকোটের বিচারপতি হয়েছিলেন।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মত এ অধিবেশনেও বিচার, শাসন, শিক্ষা, সামরিক নীতি, সরকারী রাজস্ব, দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবাসী ভারতীয় সমস্তা, বঙ্গের মত অন্তান্ত প্রদেশেও, চিরস্থায়ী ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন, স্থরাপানের অপকারিতা, ঘুভিক্ষ ও দারিদ্রা, উচ্চ পদে ভারতীয় নিয়োগ প্রভৃতি নানা বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপিত ও গৃহীত হ'ল। এই সময়ে 'ইণ্ডিয়ান মাইন্স্ এক্ট' নামে ভারতবর্ষের থনিসমূহ সম্পর্কে একটি আইন বিধিবদ্ধ হয়। ভূপেক্রনাথ বস্থু এ প্রসঙ্গে একটি তথাপূর্ণ বক্তৃতা করলেন। তিনি বল্লেন, "রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তগত না হলে দেশের শিল্প-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হওয়া অসম্ভব।

এমন দেশ কোথার আছে যেথানে স্বদেশী শিল্পের উপর ট্যাক্স বসিয়ে বিদেশী শিল্পের স্থাবোগ করে দেওয়া হয় ? এমন দেশ কোথায় আছে যেথানে বিদেশী বণিক ও উৎপাদকের স্থাবিধার জন্ম চিনির মত স্থাদেশ-জাত নিত্য প্রয়োজনীয় দ্বোর উপর কর বসান হয় ? এমন দেশ কোথায় যেথানে সহ্যপ্রতিষ্ঠিত কারথানাগুলির কার্য্যে বিদ্ন উৎপাদনের জন্ম আইন বিধিবদ্ধ করা হয় ? কাজেই, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছাড়া শিল্পোন্নতি সম্ভব — থারা এ মতের অন্নবর্ত্তী তাঁরা সাবধান হউন।"

এবারে লালা লজপৎ রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ গঠনমূলক প্রস্তাব করলেন। ভারতবর্ষের শিক্ষা ও শিল্প সম্বন্ধে আলোচনার জন্ম কংগ্রেসে বাতে প্রতি বছর অন্ততঃ অর্দ্ধদিন সময় দেওয়া হয় এ-ই ছিল প্রস্তাবের মর্মা। প্রস্তাবটি গৃহীত হ'ল। কংগ্রেসে কার্য্যকর গঠনমূলক প্রস্তাব এই প্রথম। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে প্রতিনিধি নিয়ে এ উদ্দেশ্যে চুটি কমিটি গঠিত হ'ল ও উভয় কমিটিরই সম্পাদক হলেন লালা হরকিষণ লাল। বাংলা দেশ থেকে শিল্প কমিটিতে টোন্দ জন সভ্য গৃহীত হন। তাঁদের ভিতর বৈকুণ্ঠনাথ সেন, ভূপেন্দ্রনাথ বস্থু, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। শিক্ষা কমিটীতে ছিলেন আনন্দ-মোহন বহু, স্থারেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, নীলরতন সরকার, অখিনীকুমার দত্ত প্রভৃতি বঙ্গের বিখ্যাত শিক্ষাবিদগণ। রামানন্দ চট্টোপাধাায় এলাহাবাদ থেকে এ কমিটীতে নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন। এ সময় জামশেঠজী নাজিরবানজী টাটা বিজ্ঞানের গবেষণার জন্ম একটি বিজাগার স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রচুর অর্থ দান করেন। কংগ্রেস এজন্থ তাঁকে অভিনন্দিত করলেন। এই অর্থ দ্বারা বাঙ্গালোর সায়ান্স ইন্ষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১৯০১ সালে কংগ্রেস হ'ল কলকাতায়। কলকাতার অধিবেশনে

এবারেও এর সঙ্গে একটি শিল্প-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হ'ল। প্রদর্শনীর নভাপতি হলেন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধাায়। কংগ্রেসের সভাপতি বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ নেতা দীনশা এতুলজী ওয়াচা। ওয়াচা মহাশয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন থেকেই গবর্ণমেন্টের সমর-নীতি, রাজস্ব ও বাট্রা-হার সম্পর্কে প্রস্তাব উত্থাপন ও আলোচনা করে যশস্বী হয়েছেন। এবারেও তাঁর অভিভাষণে ভারতের দারিদ্রা, তার কারণ ও এসব নিরাকরণের উপায়াদি সম্বন্ধে তিনি বিশেষভাবে আলোচনা করেন। ভারতবাদী দেশ-শাদনের দায়িত গ্রহণ করলে তবে ভারতবর্ষের 🗃 ফিরে আস্তে পারে। কিন্তু ব্রিটিশ কতুপক্ষ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন দীনুশা তাহ বলেন, "মলির ভাষায় বল্তে গেলে সামাজ্যমন্ততাও এর পরিপূরকস্বরূপ দমন-নীতি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে পেয়ে বদেছে। কিন্তু মাজ হোক কাল হোক সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে এই রাজনীতিক উন্নততা চলে বেতে বাধ্য। তথন উদার নাতি নিশ্চয়ই এর স্থান গ্রহণ করবে। ভারতবাসীরা ব্রিটিশ শাসনের স্কুফল কখনও অম্বীকার করে নি। কিন্তু তাই বলে তারা চিরকাল এর গুণগান করে একটি চাটুকার জাতিতে পরিণত হবে এরূপ আশা করা ভুল। আমরা স্থশাসনে আছি নিঃসন্দেহ, কিন্তু বহু মন্দ এর সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে আছে। আমাদের বাসনা এহ, মন্দ দূরীভূত হয়ে সময়ে আমরা আরও উৎকৃষ্টতর শাসন-প্রণালা লাভ করি।"

এই উৎকৃষ্টতর শাসন-প্রণালী কি ধরণের হবে সে সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট কথা ইতিপূর্বেক কংগ্রেস মঞ্চ থেকে কেউ কখনো বলেন নি। মিঃ ম্মেড্রাল নামে একজন নিমন্ত্রিত প্রতিনিধি এবারে এ সম্বন্ধে বল্লেন, "আপনারা বিভিন্ন প্রস্তাবে যে-সব দাবি করেন তা নিতাস্তই সামান্ত; কর্তৃপক্ষ এগুলি পুরণ করে আপনাদের 'হোম রুল' (বা স্বরাজ) না দিয়ে দূরে সরিয়ে

রাথতে পারেন। কিন্তু আমি বলি—আপনারা ভারতবর্ষের 'হোম রুল' এর জন্ম কায়মনে চেষ্টা করুন, ভগবানু আপনাদের সহায়।"

ভারতবর্ষের নানা সমস্তা সম্বন্ধে বহু প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। বিলাতের প্রিভি কৌন্সিলে একজন ভারতীয় আইনজ্ঞ গ্রহণের প্রস্তাব করা হ'ল এবারে। চীফ কমিশনার সার হেনরি কটন আসামের চা-বাগান শ্রমিকদের বেতন বুদ্ধির প্রস্তাব করেছিলেন। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত না হওয়ায় কংগ্রেস ত্রংথ প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, চুক্তি-ভঙ্গের অপরাধে শ্রমিকদের যে ফৌজদারী আইনে দণ্ডনীয় হবার বিধি আছে তা তলে দেওয়া হোক। কটনের প্রস্তাব কার্য্যকরী না হওয়ার মূলেও ছিলেন লর্ড কার্জন। কটন সাহেব তাঁর স্থৃতি কথায় লিখেছেন, বড়লাট লর্ড কার্জন প্রথমে তাঁর প্রস্তাবে সম্মতি দেন, কিন্তু পরে চা-করদের সঙ্গে যোগ দিয়ে এতে বিল্ল ঘটান। কংগ্রেসের এ অধিবেশনে একটি গঠনমলক প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ প্রস্তাবের নৃতনত্ব হ'ল, কর্ত্তপক্ষের নিকট আবেদন না জানিয়ে একেবারে দেশবাসীর কাছেই আবেদন জানান। প্রস্তাবটির প্রথম অংশের মর্ম্ম এই, কংগ্রেসের মতে বর্ত্তমান আর্থিক চুদ্দশার একটি প্রধান কারণ—উৎপন্ন দ্রব্যাদির ক্রয়-বিক্রয় নীতিতে জনগণের অজ্ঞতা। স্থতরাং এ বিষয়ে তাদের ওয়াকিবহাল করতে স্বদেশহিতেয়ী শিক্ষিত ব্যক্তিরা যেন সচেষ্ট হন। প্রস্তাবটির দ্বিতীয় অংশে বলা হয় যে, ভারতবর্ষের আর্থিক সমস্তা দূর করতে হলে গ্রামে শহরে সর্বত্র ভারতবাদীদের মূলধন সরবরাহ ও ঋণদান ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন আবশ্যক। কংগ্রেস এজন্ম স্বদেশবাসীদের মধ্য থেকে মূলধন সংগ্রহ করতে সকলকে আহ্বান করেন। বিলাতে কংগ্রেস-কার্য্য চালাবার জন্ম অর্থের বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায় এবারে প্রত্যেক প্রতিনিধির প্রবেশ-মূল্য দশ টাকা থেকে কুড়ি টাকায় বাড়ান হ'ল।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও মহাদেবগোবিন্দ রাণাড়ের মৃত্যুতে কংগ্রেস প্রথমেই শোক প্রকাশ করলেন।

এবারকার কংগ্রেদের আর একটি বিশেষত্ব—মহাত্মা গান্ধীর উপস্থিতি। ব্যারিষ্টার মোহনদাস করমটাদ গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবাসী ভারতীয়-দের অবিদম্বাদিত নেতা। ১৮৯৪ দাল থেকেই তিনি তাদের হু:খ-হুদ্দশা মোচনে যথাসাধ্য তৎপর রয়েছেন। দক্ষিণ-আফ্রিকায় প্রবাদী ভারতীয় সমস্থা সম্বন্ধে প্রমেশ্বরম্ পিলৈ এযাবৎ কংগ্রেসে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। এবারে গান্ধীজী স্বয়ং কংগ্রেসে উপস্থিত হয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। প্রবাসী ভারতীয় সম্পর্কে মদনজিতের কার্যাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

ইতিমধ্যে বুয়র যুদ্ধ ( ১৮৯৯-১৯০০ ) হয়ে গেছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্রিটিশ ও বুয়র নামে পরিচিত ওলন্দাজদের মধ্যে ছল্ফ বছ দিনের পুরাতন। কেপ কলোনি ও নাটাল প্রদেশে ইংরেজ এবং অরেঞ্জ ফ্রি ষ্টেট ও ট্রান্সভালে বুয়রদের প্রাধান্ত ছিল। ওথানকার বাসিন্দা হলেও উভয়েরই কাজ ছিল দেশের ধনরত্ব আহরণ। ক্রীতদাস প্রথা লোপ পেলে তাদের ঠিকা জনমজুরের আবশ্যক হয়ে পড়ে। ভারতবর্ষ থেকেই অতঃপর ঠিকা জনমজুর সংগৃহীত হতে থাকে। পরে ভারতীয় বণিক্রাও ব্যবসা করতে সেখানে যায় ও বসতি স্থাপন করে। ১৮৮১ সালে একবার ব্রিটিশ ও বুয়রদের মধ্যে যুদ্ধ বাধে ও প্রধানমন্ত্রী গ্লাডষ্টোন বুয়রদের স্বাধীনতা স্বীকার করেন। কিম্বারলীর হীরকথনির উপর ব্রিটিশের লোভ ছিল বরাবর। তারা ঐ অঞ্চলে ক্রমশঃ প্রভাব বিস্তার করলে। কিম্বারলী বুয়র অঞ্চলের সীমানায় অবস্থিত, কাজেই এর স্থায় অধিকারী বলে বুয়ররাই নিজেদের জাহির করতে লাগল। এ নিয়ে উভয়ের মধ্যে প্রথমে মনক্ষাক্ষি, পরে রীতিমত যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

প্রেসিডেন্ট জুগারের নেতৃত্বে ব্যর সেনানী এই যুদ্ধে আশ্চর্য্য রণকৌশল প্রদর্শন করে। জুগার পূর্বেই বিস্তর অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। কাজেই ব্রিটিশ বাহিনীগুলিকে প্রথম প্রথম হারিয়ে দিতে ব্যরদের বিশেষ বেগ পেতে হয় নি। মহাত্মা গান্ধী ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করে ব্যর যুদ্ধে ব্রিটিশ প্রজা হিসাবে ইংরেজদের, সাহায্য করেন। ছ' বছর অবিশ্রান্ত যুদ্ধের পর ব্রিটিশের জয়লাভ ঘটল বটে, কিন্তু পরে কিছুকাল ব্যররা গরিলাযুদ্ধে তাদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। প্রবাসী ভারতীয়দের উপর ব্যরদের ব্যবহার ছিল খুবই নির্মম। ব্যরদের বিরুদ্ধে যে ইংরেজরা যুদ্ধে লিপ্ত হয় তার একটি প্রধান কারণ ছিল এই। ইংরেজ ও ব্যরদের মধ্যে বিবাদ মিট্ল। দক্ষিণ আফ্রিকা ১৯০৮ সালে উপনিবেশিক স্বায়ন্তশাসন লাভ করলে। প্রবাসী ভারতীয়দের ঘূর্দ্ধশার কিন্তু অবসান হ'ল না।

কংগ্রেসের অষ্টাদশ অধিবেশন হ'ল গুজরাটের আহ্মদাবাদ শহরে। স্থারেক্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিতীয়বার কংগ্রেসের সভাপতি হলেন। কংগ্রেসের সঙ্গে একটি শিল্প প্রদর্শনীও অন্তুটিত হ'ল। এর উদ্বোধন করলেন বরোদার গাইকবাড়। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি দেওয়ান বাহাত্বর আম্বালাল সরাভাই বলেন, "গুজরাট এক সময়ে ধনধান্তে পূর্ণ ছিল। কিন্তু এখন দারিদ্রা তার চির সহচর। 'গুজরাটের অধিবাসী মাত্র এক কোটি, এর মধ্যে অন্যন পঁচিশ লক্ষ বিগত ছটি ছভিক্ষে মারা পেছে! আজ বহু লোক অন্নাভাবে দেশান্তরিত। গুজরাটে কাপড়ের কল স্থাপিত হয়েছে বটে, কিন্তু ট্যাক্সের তাড়নায় তার উন্নতি পদে পদে ব্যাহত। শাসন-ক্ষমতা আয়ন্ত না হলে দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি যে অসম্ভব একথা আজ আমরা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি কর্ছি।"

স্থরেন্দ্রনাথ তাঁর বক্তৃতায় একটি বিষয়ে কংগ্রেদের দৃষ্টি বিশেষভাবে



সত্যে**ন্দ্রপ্র**সন্ন সিংহ



গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

আকর্ষণ করলেন। উচ্চ শিক্ষার উপর আমলাতম্ব বহুকাল ধরেই বিরূপ।
সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল এক সময়ে উচ্চ শিক্ষার সংকোচ সাধনে বিশেষ
আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। লর্ড রিপন শিক্ষা কমিশন বসিয়ে এইরূপ মনোরৃত্তির লাঘব ঘটাতে প্রয়াদ পান। জনশিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা উভয়েরই
ক্রত প্রসারের তিনি ব্যবস্থা করেন। কমিশনের মন্তব্য গ্রহণ
করে তিনি জনশিক্ষার ভার ডিম্বীক্ট বোর্ডের হাতে দিলেন
ও উচ্চ শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠায় সরকারী সাহায়্যের ব্যবস্থা করে
দেশবাদীকে উৎসাহিত করলেন। কলকাতায় ও মফংস্বলে অতঃপর বহু
প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। লর্ড কার্জন ১৯০২ সালে
শিমলায় ইউরোপীয় শিক্ষাবিদ্দের নিয়ে গোপনে একটি সভা করেন।
এর অব্যবহিত পরেই বিশ্ববিভালয় কমিশন স্থাপিত হয়। এতে প্রথমে
একজনও হিন্দু সভ্য গৃহীত হয় নি। পরে এ নিয়ে বিতর্ক উপস্থিত হলে
বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে সদস্য নিয়োজিত করা হ'ল।

লর্ড কার্জনের প্রতিক্রিয়ানীল মনোভাবের সঙ্গে শিক্ষিতমাত্রেই কমবেশী পরিচিত। কাজেই কমিশনের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তাদের মনে নানারূপ আশক্ষার উদ্রেক হ'ল। পাঁচ মাস পরে কমিশনের রিপোট যখন বার হ'ল তথন তারা ব্রুতে পারলে, উচ্চশিক্ষার মূলে আঘাত করাই লর্ড কার্জনের উদ্দেশ্য। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বিরুদ্ধ মন্তব্য রিপোট-ভুক্ত হ'ল বটে, কিন্তু সরকার তা আদৌ গ্রহণযোগ্য মনে করেন নি। স্থরেন্দ্রনাথ সভাপতির অভিভাষণে এর তীব্র প্রতিবাদ জানালেন এবং উচ্চশিক্ষার সঙ্কোচ-সাধনই যে লর্ড কার্জনের এরূপ কমিশন স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য তা সকলকে ব্রিয়ে দিলেন। কংগ্রেসের একটা প্রস্তাবে কমিশনের মন্তব্যগুলির কথা এরূপ উল্লিখিত হয়—(১) যে সব দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ প্রথম শ্রেণীর কলেজে পরিণত হতে অক্ষম তাদের ভুলে

দেওয়া ও নৃতন দিতীয় শ্রেণীর কলেজ স্থাপনে অনুমতি দান বন্ধ করা,
(২) বিশ্ববিত্যালয়ের সিণ্ডিকেট কর্তৃক বিভিন্ন কলেজের ছাত্র-বেতনের
নিম্নতম হার বেঁধে দেওয়া, (৩) সমগ্র দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিত্যালয়ে একই
ধরণের শিক্ষা প্রবর্ত্তন, (৪) প্রত্যেক প্রদেশের জন্ম একটি মাত্র কেন্দ্রীয়
আইন কলেজ প্রতিষ্ঠা, (৫) শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টরের অন্থমোদন
ব্যতিরেকে কোন বেসরকারী স্কুলকে মঞ্জুরি দান না করা, (৬) নির্ব্বাচনের
বদলে সেনেটের অধিকাংশ সভ্যের সরকার কর্তৃক মনোনয়ন ও
এভাবে সেনেট ও সিণ্ডিকেটকে সরকারী শিক্ষা-বিভাগের অঙ্গীভূত

কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে, বিশেষ আইন কলেজ ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজগুলি তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে অতঃপর ভারতব্যাপী তীব্র আন্দোলন উপস্থিত হ'ল। ভারত-গবর্ণমেন্ট প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টগুলিকে এই মর্মে এক আদেশপত্র পাঠাতে বাধ্য হলেন যে, আইন কলেজ ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ যেন তুলে দেওয়া না হয়। কমিশনের সিদ্ধান্তের নিরিখে ১৯০৪ সালে 'ইণ্ডিয়ান ইউনিভার্সিটিস এাাক্ট' বিধিবদ্ধ হয়। কলকাতা বিশ্ববিভালয়ের সেনেটেরও বেশীর ভাগ সদস্তই সরকার কর্ত্তক মনোনীত হবেন স্থির হ'ল। বিচারপতি সায় আগুতোষ মুখোপাধ্যায় ১৯০৮-১৯১৪ সাল পর্যান্ত ভাইস চ্যান্সেলার ছিলেন। তিনি আইনের সীমা লঙ্ঘন না করেও এমন ভাবে সেনেট ও সিণ্ডিকেট গঠনে সরকারকে সাহাধ্য করলেন থাতে অন্ততঃ কলকাতা বিশ্ববিত্যালয়ে বেসরকারী মত অমুযায়ী সকল কাজ নির্বাহ করা সম্ভব হয়েছে। কালীচরণ বন্যোপাধ্যায় ভারতীয় বিশ্ববিত্যালয়গুলিকে শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত করবার প্রস্তাব বহু পূর্বেই করেছিলেন। মনীষীশ্রেষ্ঠ আগুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁর অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে কলকাতা বিশ্ববিতালয়কে একটি বিরাট শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত করেন। ভারতের অক্সান্ত বিশ্ববিত্যালয়ও এ আদর্শ পরে গ্রহণ করেছেন।

কি স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান, কি বিশ্ববিত্যালয়, কি অক্যাক্ত বিষয়—লর্ড কার্জনের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির জন্ম ভারতময় বিক্ষোভ উপস্থিত হ'ল। স্থারেন্দ্রনাথ তাঁর মূল অভিভাষণে ও উপসংহার-বক্তৃতায় গবর্ণমেন্টের প্রতি একান্ত ভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ না করে যুবকসমাজকে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে নিঃস্বার্থ দেশ-সেবায় আত্মনিয়োগ করতে উপদেশ দিলেন। তিনি মূল অভিভাষণে বললেন, "স্বাধীনতার জয়পতাকা কেউ একদিনেই ওড়াতে পারে নি। স্বাধীনতা-দেবী বড়ই ঈর্ম্যাপরায়ণা, তিনি তাঁর ভক্তমগুলীর নিকট থেকে দীর্ঘকালের অবিশ্রান্ত সাধনা দাবি করেন। ইতিহাস পাঠ করুন। স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রাম চালাবার জন্ম কিরূপ অফুরন্ত ধৈর্য্য, তিতিক্ষা ও নিঃস্বার্থ সাধনা প্রয়োজন এর কাছ থেকে তা জেনে নিন।" জাপান তথন প্রাচ্যের নবোদিত সূর্য্য। তার কথা উল্লেখ করে স্থরেন্দ্রনাথ বলেন, "জাপানের দৃষ্টান্ত আমাদের সমুখে। তার ইতিহাস পাঠ করলে জাপানীদের আশ্চর্য্য আত্মত্যাগ, অভুত নিজম্ব-করণ ক্ষমতা ধৈর্ঘ্য, তিতিক্ষা, অদম্য উৎসাহ ও লেগে-থাকা শক্তির কথা জানতে পারবেন। কি ভাবে সংরক্ষণশীল প্রাচীর সঙ্গে প্রগতিশীল প্রতীচীর সংযোগ সাধন করা সম্ভব এশিয়ার সর্ব্বপ্রাচীন দেশ সর্ব্বনবীন দেশের নিকট থেকে তা শিক্ষা করুক।" এসব সত্ত্বেও স্থরেক্রনাথ কিন্তু ভারতবর্ষে ব্রিটিশ-সম্পর্কের স্থায়িত্বই কামনা করলেন। তবে বর্ত্তমান স্বৈরাচার দূর করেই যে তা সম্ভব এ কথাও উল্লেখ করতে তিনি ভোলেন নি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মত এবারেও কংগ্রেদে নানা প্রস্তাব গৃহীত হ'ল।

কংগ্রেসের পরবর্ত্তী অধিবেশন হ'ল মাদ্রাজে। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি নবাব শ্রেমদ মহম্মদ সাহেব বাহাত্ত্র দেশসেবায় হিন্দু-মুসলমানের

সমান অধিকার ও দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেন। মূল সভাপতি প্রসিদ্ধ বাগ্মী ও বাারিষ্টার লালমোহন ঘোষ অভিভাষণে স্বৈরাচারী শাসন-নীতির প্রতি ভারতবাসীর তীব্র মনোভাব স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেন। একদিকে লক্ষ লক্ষ লোকের অনাহারে মৃত্যু, অন্তদিকে ১৯০০ সালের ১লা জামুয়ারী অমুষ্ঠিত দিল্লী দরবারে জলের মত অজস্র অর্থবায়—তিনি এই মর্মাস্কিক তামাসার কঠোর সমালোচনা করলেন। ব্রিটিশ আমলে ভারতে গৃহ-যুদ্ধ প্রশমিত হয়ে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বটে, কিন্তু তাঁর মতে ''গৃহ-যুদ্ধ ও অরাজকতার ফলে যেমন একসময় লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণহানি ঘট্ত, এখনও তেমনি ছুভিক্ষে ও অনশনে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণহানি ঘট্ছে; কাজেই ভারতবাদীর কাছে এ হুটোর ভিতরে তেমন কোনই প্রভেদ নেই।" কংগ্রেসের মধ্যে যে এক নৃতন দলের সৃষ্টি হয়েছে লালমোহন অভিভাষণে তা স্বীকার করলেন, এবং গণতন্ত্রমূলক আদর্শে কার্য্য করতে গিয়ে যাতে আমরা স্বৈরাচারী না হই এজন্ম সকলকে অন্তরোধ জানালেন। তিনি ইউনিভার্সিটি বিল, অফিসিয়াল সিক্রেট্স বিল, মাদ্রাজ মিউনিসিপাল বিল, প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল আইনগুলির বিষয় ও ব্রিটিশের নির্মাম অবাধ-বাণিজ্যনীতির ফলে দেশীয় শিল্পের ধ্বংসের কথা পরিষ্ণার ভাষায় ব্যক্ত করেন। বঙ্গবিচ্ছেদের যে চেষ্টা স্থক হয়েছে তারও তিনি আভাষ দেন। এ বক্ততাটি কংগ্রেসের প্রবীন নেতাদের মনঃপুত না হলেও নবীন দল এ দ্বারা বিশেষ উৎসাহিত তিনিই এই অভিভাষণে সর্ব্বপ্রথম ভারতবাসীর অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন।

সরকারী নীতি ক্রমশঃ কঠোর হতে কঠোরতর হলেও কংগ্রেসের প্রস্থাবগুলি পূর্ববং মামুলি ধরণেরই রইল। লর্ড কার্জ্জন ছিলেন সামাজ্যবাদী ও ভারতবর্ধে গণতন্ত্র প্রবর্তনের ঘোর বিরোধী। শাসকবর্গের বৈশ্বাচার অটুট রাখ্বার জন্ম তিনি 'অফিসিয়াল সিক্রেট্ন্' আইন ব্যবস্থা পরিষদে পাদ করিয়ে নেন। এ আইন বলে তিনি সরকারী নীতি ও কার্যাগুলির অধিকাংশকেই গোপনীয় ছাপ দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। এসব বিষয় প্রকাশ বে-আইনী ও দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হ'ল। এর প্রতিবাদেও কংগ্রেসে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

পর বছর কংগ্রেসের অধিবেশন হয় বোম্বাইয়ে। কার্জ্জনী আমলের স্বৈরাচার শিক্ষিত ভারতবাসীর মনে এক আশ্চর্য্য প্রেরণা জাগায়। তাই এবারে কংগ্রেসের প্রতিনিধি-সংখ্যা হাজারের উপরে গিয়ে পৌছে। ১৮৯৫ সালের পরে প্রতিনিধি-সংখ্যা এত বেশী আর কথনও হয় নি। এবারে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হলেন ফিরোজ শা মেহ্তা ও মূল সভাপতি সার হেন্রি কটন। সার উইলিয়ম ওয়েডারবর্ণ ও পার্লামেন্ট সদস্ত মিঃ স্থামুয়েল স্মিথ কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন। ফিরোজ শা মেহ্তা কংগ্রেসের ভিতরে চুটি দলের অন্তিম্ব স্বীকার করেন ও বলেন যে, যতদিন ভারতবাদীর অভিযোগসমূহ নিরাকৃত না হবে ততদিন হু'দল থাকুবেই। কংগ্রেদ উইলিয়ম ডিগ্রী ও জামশেঠজী নাজিরবানজা টাটার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন।

মূল সভাপতি দার হেন্রি কটনের বিষয় আমরা আগেই কিছু কিছু জানতে পেরেছি। তাঁর উৰ্দ্ধতন ও অধস্তন চার পুরুষ কোম্পানীর ও ব্রিটিশ-রাজের আমলে ভারতবর্ষে সিবিলিয়ানী চাক্রী করেন। সার হেনরী ছিলেন প্রকৃত ভারত-হিতৈষী রাজপুরুষ। তিনি ইল্বার্ট বিল আন্দোলনের অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করায় স্বজাতীয়দের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। তিনি চাকরি-জীবনের শেষ দিকে আসামের চীফ কমিশনার পদে অধিষ্ঠিত হয়ে চা-বাগানের প্রমিকদের মঙ্গল সাধনে প্রবুত্ত হন। কিন্তু বড়লাট লর্ড কার্জ্জনের প্রতিবন্ধকতায় তাতে সাফল্য

লাভ করেন নি। কটন সাহেবের বঙ্গের ছোটলাট হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু ভারতীয়দের প্রতি সহাত্মভূতিশীল হওয়ায় তাঁর পদোয়তিতে বিম্ন ঘটে। তিনি ১৯০০ সালে কর্ম্ম থেকে অবসর গ্রহণ করে বিলাত যান ও পর বছর ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান কমিটির প্রেসিডেণ্ট হন। ভারতবাগীরা ক্বতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ কটন সাহেবকে কংগ্রেসের বিংশতি অধিবেশনে সভাপতি পদে অভিষিক্ত করলে।

কটন তাঁর উদ্বোধন বক্ততায় ভারতবর্ষের ভাবী শাসনপ্রণালী সম্পর্কে বলেন যে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শেই ভারত-রাষ্ট্র গঠিত হবে। প্রত্যেকটি প্রদেশ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্ররূপে একটি ফেডারেশনে সন্মিলিত হবে। ("a Federation of free and separate States, the United States of India")। অন্তান্ত বিষয়ের মধ্যে বঙ্গ-ভঙ্গ সম্পর্কে তিনি কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব করেন। পরে বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করে যে ভাবে নৃতন প্রদেশ গঠিত ও শাসন ব্যবস্থা নিণাত হয় তা তাঁরই প্রস্তাবের অমুগ। তিনি বলেন, একজন ছোটলাটের পক্ষে বঙ্গের মত বড় প্রদেশ (তথন বিহার-উড়িষ্যা এর অন্তর্গত ছিল) শাসন তঃসাধ্য হলে হয় বোম্বাই ও মাদ্রাজের মত বাংলার শাসনভার সকৌন্সিল গবর্ণরের উপর প্রত্যর্পণ করা হোক, নতুবা অ-বঙ্গভাষী বিহারকে স্বতম্ব প্রদেশে পরিণত করা হোক। কর্তুপক্ষ কিন্তু তথন এর কোনটিই না করে প্রথমে চট্টগ্রাম বিভাগ ও ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলাকে আসামের সঙ্গে মিলিয়ে স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করতে চেয়েছিলেন ৷ পরে অবশ্য তাঁদের উদ্দেশ্য আরও ব্যাপক হয় অর্থাৎ ঢাকা ও রাজসাহী বিভাগকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করে নৃতন প্রদেশ গঠন করা হয়।

১৯০৪ সালে লর্ড কার্জনের প্রতিক্রিয়াশীল নীতি চরমে উঠে। বিশ্ববিত্যালয় আইন বিধিবদ্ধ করে তিনি ভারতবর্ষের বিশ্ববিত্যালয়গুলির স্বাধীনতা হরণ করেন। বিশ্ববিত্যালয়ের সেনেটের সদস্যগণ সরকার মনোনীত হলেও এয়াবৎ তাঁরা ছিলেন আজীবন সদস্য। অতঃপর প্রতি পাঁচ বছর অন্তর সরকার এই সব সদস্য মনোনীত করবেন স্থির হ'ল।

লর্ড কার্জন একটি সরকারী প্রস্তাবে স্থির করেন যে, শাসনকার্য্য স্থ্রু-ভাবে পরিচালিত করতে হলে দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিকসংখ্যক ইউরোপীয় নিযুক্ত করা আবশ্যক। তিনি এই প্রদঙ্গে এই মর্ম্মে অভিমত প্রকাশ করলেন যে, ভারতীয়েরা উচ্চ দায়িত্বশীল পদের অযোগ্য। তিনি ১৮৩৩ সালের পার্লামেন্টীয় বিধি ও ১৮৫৮ সালের মহারাণীর ঘোষণা উভয়ের গুরুত্বই অস্বীকার করতে প্রয়াস পেলেন। এবারকার অধিবেশনে স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করলেন। বক্তৃতা প্রদঙ্গে তিনি হিসাব করে দেখালেন যে, যে-সব পদের বেতন হাজার টাকা ও তার উপর, সে-সব পদে শতকরা মাত্র চৌদ্দ জন, আর পাঁচ শ' টাকার পদগুলিতে শতকরা মাত্র সতর জন ভারতবাদী নিয়োজিত।

কার্জনী আমলে ভারতীয় অর্থে দামাজ্য-বিস্তার নীতি পূর্ণোগ্রমে অনুস্ত হতে থাকে। তিনি ১৯০৩-০৪ সালে তিব্বতে 'ব্রিটিশ মিশন' নামে একটি বিজয় অভিযান প্রেরণ করেন। এর প্রতিবাদে প্রস্তাব উত্থাপন করে এন এ ওয়াদিয়া বলেন, "তিব্বতের ক্লষকগণ স্বদেশের স্বাধীনতার জন্ম শক্তিমান শত্রুর বিরুদ্ধে এমন ভাবে লড়েছে যাতে তাদের পবিত্র স্বদেশপ্রেম, অদম্য-স্বাধীনতা-প্রীতি ও বিপদকে ভুচ্ছ জ্ঞান করবার প্রশংসনীয় উত্তম প্রকাশ পেয়েছে।" সার বলচন্দ্র কৃষ্ণ একটি প্রস্তাবে ভারত-সচিবের বেতন ও তাঁর কৌন্সিলের ব্যয়ভার ভারত-সরকারের বদলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে বহন করতে অমুরোধ জানান। ভারত-সচিবের বৈরাচারী হবার একটি প্রধান কারণ—তাঁর বেতনের জন্ম কি ব্রিটেন কি ভারতবর্ষ কারও নিকট তাঁকে জবাবদিহি করতে হয় না। বঙ্গ-ভঙ্গ প্রস্তাবের বিরুদ্ধেও কংগ্রেসে একটি প্রস্তাব গৃহীত হ'ল।

বিলাতে এই সময় সাধারণ নির্বাচন আসল্ল হয়। ভারত-বন্ধু সার উইলিয়ম ওয়েডারবর্ণের প্রস্তাবে ও বালগঙ্গাধর তিলকের সমর্থনে স্থির হ'ল যে, ভারতের অবস্থা ব্রিটিশ জনসাধারণকে বুঝাবার জক্ম কংগ্রেস থেকে কয়েকজন প্রতিনিধি প্রেরণ করা হবে। তিলক এই প্রসঙ্গে বলেন, ভারত-সরকার যখন তাঁদের কথায় কর্ণপাত করেন না তখন বিলাতের জনমতই একমাত্র ভরসা। এই প্রস্তাব অনুসারেই লালা লজপৎ রায় ও গোপালকৃষ্ণ গোখালে বিলাতে প্রেরিত হয়েছিলেন। লালা লজপৎ রায় এ সময়ে একবার আমেরিকায়ও গমন করেন। লালাজী বিলাত থেকে ফিরে এসে এই মত প্রকাশ করলেন যে, বিলাতের লোকেরা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত, দেখানে জনমত গঠনের জন্ম সময় ও অর্থ ব্যয় বুথা। স্বদেশে বসেই ভারতবাসীকে সঙ্ঘবদ্ধ করে রাষ্ট্রীয় আদর্শে উদ্বন্ধ করতে হবে। গোখ্লে মহোদয় এই উদ্দেশ্যে ১৯০৫ সালে 'সার্ভেণ্ট অফ্ দি ইণ্ডিয়া সোসাইটী' বা ভারত-ভৃত্য সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রিটিশের অধীন থেকে ভারতবাসীর নৈতিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় উন্নতি সাধন এই সমিতির লক্ষ্য। লালা লজপৎ রায়ও বহু বছর পরে 'সার্ভেণ্ট অফু দি পিপুল সোসাইটি' নামে অনুরূপ একটি সমিতি স্থাপন করেছিলেন।

## বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ ও স্বদেশী-ব্রত উদ্যাপন

লর্ড কার্জ্জন ১৯০৫ সালের শেষে কর্ম্মে ইন্থফা দিয়ে বিলাত চলে যান। লর্ড কিচেনারের সঙ্গে মতবৈধতাই তাঁর এই পদত্যাগের একমাত্র কারণ। জঙ্গীলাট বড়লাটের শাসন-পরিষদের সদস্য এবং দেশরক্ষা-বিভাগের করা। কিন্তু এ বিষয়ে বড়লাটের পরামর্শদাতা ছিলেন এক স্বতন্ত্র ব্যক্তি। বড়লাটকে কোন কথা জানাতে হলে এ র মারফতই জানাতে হ'ত। লর্ড কিচেনারের এ ব্যবস্থা মোটেই পছন্দসই ছিল না। এ ব্যবস্থা রদ করে জঙ্গীলাটকেই আইনতঃ বড়লাটের পরামর্শদাতার্ন্তেপ গ্রহণ করবার জন্ম অন্থরোধ জানিয়ে ভারত-সচিবকে তিনি এক পত্র লেখেন। লর্ড কার্জ্জন পূর্ব্ব ব্যবস্থারই পক্ষপাতী। কাজেই, ভারত-সচিব যথন লর্ড কিচেনারের মতেই সায় দিলেন তথন তাঁর পদত্যাগ করা ছাড়া উপায়স্কর রইল না।

লড কার্জনের স্বৈর-শাসনের নমুনা আমরা আগেই পেয়েছি। তাঁর আমলে পুলিশ কমিটি নিয়োজিত হয়। এ কমিটির স্থপারিশ অম্থায়ী তিনি পুলিশ আইন বিধিবদ্ধ করান। গোয়েন্দা বিভাগ এই সময়েরই স্থিটি। পাঁচ শ' টাকার বদলে হাজার টাকার উপরে আয়কর নির্দ্ধারণ, লবণ কর হ্লাস, পুরাতন মন্দির রক্ষা, সমবায় সমিতি প্রভৃতি আইন দ্বারা ভারতবাসী কম উপরত হয় নি, কিন্তু তিনি ভারতবাসীদের নিম্নস্তরের জীব বলেই মনে করতেন ও ইংরেজের সমান মর্য্যাদা দিতে বরাবরই কুন্ঠিত ছিলেন। ১৯০৫ সালে ১১ই ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিভালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে লর্ড কার্জন চ্যান্সেলার রূপে একটি বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতায় তিনি সমগ্র এশিয়াবাসীকে মিথ্যাবাদী, অসাধু ও কপ্টতাপ্রিয় বলে

আখ্যা দেন। ভগিনী নিবেদিতা এ উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। নিবেদিতা-রামক্লফ বিবেকানল সম্প্রদায় তুকা বিত্বী ও মহীয়দী মহিলা। তাঁর পূর্বে নাম মিদ্ মারগারেট নোবেল। ১৯০২ সালের ফেব্রুয়ারী মাদে তিনি ভারতবর্ষে আগমন করেন। সংস্কৃত ও ললিত কলার ব্যাখ্যায় তিনি সর্বাদা নিরত ছিলেন। লর্ড কার্জ্জনের ওরূপ দান্তিক নির্লজ্জ মিথ্যা উক্তিতে নিবেদিতা হৃদয়ে খুবই ব্যথা পান ও কার্জ্জনের 'প্রব্রেম্দ্ অফ্ দি ফার ঈষ্ট'—গ্রন্থ থেকে এক উক্তি 'মন্তবাজার প্রিকা'য় উদ্ধৃত করে দেখিয়ে দেন, লর্ড কার্জ্জন নিজেই কিরূপ অন্তবাদী! কার্জ্জনের উক্তির প্রতিবাদে ডক্টর রাদ্বিহারী ঘোষের সভাপতিত্বে পরবর্ত্তী ১০ই মার্চ্চ কল্কাতা টাউন হলে এক বিরাট্ জনসভার অধিবেশন হয়। রাদ্বিহারী তাঁর অভিভাষণে কার্জনের উক্তির তার প্রতিবাদ করেন।

দীর্ঘ সাত বছরের স্বৈর-শাসনে ভারতবাসী উত্যক্ত হয়ে উঠেছিল খুবই, কিন্তু যাবার বেলা লর্ড কার্জন বাঙালীকে এমন এক আঘাত দিয়ে যান বার ফলে বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষ দীর্ঘকাল আন্দোলিত হতে থাকে। বঙ্গের অঞ্চচ্ছেঙ্গ সম্পর্কে জল্পনা বহুদিন পূর্কেই স্থক্ত হয়। কংগ্রেস এর প্রতিবাদে ১৯০০ ও ৪ সালে প্রস্তাব গ্রহণ করেন। লর্ড কার্জ্জনের নির্দ্দেশে বঙ্গের ছোটলাট নৃতন প্রতিষ্ঠিত ল্যাও হোল্ডার্স এসোসিয়েশন বা জমীদার সভা আহ্বান করে তাদের এর মর্ম্ম বুঝিয়ে দিলেন। স্বয়ং পূর্বে বাংলা ভ্রমন করে জমীদার ও প্রজাদের এ সম্পর্কে অনেক কথা বল্লেন। কিন্তু মৃষ্টিমেয় মুসলমান ছাড়া কেউই তাঁর এ প্রস্তাবে রাজি হননি। ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ জমীদার মহারাজা স্বর্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী তাঁকে মুথের উপরই বলেছিলেন, বন্ধ ব্যবচ্ছেদ হলে বাঙালীরা সেজক্য প্রাণপণে লড়তেও দ্বিধা করবেনা। এর পর কিছুকাল সব চুপচাপ থাকে। অকস্মাৎ একদিন শোনা গেল, বন্ধ ব্যবচ্ছেদ কার্য্যে ভারত-সচিব

সম্মতি দান করেছেন। সে দিন ছিল ২০শে জুলাই, ১৯০৫। রাজসাহী বিভাগ, ঢাকা বিভাগ ও চট্টগ্রাম বিভাগ আসামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রব্যঙ্গ ও আসাম প্রদেশ এবং বাকী অংশ—প্রেসিডেন্সি বিভাগ, বর্দ্ধমান বিভাগ, বিহার, উড়িয়া ও ছোটনাগপুর বাংলাদেশ নামে পরিচিত হ'ল ! তিনি বঙ্গ ভঙ্গ করে এক ঢিলে তুই পাথী মারতে চেয়েছিলেন। বাঙালী জাতি রাজনীতিতে ও শিক্ষায় অগ্রসর ও সমগ্র ভারতে নেতৃস্থানীয়। এই জাতিকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারলে তার নেতৃত্ব ক্ষমতাও ঘুচে যাবে, ভারতবাদীর প্রগতিমূলক আন্দোলনেও ভাটা পড়বে। অক্স উদ্দেশ্য ছিল আরও মারাত্মক – হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ভেদবৃদ্ধির উদ্রেক। তিনি পূর্ববঙ্গ সফরকালে মুসলমানদের বুঝিয়েছিলেন, নৃতন প্রদেশ গঠিত হলে পূর্ববঙ্গে তাদেরই প্রাধান্য হবে। পশ্চিম বঙ্গের সঙ্গে যুক্ত থাক্লে সরকারে প্রতিপত্তি লাভে তাদের কোনই স্থবিধা হবে না। ঢাকার নবাব ও অক্সাক্ত মুসলমান প্রধানেরা কেউ কেউ প্রথমে বঙ্গব্যবচ্ছেদ প্রস্তাবে আপত্তি করলেও শেষ পর্যান্ত কার্জ্জনের কথায় ভূলে তাঁরই মতামুবর্ত্তী হয়েছিলেন। নবগঠিত পূর্ব্ববন্ধ ও আসামের ছোটলাট সার বাাম্ফিল্ড ফুলার কার্জনের এই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করতে সবিশেষ তৎপর হন। তিনি প্রকাশ্যে বহু স্থলে বলেছিলেন, তাঁর হিন্দু মুসলমান তুই স্ত্রী—হিন্দু তুয়ো রাণী —অবহেলিতা ও নিন্দিতা, আর মুসলমান স্কুয়ো রাণী—প্রণয়াম্পদা ও সবিশেষ অনুরাগিনী।

বঙ্গভঙ্গের বার্তা শুনে পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ সর্ব্বত বাঙালী-প্রাণ ভীষণ উদ্বেলিত হয়ে উঠে, ফলে যে আন্দোলন উপস্থিত হ'ল বাঙলার ইতিহাসে তার তুলনা নেই। কার্জনের তীব্র আঁশাঘাতে বাঙালীর নিদ্রাভেঙ্গে গেল ও সমগ্র শক্তি বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনের মধ্যে নিয়োজিত হ'ল। রবীক্রনাথ নব পর্যায় বঙ্গদর্শনে লিখ্লেন:

"বাহিরের কিছুতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবে, একথা আমরা কোন মতেই স্বীকার করিব না। ক্বত্রিম বিচ্ছেদ যথন মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইবে, তথনই আমরা সচেতন ভাবে অমুভব করিব যে, বাঙ্গালার পূর্ব্ব পশ্চিমকে চিরকাল একই জাহ্নবী তাঁহার বহু বাহু পাশে বাঁধিয়াছেন, একই ব্রহ্মপুত্র তাঁহার প্রসারিত আলিঙ্গনে গ্রহণ করিয়াছেন। এই পূর্ব্ব পশ্চিম, কংপিণ্ডের দক্ষিণ বাম অংশের ন্থায়, একই পুরাতন রক্তম্রোত সমস্ত বঙ্গদেশের শিরায় উপশিরায় প্রাণ বিধান করিয়া আসিয়াছে। জননীর বাম দক্ষিণ স্তনের ন্থায় চিরদিন বাঙালীর সন্তানকে পালন করিয়াছে। আমরা প্রপ্রেষ চাহি না—প্রতিকূলতার ছারাই আমাদের শক্তির উছোধন হইবে। বিধাতার কদ্র মূর্ত্তিই আজ আমাদের পরিত্রাণ। জগতে জড়কে সচেতন করিয়া তুলিবার এক মাত্র উপায় আছে—আঘাত, অপমান ও অভাব; সমাদর নহে, সহায়তা নহে, স্থভিক্ষা নহে।"

কল্কাতায় ও মফস্বলস্থ বিভিন্ন শহরে বাঙালীরা সভা-সমিতি করে প্রতিজ্ঞা করলেন, এ ব্যবস্থার প্রতিকার করতেই হবে। কিন্তু হীনবল জাতির পক্ষে কি উপায় অবলম্বন সম্ভব! স্বদেশী যুগের অক্সতম প্রধান নেতা কৃষ্ণকুমার মিত্র তাঁর 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় দেশের জনসাধারণকে একটি উপায় এইরূপ বাংলে দিলেন। তারা বেন সকলে প্রতিজ্ঞা করে—''আমরা স্বদেশের কল্যাণের জন্ম মাতৃভূমির পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমরা অতঃপর দেশজাত দ্রব্য পাইলে কোনও বিদেশীয় দ্রব্য ক্রেয় করিব না। এই কার্য্য করিতে যদি কোন আর্থিক বা অন্ম কোনও প্রকার ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়, তাহাও আমরা করিতে প্রস্তুত হইব। আমরা এরূপ কার্য্য কেবল নিজেরাই করিয়া ক্ষান্ত হইব না, বন্ধু বান্ধব ও অন্যান্থ লোকদিগকেও এইরূপ করিবার জন্ম যথাসাধ্য যত্ন ও চেষ্টা করিব। ভগবান আমাদের এই শুভ সম্বন্ধে সহায় হউন।"

তডিৎ গতিতে এই বাণী বাংলার দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হ'ল। জনগণ সভা-সমিতি করে বিলাতী দ্রব্য 'বয়কট' বা বর্জনের সম্বল্প গ্রহণ করলে। এই 'বয়কট' কথাটির কিন্তু একটী চমৎকার ইতিহাস আছে। এ কথাটি প্রথম আয়ার্লণ্ডে ব্যবহৃত হয়। ক্যাপ্টেন চার্লদ কানিংহাম বয়কট (১৮০২-৯৭) আয়ার্লণ্ডের এক ইংরেজ জিদারের প্রতিনিধি রূপে কাজ করতেন। ১৮৮০ সালে প্রজারা যে হিসাবে থাজনা দিতে চাইলে তিনি তা গ্রহণ করতে রাজি হলেন না। এর ফলে ক্যাপ্টেন বয়কটকে তারা সর্ব্বপ্রকারে বর্জন করে। ভত্যরা তাঁকে ছেডে যেতে বাধ্য হয়। তারা পত্র আদান প্রদান ও খাগ্য সরবরাহ বন্ধ করে, তাঁর গৃহ প্রাচীরও ভেঙ্গে দেয়। বয়কটের যথন এইরপে জীবন-মরণ সমস্থা উপস্থিত তথন ব্রিটিশ সরকার সৈকাল পার্ঠিয়ে তাঁকে উদ্ধার করেন। 'বয়কট' কথাটির পরে বহুল প্রচার হয়েছে। বিদেশী দ্রবাদি বর্জনকেও এই বয়কট আখ্যা দেওয়া হয়। চীনে এসময়ের কিছু পূর্ব্বে মার্কিনী দ্রব্যাদি সার্থক ভাবে বয়কট করা হয়েছিল।

বিখ্যাত শিক্ষাবিদ স্বদেশভক্ত রামেল্রস্থলর ত্রিবেদী "বঙ্গলন্মীর ব্রত কথার" লিখলেন, "মা লক্ষী, কুপা কর, কাঞ্চন দিয়ে কাচ নেবো না। ঘরের থাক্তে পরের নেবোনা। শাঁথা থাক্তে চুড়ি পরবোনা। পরের তুয়ারে ভিক্ষা করবো না। মোটা বদন অঙ্গে নেবো। মোটা ভূষণ আভরণ করবো। পরণীকে থাইয়ে নিজে থাব। মোটা অর অক্ষয় হোক, মোটা বন্ধ অক্ষয় গোক। ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাকুক।"

কান্তকবি রজনীকান্ত দেন দক্ষীর্ত্তনপ্রিয় বাঙালীকে দক্ষীর্ত্তন ভনালেন।

> "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়. মাথায় তুলে নেরে ভাই !

দীন ছথিনী মা যে তোদের,
তার বেশী আর সাধ্য নাই।
সেই মোটা স্থতার সঙ্গে,
মায়ের অপার মেহ দেখতে পাই;
আমরা এম্নি পাষাণ, তাই ফেলে ওই
পরের দোরে ভিক্ষা চাই।
ওই, ছংখী মায়ের ঘরে,
তোদের সবার প্রচুর অন্ন নাই;
তব্, তাই বেচে কাচ সাবান মোজা,
কিনে কল্লি ঘর বোঝাই।
আয়রে আমরা মায়ের নামে,
এই প্রতিজ্ঞা করবো ভাই,
পরের জিনিষ কিন্ব না,
যদি মায়ের ঘরের জিনিষ পাই।"

ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, সিরাজগঞ্জ, সর্বব্র অস্ততঃ হাজার জনসভায় বঞ্চভেরে বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হ'ল ও সঙ্গে সঙ্গে বিলাতী দ্রব্য বর্জনের প্রস্তাব করা হ'ল। ৭ই আগষ্ট তারিথে কল্কাতা টাউন হলে এক বিরাট্ জনসভায় মফস্বলের বিলাতী বর্জন আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন করে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবে স্পষ্ট বলা হয় য়ে, ভারত-শাসনের প্রতি ব্রিটিশ জনসাধারণের উদাসীয়্ম ও জনমতের প্রতি ভারত গ্রন্থনিটের উপেক্ষা তাদের এই পত্বা অবলধন করতে বাধ্য করেছে। প্রস্তাব উত্থাপন করেন 'ইণ্ডিয়ান মিরর' সম্পাদক বয়োর্ৡ নরেক্রনাথ সেন।

বক্তায়, প্রবন্ধে ও গানে বিলাতা বর্জন ও স্বদেশী গ্রহণের কথা সর্বত্ত প্রচারিত হতে লাগ্ল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাস্তকবি রঙ্গনীকান্ত নেন, কালীপ্রদন্ন কাব্যবিশারদ, বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতির রচিত সঙ্গীত; রামেক্সস্থলর ত্রিবেদী, বিপিনচক্র পাল, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, হীরেক্রনাথ দত্ত, রবীক্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির প্রবন্ধ ও যশস্বী গায়ক 🚁 ক্রমার বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতবিশারদ হেমচন্দ্র সেন, প্রভৃতির গানে বাঙালী উদোধিত হ'ল। রুষ্ণকুমার মিত্র, বিপিনচক্র পাল, কালী প্রসন্ন কাব্য-বিশারদ, শ্রামস্থন্দর চক্রবর্ত্তী, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন গুঞ ঠাকুরতা, স্থরেশচন্দ্র নমাজপতি, প্রেমতোষ বস্থু, গীষ্পতি কাব্যতীর্থ প্রভৃতি বক্তার ওজ্বিনী বক্তৃতায় বঙ্গদন্তান মেতে উঠ্ল। সরকার হিন্দু সমাজ থেকে মুদলমানদের বিচ্ছিন্ন করে রাথবার চেষ্টা করেছিলেন। তথাপি বহু বিশিষ্ট মুসলমান স্বদেশী আন্দোলনে মনে প্রাণে যোগ দিলেন। ঢাকার নবাব শলিমুলার ভ্রাতা আকাতৃলা বাহাত্বর স্বদেশী আন্দোলন পূর্ণ সমর্থন করেন। ব্যারিষ্টার আব হল রম্বল, মৌলবী আবুল কাদেম, আবুল ट्राटमन, दममात रखा, मीन मध्याम, आराइन शकुत मिष्मिकी, नियाकर হোদেন, ইम्माইन मित्राको, আবহুन হাनिম গজনবী প্রভৃতি বিখ্যাত মুসলমানগণ দিকে দিকে স্বদেশীর বার্ত্তা প্রচার করতে লাগলেন। দেশীয় থ্রীষ্টান সমাজ, জমিদার সমাজ ও নারী সমাজ স্বদেশীর প্রেরণায় একেবারে মাতোয়ারা হলেন। বিলাতী বর্জনকৈ সাফল্য মণ্ডিত করবার জন্স নানা সমিতি ও সজ্য গঠিত হ'ল। মনোরঞ্জন গুহু ঠাকুরতার ব্রতী সমিতি, স্থরেশচন্দ্র সমাজপতির বন্দেমাতরম্ সম্প্রদায় ও ভবানীপুর-কালীঘাট অঞ্চলের সন্তান সম্প্রদায়, চিত্তরঞ্জন দাশের ভবনে স্থাপিত স্বদেশী মণ্ডলী এস্থলে উল্লেখ-যোগ্য। পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত কল্কাতার ফিল্ড এণ্ড একাডেমি ক্লাবন্ত স্বদেশী মন্ত্র প্রচারে অগ্রণী হলেন। মফস্বলের সমিতিগুলির মধ্যে বরিশালের স্বদেশবান্ধব সমিতি ও ময়মনসিংহের স্কল্থ সমিতি স্বদেশী প্রচারে বিশেষ অবহিত হন। এই প্রসঙ্গে কলিকাতার ডন সোদাইটি ও তার মুখপত্র 'ডন' পত্রিকার কথা এথানে উল্লেখযোগ্য। বাঙালী যুবকদের মনে স্বদেশী ভাব জাগাতে, বঙ্গভঙ্গের কয়েক বংসর পূর্ব্ব থেকেই এ বিশেষ সাহায্য করছিল।

সরকার ঘোষণা করলেন, ১৬ই অক্টোবর, ৩০শে আশ্বিন বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ কার্যা সমাধা হবে। অমনি দিকে দিকে এই দিনটিকে ক্ষোভ ও ত্বংথের প্রতীক করে তোল্বার জন্ম নেতৃবর্গ আয়োজন স্কুক্ষ করলেন। এই দিনটিতে রবীক্রনাথ ঠাকুর উভয় বঙ্গের মিলনের চিহ্নস্বরূপ 'রাথী-বন্ধন' ও রামেক্র-স্থানর ত্রিবেদী ক্ষোভ প্রকাশের জন্ম 'অরন্ধন' পালন করবার প্রস্তাব করলেন। প্রস্তাব সাগ্রহে গৃহীত হ'ল। স্থরেন্দ্রনাথ 'অথণ্ড বঙ্গভবন' প্রতিষ্ঠার আয়োজন করতে লাগলেন। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, তিনি পূর্ব্বে প্যারিদের 'হোটেল ভ ইন্ভ্যালিড'-এ ফ্রান্সের প্রত্যেকটি প্রদেশের প্রতীক স্বরূপ এক একটি মূর্ত্তি দেখেছিলেন। আল্সেন লোরেন ওসময়ে ফ্রান্স থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল বলে তার প্রতীককে বস্তাবৃত করে রাথা হয়েছিল। কলকাতায় এক্লপ একটি ভবনে প্রতিটি জেলার প্রতীক স্বরূপ এক একটি মৃত্তি থাক্বে ও যতদিন বিচ্ছিন্ন জেলাগুলি আবার বঙ্গের সঙ্গে যুক্ত না হবে ততদিন সে-সবের প্রতীক বস্ত্রাচ্ছাদিত করে রাখা হবে। স্মরেক্রনাথের এ প্রতাব ভগিনী নিবেদিতা ও ব্যারিষ্টার তারকনাথ পালিত সাগ্রহে সমর্থন করেছিলেন। ঐ দিনেই এই ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হল।

বঙ্গভঙ্গ কার্য্য বাঙালীর হৃদয়তন্ত্রীতে কত গভীর আঘাত দিয়েছিল এদিনের প্রতিপাল্য কর্মপদ্ধতিতে তা স্থপ্রকট। স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমূথ নেতৃত্বন্দ স্থির করলেন,—শোকচিহ্ন স্বরূপ ৩০শে আশ্বিন শিশু ও রোগী ব্যতীত, কেউই অন্ধল্ল গ্রহণ করবেন না এবং সকলেই সেদিন খালি পায়ে থাক্বেন। কোন বাঙালীর ঘরে চুলি জল্বে নাঁ। ব্যবসা বাণিজ্য সব বন্ধ থাক্বে, রান্ডায় ঘোড়ার গাড়ী বা গরুর গাড়ী চল্বেনা। দোকান পাট ও বাজারও বন্ধ রাথার কথা হয়। আরও কথা থাকে যে, স্র্যোদ্যের পূর্ব্ব থেকে কল্কাতার উত্তর হতে দক্ষিণ পর্যস্ত সমস্ত স্থানে যুবকগণ 'বলেমাতরম্' সঙ্গীত করতে করতে গঙ্গার ধারে সমবেত হয়ে তথায় স্নান করে বীডন স্থোয়ার ও কর্ণভয়ালিস ষ্টাটে সমবেত হবে। প্রথমত, সেখানে রাখী বন্ধন ও বঙ্গবিচ্ছেদ জনিত প্রাণের ক্ষেদ্ধ ও সঙ্গর প্রকাশ, দ্বিতীয়ত, অপার সাকুলার রোডে অপরাহ্ন কালে এক বিরাট্ সভার অন্তর্চান এবং গবর্ণমেন্ট পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের বাঙালীদের যে বিচ্ছিন্ন করতে পারেন নি তার চিহ্ন স্বর্মণ ঐ সভান্থল ক্রয় ও তত্পরি অথও বঙ্গতবন নির্মাণ-ব্যবস্থা, তৃতীয়ত, বাগবাজার ষ্ট্রীটে পশুপতি বস্তুর বাটাতে সন্ধ্যাকালে আর একটি জনসভা হবে। শেষোক্ত স্থলে স্বদেশী বস্ত্ব উৎপাদনের সাহায্যার্থ অর্থ সংগ্রহ করার কথাও হয়।

এই কার্য্যক্রম কল্কাতার বাঙালী সমাজ নীরবে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল। সেদিন সর্ব্যত্ত হরতাল—কাজ কর্ম্ম, গাড়ী চলাচল সবই বন্ধ। 'রাখী বন্ধন' এর মিলন মন্ত্র রবীক্রনাথ রচিত এই 'রাখী সঙ্গীতে' সহস্র কঠে গীত হ'ল,

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার হাওয়া বাংলার ফল
পুণ্য হউক্ পুণ্য হউক্
পুণ্য হউক্ হে ভগবান—
বাংলার ঘর বাংলার হাট
বাংলার বন বাংলার মাঠ
পূর্ণ হউক্ হে ভগবান—
পূর্ণ হউক্ হে ভগবান—

বাঙালীর পণ বাঙালীর আশা, বাঙালীর কাজ বাঙালীর ভাষা, সত্য হউক্ সত্য হউক্ সত্য হউক হে ভগবান—

বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন এক হউক্ এক হউক্ এক হউক্ হে ভগবান।

এই গানটিও সঙ্গে সঙ্গে গাঁত হ'ল,

ওদের বাধন যতই শক্ত হবে,
ততই বাধন টুট্বে—

মোদের ততই বাধন টুট্বে।
ওদের যতই আঁথি রক্ত হবে
মোদের আঁথি ফুট্বে—
ততই মোদের আঁথি ফুট্বে।
আজকে যে তোর কাজ করা চাই,
স্বপ্ন দেখার সময় ত নাই;
এখন ওরা যতই গজ্জাবে ভাই,
তক্রা ততই ছুট্বে—

মোদের তক্রা ততই ছুট্বে।

গঙ্গাস্থানান্তে বীডন উভানে ও সেণ্ট্রাল কলেজ প্রাঙ্গণে রাখী উৎসব সম্পন্ন হ'ল। অপরাক্তে পূর্বনির্দিষ্ট হানে অথও বঙ্গভবন স্থাপন উদ্দেশ্যে সভা অমুষ্ঠিত হ'ল। স্বদেশগত-প্রাণ, সর্বজনপ্রিয় নেতা আনন্দমোহন বস্তু তথন রোগশ্যাায়। অল্পকাল মধ্যেই এই রোগশ্যা মৃত্যুশ্যাায় পরিণত হয়েছিল। তিনি একরকম মৃত্যুশযাা থেকে এসে এই সভার সভাপতিত্ব করলেন। আরাম কেদারায় করে তাঁকে সভান্থলে আনা হ'ল। দত্য অবদরপ্রাপ্ত হাইকোর্টের বিচারপতি কলকাতা বিশ্ববিত্যালয়ের প্রথম ভারতীয় ভাইসচ্যান্দেলার স্বধর্মনিষ্ঠ সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আনন্দমোহনকে সভাপতির আসন গ্রহণের প্রস্তাব করে বঙ্গভঙ্গের অনিষ্টকারিতা সহত্তে এক মর্ম্মপর্শী বক্ততা করলেন। স্থরেন্দ্রনাথ বলেন, বঙ্গভঙ্গ কার্য্য বাঙালী মাত্রেরই মর্ম্মন্থলে যে ভীষণ আঘাত করেছিল সার গুরুলাসের বক্ততাই তাঁর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। পঞ্চাশ হাজার লোকের বিপুল 'বলেমাতরম' ধ্বনির মধ্যে স্থরেক্তনাথ আনন্দ-মোহনের অভিভাষণ পাঠ করেন। অভিভাষণ পাঠের পর আনন্দমোহন বম্ম স্বাক্ষরিত একটি ঘোষণাপত্র পঠিত হয়। ঘোষণা পত্রটি ইংরেজীতে পাঠ করেন ব্যারিষ্টার ও পরবর্ত্তী কালে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সারু আশুতোষ চৌধুরী ও বাংলায় পাঠ করেন রবীক্রনাথ ঠাকুর। বোষণা পত্রটি এই—

"Whereas the Government has thought fit to effectuate the partition of Bengal in spite of the universal protest of the Bengalee Nation, we hereby pledge and proclaim that we as a people shall do everything in our power, to counteract the evil effects of the dismemberment of our province and to maintain the integrity of our race. So God help us." A. M. Bose.

বাংলা--

"যেহেতু বাঙালী জাতির সর্ব্বজনীন প্রতিবাদ অগ্রাহ্ম করিয়া পার্লামেণ্ট বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ কার্য্যে পরিণত করা সঙ্গত বোধ করিয়াছেন, সেহেতু আমরা এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের কুফল নাশ করিতে এবং বাঙালী জাতির একতা সংরক্ষণ করিতে আমরা সমস্ত বাঙালী জাতি, আমাদের শক্তিতে যাহা কিছু সম্ভব তাহার সকলই প্রয়োগ করিব। বিধাতা আমাদের সহায় হউন।"

পশুপতি বস্থর গৃহ-প্রাঙ্গনে সন্ধ্যায় সভা হ'ল। প্রায় এক লক্ষ লোক সভায় যোগদান করে। পূর্ব্ব নির্দ্দেশ মত স্থদেশী বস্ত্র প্রস্তুত কল্পে একটি ভাণ্ডার স্থাপনের জক্য সভাস্থলে অর্থ যাজ্ঞা করা হয়। জনগণ মূলা বৃষ্টি করতে থাকে ও অল্পকাল মধ্যে পঞ্চাশ হাজার টাকা উঠে। এর পরে আরও কুড়ি হাজার টাকা আদায় হয়েছিল। এ অর্থ থেকে ২০৯, কর্ণওয়ালিস খ্রীটে বস্ত্র-বয়ন বিচ্ছালয় প্রতিষ্ঠিত হ'ল, কয়েক শ' চরকাও কেনা হ'ল। এ বিচ্ছালয় কিন্তু বেশী দিন স্থায়ী হয় নি। উক্ত টাকার একটী মোটা অংশ ব্যয়ের পর বিচ্ছালয় তুলে দেওয়া হয়। ভারত-সভার কর্জ্বাধীনে অবশিষ্ট টাকা থেকে বিভিন্ন বয়ন-বিচ্ছালয়ে এখনও অর্থ সাহায্য করা হয়।

প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হলেও স্থদেশা আন্দোলন বঙ্গে ব্যবসায় ও শিল্পে এক নব্যুগের স্টনা করলে। বঙ্গলক্ষ্মী কাপড়ের কল, বেঙ্গল নেশন্তাল বাঙ্কে, নেশন্তাল সোপ ফ্যাক্টরী, ষ্টাল ট্রাঙ্ক ফ্যাক্টরী, ট্যানারী ফ্যাক্টরী, ফ্রিল্ডান ও নেশন্তাল বীমা কোম্পানী প্রভৃতি বছ শিল্প-ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থদেশী আন্দোলনের ফলেই উদ্ভৃত। আচার্য্য প্রফুল্লচক্র রায় প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল কেমিক্যাল নামক ওবধ প্রস্তুতির কার্থানা স্থদেশী যুগে বাঙালীকে 'স্বদেশী' করতে কম সাহায্য করে নি।

স্বদেশীর ভাব-বন্ধায় শহর পল্লী কথন যে প্লাবিত হয়ে গেল কেউ তা টেরও পেলে না। বাঙালীর এই আশ্চর্য্য প্রতিজ্ঞা আত্ম-বিশ্বাদের উপর স্থপ্রতিষ্ঠিত করবার জক্ত মনস্বীরা নিজেদের ভিতরেই শক্তির সন্ধান করতে লাগলেন। সাধারণের নিকট এই নব ভাব প্রচারের পক্ষে সংবাদপত্রই উৎকৃষ্ট বাহন। ইংরেজী অমৃতবাজার পত্রিকা ও বেঙ্গলী আর বাংলা সঞ্জীবনী ও হিতবাদী এ বিষয়ে আত্মনিয়োগ করেন বটে, কিন্তু আরও কয়েকটি প্রধান পত্রিকা নব ভাবের বাহন হয়ে পর পর প্রকাশিত হ'ল। মনোরঞ্জন গুহু ঠাকুরতা 'নবশক্তি'তে ও উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব 'সন্ধ্যা'য় নব ভাব প্রচার করতে স্থক্ষ করেন। ব্রহ্মবান্ধব সর্বব প্রথম ত্রান্ধ ছিলেন, পুরে খ্রীষ্টান হন, কিন্তু ক্রমে হিন্দ্ধর্মের দিকেই তাঁর মন অধিকতর আরুষ্ট হয়। তাঁর জাতীয়তার ভিত্তিও ছিল এই হিন্দুত্ব। তিনি ইংরেজী দর্শন ও সাহিত্যে স্থপণ্ডিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের শাস্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্য বিভালয়ের তিনি একজন প্রধান উল্যোক্তা। ইতিপূর্ব্বে তিনি 'দোফিয়া' নামে ইংরেজী পত্রিকা সম্পাদন করেছেন। স্বদেশী আন্দোলনের আরম্ভেই তাঁর সমস্ত শক্তি ও প্রতিভা 'সন্ধ্যা' সম্পাদনে নিয়োজিত করলেন। তাঁর শিক্ষায় বাঙালী আত্মন্থ হ'ল। ব্রহ্মবান্ধব বাংলাদেশে আত্মশক্তি উন্মেষের নায়ক। ভারতবর্ষের উন্নতি ভারতবাসীরই সাধ্য—এই কথা তিনি অতি সহজ ভাষায় সন্ধ্যার ভিতর দিয়ে সর্ব্বসাধারণকে বৃঝিয়ে দিলেন। রাজনীতি ক্ষেত্রেও যে ভিক্ষাবৃত্তি নিক্ষল এই কথাও তিনি সকলকে শোনান। ব্ৰহ্মবান্ধৰ বঙ্গের চরমপন্থী দলের অক্সতম শ্রপ্তা। তিনি ইংরেজের শাসন স্বীকার করতেন না। ব্রহ্মবান্ধব রাজদ্রোহের দায়ে ১৯০৭ সালে সরকার কর্তৃক ধৃত হলেন। আদালতে তাঁর বিচার আরম্ভ হলে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনে व्यक्षीकृष्ठ रन। এদিক দিয়ে তিনিই ভারতবর্ষে সর্ব্ব প্রথম অসহযোগী। উপাধ্যায় বলেছিলেন, তাঁকে কারাবদ্ধ করা ব্রিটিশের সাধ্যাতীত। বস্তুতঃ তিনি হাজতবাস কালেই মারা যান।

चामि वात्मानत्त्र এकि श्रधान रेविनेश र'न-वाक्रव मिरक मिरक এর স্বাভাবিক অতি-বিস্তৃতি। বঙ্গের এমন জেলা নেই, এমন জনপদ নেই যেখানে স্বদেশীর ভাবে লোক অমুপ্রাণিত হয় নি। রাজসাহী, রংপুর, সিরাজগঞ্জ, ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম সকল অঞ্চল ম্বদেশী ভাবে প্লাবিত ও পরিশোধিত হ'ল। ছাত্র ও যুবক সমাজ মেতে উঠল সকলের চেয়ে বেশী। একান্ত করে তাদের চেষ্টাতেই সর্ববত্র বিলাতী বর্জন সার্থক হয়ে উঠ্ল। শাসকবর্গের সজাগ দৃষ্টি এদিকে পড়তে মোটেই বিলম্ব হ'ল না। তাঁরা নানাস্থানে, বিশেষ করে রংপুর, ঢাকা ও মাদারিপুরে ছাত্র দলন আরম্ভ করলেন। ऋদেশী আন্দোলন থেকে ছাত্র সমাজকে সরিয়ে রাখ্বার জন্ম ভারত-সরকার রিজ্লি সাকুলার, বাংলা সরকার কালহিল সাকুলার ও পূর্ববঙ্গ ও আসাম সরকার লায়ন সার্কুলার প্রচার করেন। এতেও যথন বিশেষ ফল হ'ল না তথন ছাত্র দলন স্থক হ'ল। রংপুর ও ঢাকার বহু ছাত্রকে স্থল থেকে তাডিয়ে দেওয়া হ'ল, কাউকে কাউকে বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত করা হ'ল। এদিকে কলকাতায় এত সব সাকু লারের ছড়াছড়ি দেথে যুবক সমাজ এণ্টি-সাকু লার সোটাইটি গঠন করলেন। এর সভাপতি হলেন প্রবীণ রুষ্ণকুমারু মিত্র মহাশয় ও সম্পাদক নবীন শচীক্তপ্রসাদ বস্তু। এ সোসাইটির সভ্য ছাত্রগণ বিলাতী বর্জন আন্দোলন প্রবলভাবে চালাতে লাগুলেন। এঁরাই প্রথমে বড়বাজ্বারে বিলাতী বস্ত্রের দোকানে 'পিকেটিং' বা ধর্ণা দিতে আরম্ভ করেন। যাহোক, মফস্বলের ও কলকাতার নির্যাতিত ও বহিষ্ণত ছাত্রদের শিক্ষা-ব্যবস্থার জক্ত শীঘ্রই জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা স্থক হ'ল। ১৯০৫, ৯ই নবেম্বর তারিখে পান্তির পাঠে ( অধুনা এখানে

বিত্যাসাগর কলেজ হোষ্টেল অবস্থিত) যে সভা হয় তাতে স্থবোধচন্দ্র বস্থ মন্লিক জাতীয় বিশ্ববিত্যালয় স্থাপনের জন্ম এক লক্ষ টাকা ক্রিক মঙ্গীকার করেন। তাঁর এই মহৎ দানের জন্ম মনোরঞ্জন গুছ ঠাকুরতা তাঁকে 'রাজা' উপাধি দিলেন। ময়মনসিংহ-গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্র-কিশোর রায়চৌধুরী ও মুক্তাগাছার জমিদার মহারাজা স্থাকান্ধ সাচার্যা চৌধুরী কয়েক লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তি এই উদ্দেশ্যে দান করেছিলেন।

বরিশালে স্বদেশী আন্দোলন এত প্রবল ও তীব্র হয়ে উঠে যে সরকার একে একটি 'প্রোক্লেম্ড্ডিষ্ট্রীক্ট বা 'আইন-শৃঙ্গলা ভঙ্গকারী' অঞ্চল বলে ঘোষণা করলেন। বস্তুতঃ বরিশালবাসীর একনিষ্ঠ কর্ম-তৎপরতায় স্বদেশী আন্দোলন বিশেষ সাফল্য লাভ করে। বরিশালের নেতা অধিনীকুমার দত্তের কথা আগে আমরা বছবার পেয়েছি। বিশ্ব-বিজ্ঞানয়ের উচ্চতম শিক্ষা সমাপ্ত করে ১৮৮০ সাল থেকে নিজ জেলা বরিশালকেই তিনি কর্মকেন্দ্র করেছিলেন। ১৮৮৪ সালে 'ভারত-গীতি' রচনা করে দেশবাসীর মনে স্বদেশ-প্রীতি ও স্বাবলম্বন শক্তি জাগ্রত করতে চেষ্টা করেন। বরিশালে ব্রজমোহন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা তিনিই। এখানে অধ্যাপনার ভিতর দিয়ে ছাত্র-সমাজে তিনি ঐ মন্ত্রই বিশেষ করে প্রচার করেন। কাজেই প্রথম আহ্বানেই একদল নিষ্ঠাবান, ত্যাগী, সাহসী কর্মী এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন। ব্রজমোহন কলেজ ও স্কুলের শিক্ষকরন্দও তাঁর কার্য্যে আন্তরিক ভাবে সাহায্য করলেন। এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, ছাত্র ও ছাত্রদের অভিভাবকদের মনে স্বদেশী কিরূপ দুঢ়নিবদ্ধ হয়েছিল একটি মাত্র দৃষ্টাস্টেই তা সম্যক্ উপলব্ধি হবে। বাথরগঞ্জ জেলার মত ব্রজমোহন কলেজ ও স্থুল সরকার কর্তৃক 'চিহ্নিত' হয়েছিল। শ্রীযুত দেবপ্রসাদ ঘোষ ব্রজমোহন স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ও কলেজ থেকে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় কল্কাতা বিশিক্তালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন। কিন্তু উভয় বারেই তিনি সরকারী বৃত্তি থেকে বঞ্চিত হন। অখিনীকুমারের প্রেরণায় স্বদেশ বান্ধব সমিতি নিয়মিতভাবে স্বদেশী প্রচারে প্রবৃত্ত হলেন। মুকুন্দ দাস স্বদেশী গানে বরিশালবাদীকে মাতিয়ে তুললেন। অখিনীকুমারের অন্ততম সহযোগী মনোমোহন চক্রবর্তী এই গানটি রচনা করে এই সময় গাইলেন,

"ছেড়ে দাও কাচের চুড়ী, বঙ্গনারী,

কভু হাতে আর প'রো না।

জাগ গোভগিনী ! ও জননী !

মোহের ঘোরে আর থেকো না।

কাচের মায়াতে ভূলে, শঙ্খ ফেলে,

কলম্ব হাতে মেথো না;

তোমরা যে গৃহলক্ষী ধর্ম সাক্ষী,

জগৎ ভরে আছে জানা।

চটকদার কাচের বালা ফুকের মালা,

তোমাদের অঙ্গে সাজে না।

নাই বা থাক্ মনের মতন—স্বর্ণভূষণ,

তাতে ত হুঃখ দেখি না।

সিঁথিতে সিন্দুর ধরি, বঙ্গনারী,

জগতে সতী-শোভনা !

বলিতে লজ্জা করে—প্রাণ বিদরে

বার লাথের কম হবে না—

পুঁতির কাচ ঝুঠা মুক্তায় এই বাঙ্গালায়

দেয় বিদেশে, কেউ জ্বানে না।

## বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ ও স্বদেশী-ব্রত উদ্যাপন



ঐ শোন বন্ধমাতা শুধান কথা—

"উঠ আমার যত কক্সা!
তোরা সব করিলে পণ মায়ের এ ধন
বিদেশে উড়ে যাবে না।
আমি যে অভাগিনী—কাঙ্গালীনি,
ডুই বেলা অন্ধ জুটে না;
কি ছিলাম, কি হইলাম, কোথায় এলাম—

মা যে তোরা ভাবিলি না।"

কবির আহ্বানে নারী সমাল আশ্চর্য্য সাড়া দিলেন। অশ্বিনীকুমার প্রমুথ পাঁচ জন নেতা বিলাতী দ্রব্য বর্জানের জন্ম এক অনুরোধ-পত্র প্রচার করলেন। বরিশালের কোথাও এক কাঁচচা মূল্যেরও বিদেশী দ্রব্য বিকোল না। পূর্ব্যবন্ধ সরকার বরিশালবাসীর এই প্রতিরোধ শক্তি ভেঙে দেবার উত্যোগ আয়োজন করলেন। বরিশাল শহরে, বানরিপাড়ায় কেন্দ্রে ও অন্যান্থ হানে গুর্থা সৈন্থ মোতায়েন করা হ'ল। বানরিপাড়ায় নারীর উপর গুর্থা সৈন্থের অহিত আচরণে একদল যুবক কিরূপে ছোটলাট ব্যামফিল্ড ফুলারের প্রাণ নাশে উন্নত হয় ও স্থরেক্রনাথ কিরূপে তাদের নিরন্থ করেন—স্থরেক্রনাথের জীবনী-গ্রন্থে তা পরিক্ষার বর্ণিত আছে। বিলাতী দ্রব্যের আমদানী করে ম্যাজিপ্ট্রেট বুলার সাহেব বরিশালে এক বাজার খুল্লেন, কিন্তু ক্রেতা নেই। একমাত্র দোকানী 'হৃদয়' বুলারকে বিজ্ঞপ করে গান গাইল, "এ বাজারে আমি একা দোকানদার ভাই।" সরকার প্রমাদ গন্লেন। ছোটলাট ফুলার বরিশালে গেলেন ও অশ্বিনীকুমার ও অন্যান্থ জননেতাদের নিজ নিজ লক্ষে ডেকে নিয়ে অপমানিত করলেন। এর ফলে বিলাতী দ্রব্য বর্জন

দ্বিশিতর উৎসাহে চলতে থাকে। অনাচার অত্যাচারকে অগ্রাহ্ম করার অফুল্রুক ও সাহস সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হয়। রবীক্রনাথ দেশবাসীর প্রাণের কথা গানে ব্যক্ত করলেন,

আমি ভয় কর্ব না. ভয় কর্ব না।

হ'বেলা মরার আগে

মর্ব না ভাই মর্ব না।

তরিখানা বহেঁতে গেলে,

মাঝে মাঝে তুফান মেলে,

তাই বলে, হাল ছেড়ে দিয়ে

কাল্লাকাটি ধরব না।

শক্ত যা তাই সাধতে হবে,

মাথা তুলে রইব ভবে;

সহজ পথে চল্ব ভেবে,

পাঁকের 'পরে পড়ব না।

ধর্ম আমার মাথায় রেখে,

চল্ব সিধে রাস্তা দেখে,

বিপদ্ যদি এসে পড়ে

ঘরের কোণে সর্ব না।

## স্বদেশী আন্দোলন ও কংগ্ৰেস

( ১৯০৫-১৯০৬ )

এই সময় বারাণদী-ধামে কংগ্রেসের একবিংশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হ'ল 😹 এর সভাপতিত্ব করলেন পুণ্যশ্লোক গোপালকৃষ্ণ গোখ্লে। গোখ্লে मरशामय नर्ड कार्ड्जरनत रिवत-भामन मिक्डिएत वार्गिशा करत वनलन एउ, ভারতবাদীর মঙ্গলের জন্মই, ভারতবাদীর স্বার্থ রক্ষার জন্মই ভারতবর্ষ শাসন করতে হবে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে আপামর জনসাধারণের মধ্যে যে বিক্ষোভ উপস্থিত হয়েছে তা মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু সরকার তা-ই উপেক্ষা করছেন। আমাদের অবস্থা যদি বর্ত্তমানে এতই হীন হয়ে থাকে, আমরা যদি বর্ত্তমান শাসনে নিজেদের এতই অসহায় বোধ করি তা হলে বলা আবশ্যক যে, জনস্বার্থের থাতিরে ব্রিটিশ আমলাতম্বের সঙ্গে কোনরূপ সহযোগিতা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। গোখালে এই প্রদক্ষে আরও বলেন, "বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের ফলে বঙ্গদেশের এই বিপুল জনজাগরণ আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করবে। ব্রিটিশ রাজত্বে এই প্রথম জাতি ও ধর্ম্মের বৈষম্য ভূলে বাঙালী জাতি বাইরের কোন সাহায্যের অপেকা না রেথে স্বাভাবিক প্রেরণার বশে অক্লায়ের প্রতিরোধে অগ্রসর হয়েছে। প্রধান লক্ষণায় বিষয় এই যে, জনদেবার আদর্শ উচ্চ হইতে উচ্চতর পথে নীত হয়েছে, আর সমগ্র ভারতবর্ষ এই আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্ম বাংলা দেশের নিকটই ঋণী।" (गाथ ल चानित भूर्व ममर्थन कत्रालन, किन्दु 'वत्रक हे' मन्नात्त वलालन (य, এ কথাটির সঙ্গে দ্বেষ ও হিংসার ভাব বিজড়িত থাকায় পারত পক্ষে এ কারও বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা উচিত নয়। তবে বাংলার অবস্থা বিবেচনা

কর্ম বৈতে হয়, দেখানে এমন চরম অবস্থা উপস্থিত হয়েছে যথন 'বয়কট' অন্ধ্র প্রয়োগ করা ছাড়া উপায়াস্তর নেই। স্বদেশী যুগের বহু পূর্বেও বাঙালী মনীষীরা স্বদেশজাত শিল্পদ্রব্যের উন্নতির জন্ম বিলাতী দ্রব্য বর্জনের প্রয়োজনীয়তা অন্থভব করেছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে এই অন্থভৃতি কর্মান্তরে গিয়ে পোঁছায়। গোখলে মহাশয় স্বদেশী শিল্প, বিশেষ বস্ত্র শিল্পের প্রসার কিরূপে সম্ভব সে সম্বন্ধেও অভিভাষণে বিশদভাবে আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, ভারতীয় শিল্পের উন্নতি করতে হলে ভারত-বাসীকেই মূলধন জোগাতে হবে, বিদেশী মূলধন বিদেশজাত দ্রব্যের মতই দেশকে সমানে শ্রীহীন করে তোলে।

পূর্ব্ব বারের মত এ অধিবেশনেও শাসন সংস্কার ও শাসন অধিকারমূলক নানা দাবি গৃহীত হয়। এবারকার সর্বব্রধান আলোচ্য বিষয় হ'ল স্বভাবতঃই বঙ্গভঙ্গ ও বঙ্গের বয়কট আন্দোলন। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যে প্রস্তাব করা হয় তাতে কোনই আপত্তি হ'ল না। স্থরেক্রনাথ এ প্রস্তাব উত্থাপন করে তাঁর স্বাভাবিক ওজ্বিনী ভাষায় বঙ্গের উপর সরকারের দমন-নীতির বহর সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। সভা, শোভাযাত্রা, সঙ্কীর্ত্তনের মিছিলের উপর নিষেধাজ্ঞা, 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতের জন্ম শান্তিবিধান, বালকদের দওদান ও কারাগারে প্রেরণ. পিটুনি পুলিশ ও গুর্থাবাহিনী স্থাপন সরকারী দমননীতির এই বিশেষ অঙ্গগুলি তিনি উল্লেখ করতে ভোলেন নি। 'বয়কট' প্রস্তাব নিয়ে কিছু গওগোলের স্বৃষ্টি হ'ল। বস্তুক্ত বয়কট সম্পর্কে সাক্ষাৎভাবে কোন প্রস্তুব্বই গৃহীত হ'ল না। বয়কট আন্দোলনের ফলে বাংলা দেশে যে দমন-নীতি অন্ধ্রুস্ত হয় তার প্রতিবাদে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে বলেন যে, 'বয়কট'ই সম্ভবতঃ একমাত্র আইনসঙ্গত ও কার্য্যকর উপায় যা হারা বঙ্গবাদীর পক্ষে বঙ্গভঙ্গের দিকে বিটিশ জনসাধারণের মনোযোগ

আকর্ষণ করা সম্ভব। পঞ্জাব-কেশরী লালা লজপৎ রায় এই প্রভীবের সমর্থনে বাংলার স্বদেশী আন্দোলনকে পূর্ণভাবে সমর্থন করেন ও বাংলার রাজনীতির এই নব পদ্ধতির প্রশংসা করে বাঙালীকে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, "আমি স্বদেশী আন্দোলনকে অতি মহৎ জিনিষ বলে গ্রহণ করেছি। আমি একে আমাদের দেশের তুংথদৈন্ত মোচনের একমাত্র উপায় বলে মনে করি। আমি বিশ্বাস করি, এ-ই আমাদের দেশের মুক্তির পথ। এই 'স্বদেশী'ব্রত আমাদের ত্যাগী, আত্মবিশ্বাসী, আত্মসন্মানপরায়ণ এবং সর্কোপরি মাতুষ করে তুলবে। আমার মতে, এই স্বদেশীই সমগ্র ভারতের সর্বজনগ্রাহু ধর্মা হওয়া উচিত।"

পঞ্চম জর্জ প্রিন্স অফ ওয়েল্য রূপে এ সময় ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁকে অভ্যর্থনা করতে চরমপন্থীরা প্রথমে অপত্তি করলেও শেষ পর্যান্ত এতে পরোক্ষ সম্মতি দেন। ব্যবহা-পরিষদগুলিকে অধিকতর প্রতিনিধিমূলক করা, আবগারী নীতি, উচ্চপদে ভারতীয় নিয়োগ, রাজস্ব, সৈন্তবায়, অস্ত্র আইন, প্রবাদী ভারতীয়, পুলিশ, শিক্ষা, ভারতের দারিদ্রাপ্র প্রভৃতি নানা বিষয়ে কংগ্রেস প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। ভারতের দারিদ্রমূহ বিলাতে কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করার জন্ম বিজয়রাঘব আচার্য্য সভাপতি গোথ লেকে বিলাতে প্রেরণের প্রস্তাব করেন। ভগিনী নিবেদিতা এই প্রস্তাব সমর্থন করে বলেন যে, শতান্দী পূর্ব্বে নেপোলিয়নের সামাজ্য নীতির প্রতিবাদেই ইউরোপে বিভিন্ন স্বাধীন জাতির উদ্ভব হয়েছে। এখন আবার ইতিহাসের পুনরার্তি হছে। ব্রিটিশ সামাজ্য অধীন দেশগুলিকে স্বাধীন বলে স্বীকার না করলে অতি ক্রতই জাতীয়তাবাদের প্রসার লাভ ঘটবে।

১৯০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে বিলাতে সাধারণ নির্ব্বাচন হয় ও উদারনৈতিক দল জয়লাভ করে মন্ত্রীসভা গঠন করেন। এর একমাস পূর্বি লর্ড মিণ্টো ভারতের বড়লাট হয়ে আদেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে স্বায়ন্ত-শাসনসম্পন্ন কানাডায় রাজপ্রতিনিধি রূপে কার্য্য করেছেন। কাজেই রক্ষণশীল মন্ত্রীসভা কর্ত্বক নিযুক্ত হলেও তিনি ভারতের শাসন ব্যাপারে উদার নীতি পোষণ করবেন—সকলে এরূপ অন্ত্রমান করেছিলেন। ওদিকে উদারনৈতিক মন্ত্রীসভায় ভারত-সচিব হলেন মিঃ (পরে লর্ড) জন মর্লি। তিনি কব্ডেন-রাইটের শিশ্ব ও প্লাডপ্রোনের সহকর্মী। স্বতরাং তাঁর ভারত-সচিবের পদ গ্রহণে কংগ্রেস-নেত্বর্গ, বিশেষ করে প্রাচীনগণ অনেকটা আশ্বন্ত হলেন। কিন্তু বাঙালীকে অবিলম্বে নিরাশ হতে হ'ল। মর্লি পার্লামেণ্টে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের নিন্দা করলেও একে একটি 'সেটেল্ড্ ফার্টু' বা স্থায়ী ব্যাপার বলে উল্লেখ করলেন! এর পরে বঙ্গদেশে স্বদেশী আন্দোলন আরপ্ত তীব্র হয়ে উঠে। বিলাতী দ্ব্য বর্জ্জনে বঙ্গবাসী অধিকতর দৃঢ়তা প্রকাশ করে। শহরে পল্লীতে বিলাতী বস্ত্রের বহু গুৎসব হতে থাকে। বিলাতী দ্ব্য বর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গেশাসন-কর্ত্তাদের মূর্ত্তিও উত্র হয়ে উঠ্ল, ধরপাকড় ও দণ্ডদান স্বাভাবিক নিয়ম হয়ে দা্ডাল।

বন্ধীয় প্রাদেশিক সম্মেলন বাংলার একটি বৈশিষ্ঠা। ১৮৮৮ সালে এ মুক্র হয় বটে, কিন্তু ১৮৯৫ সাল থেকেই প্রতি বছর এর অধিবেশন হতে থাকে। মফঃস্বল শহরে এক একবার এক এক স্থলে এই সম্মেলন হ'ত। মফঃস্বলে প্রথম প্রাদেশিক সম্মেলন হ'ল বহরমপুরে বৈকুণ্ঠনাথ সেনের আগ্রহাতিশয়ে। ক্রফনগর, চুচুঁড়া, চট্টগ্রাম, নাটোর, বর্দ্ধমান প্রভৃতি নানা স্থানে এর অধিবেশন হয় ও আনন্দমোহন বস্থা, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মণীন্দ্রক্র নন্দী, আশুতোষ চৌধুরী, ভূপেন্দ্রনাথ বস্থ প্রমুখ মনীধীর। বিভিন্ন সময়ে সভাপতিত করেন। ১৯০৬ সালের ১৪ই ও ১৫ই এপ্রিল অধিবেশন হবার কথা হয় স্বদেশীর পীঠস্থান বরিশাল শহরে। স্বদেশী

আন্দোলনের অক্সতম নেতা ব্যারিষ্টার আবত্ল রম্বল সভাপতিত্ব করিবেন ছির হয়। বরিশালের নেতা অশ্বিনীকুমার দত্ত সতীশচল চটোপাধায়, মরেল্রনাথ সেন, শরৎকুমার রায় প্রমুথ সহকর্মীদের সঙ্গে বাথরগঞ্জ জেলার নানা খানে ভ্রমণ করেন ও স্বদেশীপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সংশোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্ম জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। এ সময়ে বরিশালে ছভিক্ষের প্রকোপ হয়। কিন্তু অর্থাভাব ও অন্ধকষ্ট সন্ত্বেও অধিবাসীরা স্বদেশী নেতাদের আহ্বানে আশ্বর্য সাড়া দিলে ও যথাসাধ্য অর্থ-সাহায্য করলে।

ইতিপূর্বেই পূর্ববঙ্গে প্রকাশ রাস্তায় 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি করা বে-আইনী ঘোষিত হয়েছিল। 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করে বহু যুবক বেত্রদণ্ডে ও অক্তবিধ দণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। বরিশালেও 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি করা বে-আইনী। অভার্থনা সমিতি জেলার শাসকবর্গের নিকট এই শর্কে আবদ্ধ হলেন যে, প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনাকালে তাঁরা ষ্টেশনে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করবেন না। সম্মেলনের পূর্ব্বদিন সন্ধ্যায় কল্কাতা, ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চল থেকে বহু প্রতিনিধি ষ্টীমারযোগে বরিশাল পৌছেন। স্থরেক্সনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ বস্থা, টাকীর জমীদার রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, হাঁরেন্দ্রনাথ দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রুষ্ণকুমার মিত্র ও এন্টি সাকু লার সোসাইটির সভ্যগণ, বিপিনচক্র পাল, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, আনন্দচন্দ্র রায়, অনাথবন্ধু গুহ, যাত্রামোহন সেন প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ সম্মেলনে যোগদানের জন্ম ১৩ই এপ্রিল বরিশালে উপস্থিত হলেন। অভ্যর্থনা-সমিতি শাসনকর্তাদের যে শর্ত দিয়েছিলেন তা বথারীতি প্রতিপালিত হ'ল—ষ্টেশনে কেউই 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করলেন না। কৃষ্ণকুমার মিত্রের নেতৃত্বে এন্টি-সার্কুলার সোসাইটির সভ্যগণ এ ব্যাপারে সম্ভষ্ট হতে না পেরে অভার্থনা সমিতির আতিখা স্বীকার

করেন নি। ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষ স্বদেশীর অক্সতম উত্যোক্তা রজনীকান্ত গুহের ভবনে ঠারা গেলেন। অবশেষে স্থির হ'ল, সন্মেলনের প্রথম দিন রাজাবাহাছরের হাবেলীতে প্রতিনিধিগণ সমবেত হয়ে 'বন্দে-মাতরম্' ধ্বনি করবেন ও শোভাষাত্রা করে সভামগুপে গমন করবেন।

নির্দিষ্ট স্থানে যথাসময়ে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করবার পর শোভাযাত্রা বার হ'ল। প্রথম গাড়ীতে চল্লেন সভাপতি আবহুল রম্বল ও তাঁর পত্নী ( ইউরোপীয় মহিলা ), পেছনেই পদত্রজে চললেন স্থারেক্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল ঘোষ ও ভূপেন্দ্রনাথ বস্তু। এইরূপে পর পর সারিবদ্ধ ভাবে শোভাযাত্রা অগ্রসর হতে লাগল। পশ্চাতে রইলেন 'বন্দেমাতরম্' ব্যাজ পরিহিত এন্টি-দাকুলার সোদাইটির সভাগণ। সর্বপশ্চাতে ছিলেন সোসাটির সভাপতি কৃষ্ণকুমার মিত্র, রজনীকান্ত গুহ ও গাঁষ্পতি কাব্যতীর্থ। আশে-পাশে ঢের পুলিশ মোতায়েন ছিল। 'বন্দেমাতরম্' ব্যাজ পরিহিত সভাগণ বেমনি হাবেলী থেকে রাস্তায় বের হলেন ( তথন তাঁরা 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি করেন নি ), অমনি পুলিশ তাঁদের উপর দীর্ঘ যষ্টি দ্বারা প্রহার ফুরু করলে। বহু জন আহত হলেন, কিন্তু ফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেচারাম লাহিড়ী, ব্রজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও চিত্তরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার আঘাতই হ'ল গুরুতর! চিত্তরঞ্জন লাঠির ঘায়ে পার্শ্ববর্ত্তী পুষ্করিণীতে ছিট্কে পড়লেন। জলের মধ্যেও তাঁর উপর চার্জ্জ করা হয়। লাঠির আঘাতের সঙ্গে সংস্কৃই সভ্যগণ 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি উচ্চারণ করতে থাকেন। চিত্তরঞ্জন তথনও পর্যান্ত 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি উচ্চারণ করছিলেন। অপর একজন পুলিশ এসে তাঁকে না তুললে তাঁর হয়ত জীয়ন্তে সমাধি হ'ত।

শোভাষাত্রার প্রথম অংশ কিছু দূরে চলে গিয়েছিল। নেতৃর্ন এ সংবাদ পেয়ে ছুটে এলেন। পুলিশ স্থপারিণ্টেণ্ডেন্ট মিঃ কেম্প একমাত্র



বিনায়ুক দামোদর সবরকার



মহমৰ আলি জিলা

স্থারেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করলেন। স্থারেন্দ্রনাথকে মেজিষ্ট্রেট এমার্সানের ভবনে নিয়ে যাওয়া হ'ল। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি অখিনীকুমার দত্ত, বিহারীলাল রায় ও কালীপ্রসন্ধ কাব্যবিশারদ তাঁর সঙ্গে গেলেন। মেজিষ্ট্রেট সরাসরি বিচারে ১৮৮ ধারা মতে বে-আইনি শোভাষাত্রা পরিচালনার দায়ে স্থারেন্দ্রনাথকে ত্'শ টাকা জরিমানা করেন। স্থারেন্দ্রনাথ একথানা চেয়ারে বস্তে উন্তত হওয়ায় আদালত অবমাননার জন্ম তাঁর আরও ত্'শ টাকা জরিমানা হ'ল! জরিমানার টাকা দিয়ে স্থারেন্দ্রনাথ অখিনীকুমার প্রভৃতির সঙ্গে সভাক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন।

গ্রেপ্টারের সময় স্থরেক্রনাথ ভূপেক্রনাথ বস্থকে সম্মেলনের কার্য্য চালাতে বলেছিলেন। সম্মেলনের কার্য্য স্থক হয়ে গিয়েছিল। মনোরঞ্জন গুছ ঠাকুরতা একদিকে পুত্র চিত্তরঞ্জন ও অন্তাদিকে ব্রজেক্রনাথকে নিয়ে একটি টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে পুলিশের নির্মাম অত্যাচারের কাহিনী বিশদ রূপে বর্ণনা করলেন। ভূপেক্রনাথ বস্থর মত ধীরপন্থী লোকও অত্যক্ত বিচলিত হয়ে বল্লেন, ''আজ ইংরেজ রাজত্বের আসান হ'ল।'' অশ্বিনীকুমারের অন্থপস্থিতিতেই তাঁর অভিভাষণ পঠিত হয়। অশ্বিনীকুমার অভিভাষণে বাঙালীকে আত্মশক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে অন্থরোধ করেন। জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তন, সালিশী আদালত গঠন, স্বদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠা এই তিনটি গঠনমূলক কার্য্যের উপর তিনি বিশেষ জোর দেন। অশ্বিনীকুমার বঙ্গের অঙ্গতেছ্ব সম্পর্কে বলেন,

'ভারত-সচিব বলিয়াছেন বন্ধবিভাগ আন্দোলন হ্রাস হইয়াছে, এ'
'কাটা ঘায়ে ছনের ছিটা'। আমি মিঃ জন মলিকে জিজ্ঞাসা করি,
তিনি কি মনে করেন এইরূপ একটা ব্যাপারের কারণ বিদ্রিত না হইলে
সভ্য জগতের কুত্রাপি আন্দোলন হ্রাস হইতে পারে ? এরূপ ব্যাপারে
ইংলও, স্কট্লও বা আয়ার্লও কোন স্থানেই আন্দোলন হ্রাস হইত বলিয়া

তিনি কি বিশ্বাস করিতে পারেন? আত্মন্তরী ও অত্যাচারী এক দল ব্যক্তি কোন এক বৃহৎ জাতির প্রাণে বেদনা দিয়া, তাহাদের সামাজিক, নৈতিক, শিক্ষাবিষয়ক এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত সর্বপ্রকার স্বার্থে প্রচণ্ড আঘাত করিয়া অবশেষে নির্লজ্জের স্থায় জাতীয় প্রতিবাদকে অল্পসংখ্যক আন্দোলনকারীর তথাকথিত প্রতিবাদ বলিয়া উপেক্ষা করিতেছেন। বন্ধবাসীর ধৈর্য্য অপরিসীম, তথাপি বাঙালীর এই বোধ আছে যে, তাহাদের মধ্যে মন্ত্র্যান্তের বীজ নিহিত রহিয়াছে। যে দিন লর্ড কার্জনের তরবারি বন্ধ-জননীর হৃদ্য দ্বিধা-বিভক্ত করিয়াছে সেই চিরম্মরণীয় ১৬ই অক্টোবর (১৯০৫) বন্ধবাসী কি ভগবানের নামে শপ্রথ করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করে নাই যে, বন্ধবিভাগের কুফল নাশ ও বান্ধালী জাতির একতা রক্ষা করিতে বন্ধবাসী যথাশক্তি চেষ্টা করিবে? জাতীয় শক্তির বলে এই প্রতিজ্ঞা বৎসরের পর বৎসর দৃঢ়তর হইবে।"

অধিনীকুমার দমন-নীতি সম্পর্কে বলেন,

"বঙ্গবিভাগ হেতু যে অসন্তোষ ও অসহিফুতার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে তাহা কি হ্রাস হইবার কোন চিহ্ন দেখা বাইতেছে ? সার্ব্যাম্ফিল্ড ফুলার কঠোর অত্যাচারমূলক শাসননীতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন; তাহাতে অত্যাচরিত ব্যক্তি ক্রমে শান্তভাব ধারণ করিবে ইহা কি স্বাভাবিক ? শোকাতুর ব্যক্তিকে কঠোর শাসন করিলে তাহার হৃদয়ের বেদনা দূর করা যায় কি ? কিন্তু সার্ব্যামফিল্ড ফুলার এই নীতিই অন্সরণ করিয়াছেন। 'কোন জাতিই আইন ছারা শাসিত হয় না, পাশবিক শক্তি ছারা ত নয়ই'—লাট ফুলার তাঁহার দেশবাসী জনৈক প্রাস্কনীতিজ্ঞের ব্যাখ্যাত রাজনীতির এই প্রথম স্ত্রেই বিশ্বত হুইয়াছেন। যথন বঙ্গদেশ গভীর শোকাছের তথন তিনি গুর্থা সৈক্ত ও পিট্নি পুলিশ স্থাপন, স্পেভাল কনষ্টেবল গঠন, প্রকাশ্ত স্থানে পবিত্র

'বন্দেমাতরম্' উচ্চারণ নিষেধ, ছাত্রদিগের পক্ষে রাজনৈতিক ব্যাপারে ও সাধারণ সভা-সমিতিতে যোগদান বে-আইনী করিয়া বিস্তর আইন জারি করিয়াছেন। যাহার ধমনীতে এক বিন্দু শোণিত প্রবাহিত হয় সে কি এ অবস্থায় হৃদয়ের ভাব চাপিয়া রাখিতে পারে? আমাদের ছঃখ-কাহিনী শ্রবণ করিবার জন্ম পৃথিবীতে কেহ নাই, ভারতবাসীর স্বার্থ সম্বন্ধে ইংরেজ জাতি সম্পূর্ণ উদাসীন।"

সভাপতি মহাশয় বলেন যে, ধর্ম্মে বিভিন্ন হলেও "রাজনৈতিক আন্দোলন আমরা আমাদের স্বদেশীয় হিন্দু ও এটি নিদের সহযাত্রী।" 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক মতিলাল ঘোষ এর পরেই প্রস্তাব করেন,

"অন্ত দিবালোকে সমস্ত শহরের লোকের সমূথে, ডিষ্ট্রীক্ট ও আসিষ্ট্র্যান্ট ডিষ্ট্রীক্ট পূলিশ স্থপারিণ্টেণ্ডেন্টের আদেশে সভাপতি রস্থল সাহেবের অর্ভার্থনার জন্ম সমবেত প্রতিনিধিগণের উপর পূলিশের লাঠি চালনায় এবং দেশের অন্যতম নেতা শ্রীযুক্ত স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিনা কারণে গ্রেপ্তার করায় প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বরিশাল জেলায় আইনসঙ্গত শাসন লুপ্ত হইয়াছে। অধিকন্ত পূর্ববঙ্গ ও আসাম বিভাগের নানা স্থানে লোক স্বদেশ-সেবার জন্ম প্রস্তুত ও নানারূপে লাঞ্ছিত হইতেছে। তাহা দেখিয়া এই সমিতি বিশ্বাস করেন যে, এদেশে আর বৈধ শাসন প্রণালী প্রচলিত নাই। যে সকল কার্য্যের জন্ম বর্ত্তমান দায়িত্বশৃক্ত গবর্ণমেণ্ট দায়ী, এই বর্ষের সম্মেলন তৎসমুদ্রের, আলোচনা হইতে বিরত থাকিয়া, যে সমস্ত কার্য্য দেশবাসীর আত্মসাধ্য সে সকল বিষয়েরই আলোচনা করিবে।"

'সন্ধ্যা' সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও 'হাওড়া হিতৈষী' সম্পাদক গীম্পতি কাব্যতীর্থের দ্বারা সমর্থিত হলে এ প্রস্তাব সর্ব্ধসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। নেতৃবর্গ আত্মশক্তির উপর পূর্ণ নির্ভর করতে অতঃপর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। স্থারেক্রনাথ এই সময় অশ্বিনীকুমারের সঙ্গে প্রবেশ করলে তুমুলভাবে সম্বন্ধিত হন। অতঃপর সভার কার্য্য পরদিনের জন্ম মূলতুবী থাকে।

পর দিবস অধিবেশন আরম্ভ হলে পুলিশ স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সভাহলে আগমন করেন এবং সভাপতিকে বলেন যে, 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করা হবে না, এই শর্জে রাজি না হলে তিনি মেজিষ্ট্রেটের আদেশ বলে সভা বক্ব করে দিবেন। এই হীন শর্জে রাজী না হওয়ায় সম্মেলনের অধিবেশন এখানেই শেষ হ'ল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই বে-আইনী আদেশ অমাক্ত করে সম্মেলনের কার্য্য চালাবার জন্ম কৃষ্ণকুমার মিত্র শেষ পর্যায় মণ্ডেপে উপস্থিত ছিলেন। বরিশালে সম্মেলন অসমাপ্ত রইল বটে, কিন্তু নেত্বর্গ ও জনসাধারণ স্বদেশী আন্দোলন চালাতে অধিকতর দৃঢ়সঙ্কল্ল হলেন। বঙ্কের সর্বত্র, বিশেষতঃ কল্কাতায় বরিশালের পুলিশী অনাচারের প্রতিবাদে বহু জনসভা হ'ল। যুবক মনে এর প্রতিক্রিয়াও হ'ল খুব।

এ বছরের পরবত্তী স্মরণীয় ঘটনা—শিবাজী উৎসব। মারাঠা কেশরী বালগঙ্গাধর তিলক এই উৎসবের উপদাতা, পূর্বের আমরা এ কথা বলেছি। বাঙালী নেতাদের মধ্যে আয়ুশক্তিতে বিশ্বাসী একদল লোকের উদ্ভব হ'ল। প্রাচীনপন্থীরা আবেদন-নিবেদন-প্রতিবাদের পক্ষপাতী। কিন্তু এই দল ঘোষণা করলেন, 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ', ভিক্ষাবৃত্তি হারা কোন জাতি স্বাধীনতা লাভ করতে পারে নি, তাঁরাও পারবেন না। আয়ুশক্তিতে বিশ্বাসী দল শিবাজী উৎসবের আয়োজন করে সাধারণের ভিতর এই জাতীয়তা প্রচারের আয়োজন করলেন। স্বদেশী মগুলীর ও বিশেষ করে উপাধায় ব্রহ্মবাদ্ধবের উত্তোগে ফিল্ড এও একাডেমি ক্লাবের নিকট পান্ডীর মাঠে শিবাজী উৎসব স্কুসম্পন্ন হ'ল। উৎসবের অক্স্তুরূপ একটি স্বদেশী মেলার আয়োজন হয় ও এর ভার পড়ে প্রীহেমেক্সপ্রসাদ

ঘোষের উপর। উৎসবের প্রধান হোতা হলেন বরিশালের অখিনীকুমার দত্ত মহাশয়।

বালগন্ধার তিলক বাংলার স্বদেশী আন্দোলন ও নৃতন ভাবধারার একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তাই শিবাজী উৎসবে নিমন্ত্রিত হয়েই তিনি গণেশশ্রীক্রম্ব থাপার্দ্ধে ও ডাক্তার বি এস মুঞ্জেকে সঙ্গে নিয়ে পরবর্ত্তী ৪ঠা জুন গোমবার কল্কাতায় আগমন করলেন। কল্কাতাবাসীরা তিলককে বিপুল ভাবে সম্বন্ধিত করে। ঐদিন অপরাক্তে মতিলাল ঘোষ কর্তৃক অন্তক্রদ্ধ হয়ে তিলক মেলার উদ্বোধন করেন। উৎসবে ভবানী-পূজারও ব্যবস্থা হয়। শিবাজী উৎসব উপলক্ষে রবীক্রনাথ ঠাকুর 'শিবাজী' শীর্মক প্রসিদ্ধ কবিতাটি রচনা করেন। তিলক মহাশয় মেলাকে 'Political festival' বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অন্তৃষ্ঠিত উৎসব বলে আখ্যা দেন।

পরদিন মূল উৎসবের সভাপতিত্ব করেন অশ্বিনীকুমার দত্ত। এদিন তিলক, পাপার্দ্দে ও মুঞ্জে তিন জনেই হিন্দিতে বক্তৃতা করলেন। উত্যোক্তাদের আমন্ত্রণে স্থরেন্দ্রনাথও একদিন উৎসবের পৌরোহিত্য করেছিলেন। ১০ই জুন রবিবার প্রাতঃকালে ত্রিশ হাজার কল্কাতাবাসী তিলককে নিয়ে শোভাগাত্রা করে ভাগীরথী বক্ষে অবগাহন করলে। উৎসবের স্বেচ্ছা-সেবকগণকে স্থবোধচন্দ্র বস্থ মল্লিক ১১ই জুন এক ভোজে আপ্যায়িত করেন। সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যুবকদিগকে আশীর্কাদ করলেন। তিলক ও থাপার্দ্দে তাঁদের কর্ত্তবানিষ্ঠার প্রশংসা করেন। থাপার্দ্দে বললেন, 'আজ তোমরা স্বেচ্ছাদৈনিক; অদূর ভবিস্থতে এদেশের যুবকেরা সত্যিকার দৈনিক হতে পারবে'।

এই সময়ে প্রতাপাদিত্য, সীতারাম রায় প্রভৃতি মধ্যযুগের বন্ধবীর-গণেরও উৎসব অফুষ্ঠান আরম্ভ হয়। এই সব বীরের জীবনী নিয়ে নৃতন নাটকও রচিত হতে লাগুল। রবীক্রনাথের ভাগিনেয়ী সাহিত্য-সম্রাক্ষী স্বর্ণকুমারী তৃহিতা সরলা দেবী শারদীয়া মহাষ্টমীর দিনে বীরাষ্টমী ব্রত উদ্যাপন করলেন। সর্ব্বর বীর পূজার সাড়া পড়ে গেল। সরলা দেবী যুবকদের মধ্যে শারীর চর্চ্চা, অসি-খেলা প্রভৃতির প্রচলনে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। এ সম্বন্ধে স্বদেশী যুগের পূর্বেই কংগ্রেসেও তিনি প্রস্তাব এনেছিলেন। পঞ্জাব-হাঙ্গামার সময়ে পতি রামভুজ দত্ত চৌধুরীর পার্শ্বে দিনিয়ে তিনি অশেষ কপ্ত ভোগ করতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। সরলা দেবী নারী-কল্যাণকর বিবিধ আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন। গত ১৮ই আগপ্ত ১৯৪৫ দিবসে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেছেন।

এবছরের তৃতীয় স্মরণীয় ঘটনা 'বন্দেমাতরম্' ও 'যুগাস্কর প্রকাশ'। 'সন্ধাা' নতন ভাবধারা স্কুট্নমপেই প্রচার করতেন, কিন্তু সমগ্র ভারতবাসীর নিকট এই ভাবধারা পৌছতে হলে ইংরেজী পত্রিকা আবশ্রক। এজন্ত স্থবোধচন্দ্র বস্থ মল্লিক, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রভৃতির অর্থে ১৯০৬ সালের ৬ই আগষ্ট তারিখে 'বন্দেমাতরম' প্রকাশিত হ'ল। এ কাগজখানির 'মটো' বা শিরোভূষণ ছিল "India for Indians", 'ভারতবাসীর জক্ত ভারতবর্ষ'। পুরাতনপন্থীরা এর ভিতরে নিজেদের আদর্শ-বিচ্যুতির আভাস পেলেন। কারণ তাঁরা এতদিন ব্রিটিশের সহযোগেই ভারতবর্ষ শাসনের স্বপ্ন দেখে এসেছেন। 'ভারতবাসীর জন্ম ভারতবর্ষ' একথা তাঁদের প্রাণে আনন্দের পরিবর্তে উদ্বেগেরই সৃষ্টি করলে। আর ইংরেজ-পরিচালিত আধা-সরকারী কাগজগুলো এর ভিতরে একেবারে কাঁচা 'সিডিশন' বা রাজদ্রোহই দেখতে পেলে। ভারতবাদীরা তো ভারতবর্ষে প্রবাদী. তারা আবার কোন্ সাহসে এর অধিকারী হতে চায়! এ পত্রিকাথানির উপর তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠ্ল। 'বন্দেমাতরম্-এর সম্পাদক-মণ্ডলীতে ছিলেন বিপিনচক্র পাল, শ্রামস্থন্দর চক্রবর্ত্তী, হেমেক্রপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি। অরবিন্দ ঘোষ কিছুকাল পরে সম্পাদকমগুলীতে যোগ দেন।

অরবিন্দ ঘোষের কথা না শুনেছেন এমন লোক ভারতবর্ষে বিরল।

অরবিন্দ বিখ্যাত স্বদেশপ্রেমিক রাজনারায়ণ বস্তুর দৌহিত্র। তিনি

বিলাতে আশৈশব শিক্ষালাভ করেন। আই-সি-এস পরীক্ষায় অন্তান্ত

বিষয়ে ক্বতিত্ব দেখালেও তিনি অশ্বারোহণে অপারগ হন। এজন্ত অক্বতকার্য্য হয়ে স্বদেশে ফিরে এলেন ও বড়োদা কলেজে সহকারী অধ্যক্ষের পদে

নির্ক্ত হলেন। স্বদেশী আন্দোলনের আরম্ভে অরবিন্দ উক্ত পদ ত্যাগ করে

বাংলায় আগমন করেন ও জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অন্ততম আচার্য্য পদে

রতী হন। এর অল্পকাল পরেই তিনি 'বন্দেমাতরম্'-এর সঙ্গে যুক্ত হলেন।

তিনি এর প্রায় বার বৎসর পূর্ব্বে বোস্বাইয়ের 'ইন্পুপ্রকাশ' কাগজে

কংগ্রেসের তথনকার কর্ম্মপদ্ধতির অর্থাৎ আবেদন-নিবেদন নীতির

ব্যর্থতার দিকে স্বদেশবাসার দৃষ্টি আকর্ষণ করে কয়েকটি প্রবন্ধ

লিখেছিলেন। 'বন্দেমাতরম্'-এ তিনি 'নিউ স্পিরিট' বা 'নব

ভাব'ও 'নিউ পাথ' বা 'নৃতন পথ' শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিথে বাঙালী

তথা ভারতবাসীর সন্মুথে নৃতন আদর্শ ও কর্ম্ম-পদ্ধতি উপস্থিত করলেন।

বাঙালী ক্বতজ্ঞচিত্তে অবিলম্বে তাঁকে নেতার আসনে বসালে।

সাপ্তাহিক 'ব্গান্তর'—কি সংবাদপত্র পরিচালনে, কি রাষ্ট্রীয় কর্ম্ম-পদ্ধতি বিশ্লেষণে বাংলাদেশে বৃগান্তর স্পষ্টি করে। এর সম্পাদক ও পরিচালক ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ প্রাতা ভূপেক্রনাথ দত্ত। অরবিন্দ ঘোষ, স্থারাম গণেশ দেউস্কর, দেবত্রত বস্থু (পরলোকগত প্রজ্ঞানন্দ স্বামী), অরবিন্দের কনিষ্ঠ প্রাতা বারীক্রকুমার ঘোষ, উপেক্রনাথ, বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিগণ ছিলেন বৃগান্তরের লেখক। বৃগান্তর তরুণ দলের মুখপত্র। বৃগান্তর-পক্ষীয়দের আদর্শ ছিল পূর্ণ স্বাধীনতা। বাহুবলকে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জ্জনের উপায় বলে তাঁরা বিশ্বাস করতেন। রবীক্রনাথ ঠাকুর 'ভাণ্ডার' নামক একখানি মাসিক পত্রের মধ্য

দিয়ে স্বদেশীর নিগৃঢ় অর্থ স্বদেশবাসীকে বুঝাইয়া দিতে আরম্ভ করলেন। তাঁরও উদ্দেশ্য ছিল বাঙালী জাতিকে স্বাবলম্বী হ'তে উদুদ্ধ করা।

'নেশনাল কৌন্ধিল অফ্ এড়কেশন' বা জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের কথাও এখানে উল্লেখযোগ্য। স্বদেশী আন্দোলনে নির্যাতিত ও বিভালয়-বিতাড়িত ছেলেদের জন্স জাতীয় বিচ্যালয় স্থাপন কল্লে স্থাবোধচন্দ্র বস্ত্রমল্লিক, ব্রজেন্দ্র-কিশোর রায়চৌধুরী প্রভৃতির দানের কথা উল্লেখ করেছি। এই উপলক্ষে সায় তারকনাথ পালিত ও ডক্টর রাসবিহারী ঘোষের নিকট থেকেও প্রচর অর্থ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা হয়। স্থতরাং এ সময় বাঙালী সন্তানদের মধ্যে জাতীয়তার আদর্শে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা বিস্তারের জন্ম একটি জাতীয় বিশ্ববিভালয় প্রতিষ্ঠার আয়োজন চল্ল। সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধার রবীক্রনাথ ঠাকুর, হীরেক্রনাথ দত্ত প্রমুখ মনীষীবৃন্দ ছিলেন এ বিষয়ে বিশেষ অগ্রণী। তাঁদেরই চেষ্টা-যত্নে ১৯০৬ সালের ১৫ই আগষ্ট কল্কাতার টাউন হলে ডক্টর রাসবিহারী ঘোষের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জন-সভায় জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। সাসু গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত জনমণ্ডলীকে জাতীয় শিক্ষার আদর্শ পরিষ্ঠার করে বুঝিয়ে দেন, সঙ্গে সঞ্চে একথাও বলেন যে, বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতির দোষ-ক্রটি মুক্ত জাতীয় শিক্ষারই তাঁরা ব্যবস্থা করবেন, প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির বিরোধিতা তাঁরা করবেন না। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধ্যক্ষ হলেন সতাশচক্র মুখোপাধ্যায়। তিনি ইতিপূর্ব্বে 'ডন সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করে-ছিলেন। ডন ম্যাগাজিন এই দোদাইটির মুখপত্র। এ ছয়ের দারা স্বাদেশিকতা প্রচার আগেই ফুরু হয়। একদল বাঙালী যুবক তাঁর দিকে আরুষ্ট হয়ে একার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। এই প্রসঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি শিক্ষা, শিল্প প্রভৃতির স্বষ্ঠ আলোচনার ছারা বাঙালীদের মধ্যে স্বাজাতাবোধের উন্মেষে বিশেষ সহায়তা

করেছিলেন। যুবক সমাজে তাঁর প্রতিপত্তি ছিল অসাধারণ। নৃতন ভাবধারা স্বষ্টতে নিবেদিতার ক্রতিত্ব কথনও ভোলবার নয়।

এথানে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। সার ব্যামফিল্ড ফুলার ছাত্র সম্প্রদায়ের উপর ছিলেন খুবই চটা। যে-সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রেরা স্বদেশীর পক্ষপাতী সেই সব প্রতিষ্ঠানকে নানাভাবে শাস্তি দানের তিনি ব্যবস্থা করেন। সরকারী বৃত্তিপ্রাপ্ত কোন ছাত্র ঐ সব প্রতিষ্ঠানে ভর্ত্তি হতে পারত না। আবার এখান থেকে কোন ছাত্র সরকারী বুত্তি লাভের উপযুক্ত বিবেচিত হলেও বুত্তি পেত না। দিরাজগঞ্জের ভিক্টোরিয়া স্কুলের ছাত্রেরা স্বদেশী ব্যাপারে অভিযুক্ত হওয়ায় কুলার গবর্ণমেণ্ট কল্কাতা বিশ্ববিত্যালয়কে এর মঞ্জুরী বাতিল করে দেবার জক্ত অনুরোধ জানালেন। বিশ্ববিভালয় ফুলার গবর্ণমেন্টের অন্তরোধ রক্ষায় অসমর্থ হয়ে চ্যান্সেলার বডলাট লর্ড মিন্টোর উপর এ বিষয়টির মীমাংসার ভার দেন। বিশ্ববিচ্ছালয়ের তরফে সার আগুতোষ মুখোপাধ্যায় শিমলায় গিয়ে বড়লাটকে সব বিষয় বুঝিয়ে দিলেন। এর ফলে লর্ড মিন্টো অমুরোধ-পত্র প্রত্যাহারের নির্দ্ধেশ দিয়ে ফুলার সাহেবকে 'তার' করলেন। ফুলার কিন্তু অন্তরোধ রক্ষিত না হলে পদত্যাগ করবেন এরূপ জিদ ধরেন। লর্ড মিন্টো ভারত-সচিব মর্লিকে এসব কথা জানালে মলি সাহেব অগত্যা তাঁর পদত্যাগই গ্রহণ করেন! মর্লির 'রেকলেক্শন্দ্' বা স্মৃতিকথা দ্বিতীয় খণ্ডে এ বিষয়ের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে।

সার্ ব্যামফিল্ড ফুলার প্রকাশ্যে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিভেদ-নীতি প্রচার করতেন। উচ্চতর শাসনকার্যাও এ সময় এই নীতি দ্বারা খুবই প্রভাবিত হ'ল। ১৯০৬ সালের ১লা অক্টোবর মাননীয় আগা থাঁর নেতৃত্বে একদল মুসলমান প্রতিনিধি শিমলায় লর্ড মিণ্টোর সঙ্গে সাক্ষাৎ

করে তাঁর হন্তে একথানা স্মারকলিপি অর্পণ করেন। তাঁরা তাতে সরকারী শাসন-পদ্ধতিতে মুদলমান সমাজের আস্থা জ্ঞাপন করেন। প্রস্তাবিত শাসন-সংস্কারে যে-সব ব্যবস্থা-পরিষদ গঠিত হবে তার প্রত্যেকটিতে মুসলমানদের পৃথক ভাবে সদস্ত-নির্বাচনের অধিকার ও জনসংখ্যার অম্বপাতের চেয়েও অতিরিক্ত সদস্ত-পদ দানের কথাও স্মারকলিপিতে ম্পষ্ট উল্লিখিত হয়। এখানে বলে রাখি যে, ১৯০৬ সালের আরম্ভেই ভারত-সচিব মর্লি বড়লাটের নিকট শাসন-সংস্থারের প্রস্তাব করেন ও সঙ্গে সঙ্গে এই মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, সংস্কৃত শাসন-ব্যবস্থা সম্বর প্রবর্তিত হলে মুদলমান, জমিদার ও দক্ষিণ-পন্থী ("Right Wing") কংগ্রেদীদের স্বমতে আনয়ন করা ও প্রগতিবাদীদের 'একঘরে' করে রাখা সম্ভব হবে ! আমলাতন্ত্র মলির এই মতবাদের স্থাযোগ নিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যেই প্রথমতঃ ভেদ-নীতি প্রবর্ত্তন করবার ব্যবস্থা করলেন। প্রকাশ, তাঁদের প্ররোচনায়ই উক্ত প্রতিনিধি দল বড়লাট লর্ড মিণ্টোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। লর্ড নিণ্টোও মুসলমান সমাজের সহযোগিতার প্রতিশ্রুতিতে আনন্দ প্রকাশ করলেন ও তাঁদের দাবির স্থায়তা স্বাকার করে তা পূরণে প্রতিশ্রত হলেন। এই প্রতিশ্রতির ফলেই পরবন্তী মর্লি-মিন্টো শাসন-সংস্কারে মুসলমানদের পৃথক নির্ব্বাচন প্রথা স্বীকৃত হয়।

কংগ্রেস অধিবেশনের সময় নিকটবন্তী হ'ল। কিন্তু সভাপতি নির্বাচন নিয়ে নৃতনপন্থাদের সঙ্গে প্রাচীনদের মতবিরোধ স্পষ্ট হয়ে উঠল। নৃতন দল আত্মশক্তিতে' বিশ্বাসী, তাঁরা স্বদেশীর পূর্ণ সমর্থক ও নৃতন ভাবধারার অক্সতম প্রবর্ত্তক বালগন্ধাধর তিলককে এ বছরে কংগ্রেসের সভাপতি করতে চেয়েছিলেন। স্থাবেক্তনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেক্তনাথ বস্থ প্রভৃতি পুরাতনপন্থী নেতাদের সঙ্গে এ নিয়ে নৃতনপন্থী নেতাদের বিরোধের স্ত্রপাত হয়। তাঁরা গোপনে সর্বজনমান্ত দাদাভাই নোরজীকে

এ পদ গ্রহণে আহ্বান করেন। দাদাভাইর সন্মতি প্রকাশিত হলে এ সম্বন্ধে নৃতন দল আর আপত্তি করলেন না। অভ্যর্থনা সমিতিই তথন পর্যাস্ত সভাপতি মনোনয়ন করতেন। স্ক্রেক্রনাথ সমিতিকে সহজেই এ প্রস্তাবে সন্মত করান।

অভার্থনা-সমিতির সভাপতি হলেন ডক্টর রাস্বিহারী ঘোষ। অভিভাষণে তিনি এ সময়কার বঙ্গ-শাসনকে রুশিয়ার জারের নির্মান দেশ-শাসনের সঙ্গে তুলনা করেন। উমেশচক্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বম্ব, বদরুদীন তায়েবজী এবং মাদ্রাজের কংগ্রেসকন্মী বীররাঘব আচার্য্যের মৃত্যুতে কংগ্রেস ত্বংথ প্রকাশ করেন। কংগ্রেসে এবারে বিপুল জনসমাগম হয়। যোল শ'র উপর প্রতিনিধি কংগ্রেসে যোগদান করেন। দর্শক সংখ্যাও হয়েছিল প্রায় কুড়ি হাজার। বঙ্গের স্বদেশী আন্দোলন ভারতবাসী মাত্রেরই প্রাণে নৃতন সাড়া এনে দেয়। সভাপতি বিরাশী বছরের বুদ্ধ দাদাভাই নৌরজী স্বদেশী আন্দোলন ও বিপুল স্বার্থত্যাগের জক্ত বাঙালী জাতিকে অভিনন্দিত করলেন। তাঁর অভিভাষণের মূল বক্তব্য হ'ল, "আন্দোলন কর, আন্দোলন কর, আন্দোলনের তরঙ্গ-হিল্লোলে আসমুদ্র হিমাচল কাঁপিয়ে তোল। গণতম্বপরায়ণ ব্রিটিশ জাতি আন্দোলনের নিকট যেমন মন্তক অবনত করে এমন আর কিছুরই নিকটে করে না। আন্দোলন সর্ব্যপ্রকারে গণতন্ত্র-সন্মত ও উপদ্রব-বিহীন হওয়া আবশ্যক। ভারতবাদীরা ব্রিটশ প্রজা, ব্রিটিশের সমান অধিকার তার ক্যায্য প্রাপ্য।" দাদাভাই ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় আদর্শ সম্পর্কে বলেন, ভারতবর্ষের লক্ষ্য হবে গ্রেটব্রিটেন বা স্বাধিকারপ্রাপ্ত ব্রিটিশ উপনিবেশের অনুরূপ শাসনতম্ব লাভ, যাকে এক কথায় বলা যায় 'স্বরাজ'। কংগ্রেস-মঞ্চ থেকে 'স্বরাজ' কথাটি এবারেই প্রথম উচ্চারিত ङ्ग ।

বিষয়-নির্বাচনী সমিতিতে প্রস্তাব রচনার সময়ও নৃতন ও পুরাতন পছীদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হ'ল। পুরাতন দলের নায়ক হলেন সার্ ফিরোজ শা মেহ্তা, আর নৃতন দলের অগ্রণী হলেন বিপিনচন্দ্র পাল। উভয় দলের ভিতরে খুবই কথা কাটাকাটি হয় এবং নৃতন দল বিষয়-নির্বাচনী সমিতি থেকে বার হয়ে আসেন! শেষে দাদাভাই নৌরজীর চেষ্টায় উভয় দলে আপোষ-রফা হ'ল। এ বারেই কিন্তু বুঝা গেল, উভয় দলের বিরোধ বিচ্ছেদে পরিণত হতে বিশেষ বিলম্ব হবে না। পুরাতন পত্নীদের মাম্লী প্রস্তাবগুলির সঙ্গে নৃতন দলের স্বরাজ, স্বদেশী, বয়কট ও জাতীয় শিক্ষা সম্প্রকীয় প্রস্তাবগু গুইাত হ'ল। এ প্রস্তাবগুলির মর্মা এই,

স্বরাজ — উপনিবেশে যে ধরণের স্বায়ত্ত-শাসন বর্ত্তমান, ভারতবর্ষেও সেই ধরণের স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা করা হোক্, এবং এ উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করার পক্ষে প্রথম ধাপ হিসাবে,

- (১) ভারতবর্ষে কর্মচারী নিয়োগের জক্ম বিলাতে যে-পথ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা সৃহীত হয় তা ভারতে ও বিলাতে উভয়ত্রই গ্রহণের ব্যবস্থা করা হোক্, এবং ভারতবর্ষে বদে যে-পথ উচ্চ পদে কন্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা আছে তাতেও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা প্রবৃত্তিত গোক।
- (২) ভারত-সচিবের কৌন্সিলে এবং মাদ্রাজ ও বোধাইয়ের গবর্ণরের শাসন-পরিষদে উপযুক্তসংখ্যক ভারতবাসীকে গ্রহণ করা হোক।
- (০) ভারতায় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদগুলি এরপভাবে প্রসারিত করা হোক্, বাতে সত্যকার জন-প্রতিনিধিদের পক্ষে অধিক সংখ্যায় নির্বাচিত হয়ে বজেট আলোচনায় ও শাসন কার্য্য নিয়ন্ত্রণে নিজ ক্ষমতা প্রয়োগ করা সম্ভব।
- (৪) মিউনিসিপালিটি, লোকাল বোর্ড ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের ক্ষমতা বন্ধিত করা হোক। বিলাতের অন্তরূপ প্রতিষ্ঠানের উপরে ঐ দেশের

লোক্যাল গবর্ণমেন্ট বোর্ড যতথানি কর্তৃত্ব করেন এথানকার প্রতিষ্ঠান-গুলির উপর সরকার ঠিক ততথানি কর্তৃত্ব করবেন।

বয়কট—শাসনকার্য্যে ভারতবাসীর মতামত গ্রাহ্ম নয় এবং সরকারে প্রেরিত আবেদনপত্রও বিবেচিত হওয়ার আশা নেই। এজন্য বঙ্গ-ভঙ্গের প্রতিবাদ কল্লে বঙ্গদেশে উদ্যাপিত বয়কট বা বর্জন আন্দোলন আইনসম্গত।

বিপিনচন্দ্র পাল বয়কট সম্পর্কে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, বয়কট সালোলন শুধু বিলাতী দ্রব্য বর্জনেই নিবদ্ধ নয়, পূর্ব্ব-বঙ্গ সরকারের সঙ্গে সর্ব্বরকম সহযোগিতা-বর্জনেই এর উদ্দেশ্য। পূর্বে বঙ্গের ব্যবস্থা-পরিষদও নেতৃবর্গ বয়কট করবেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় এ কথায় আপত্তি করে বলেন, বয়কটের এরপ ব্যাপক প্রয়োগে কংগ্রেস সম্মত হতে পারেন না। প্রস্তাবে উলিখিত বিষয়ের জন্মই কংগ্রেস দায়ী, কোন বক্তা বিশেবের বক্তৃতার জন্ম দায়ী হতে পারেন না, গোপালকৃষ্ণ গোখ্লে এ কথা বলায় বিতর্ক বন্ধ হয়। পূর্ববঙ্গ কিন্তু বিপিনচন্দ্রের ব্যাখ্যাই মেনে নিয়েছিল।

স্থাদেশী—কংগ্রেস স্থাদেশী আন্দোলনকে আন্তরিক ভাবে সমর্থন করেন এবং দেশবাসীকে এর সাফল্যের জন্ম তৎপর হতে আহ্বান করেন। তাঁরা যেন স্থাদেশী শিল্পের উৎপাদন ও উন্নতির জন্ম নিয়ত তৎপর থাকেন, এবং কিঞ্চিৎ ত্যাগ স্বীকার করেও, বিদেশী দ্রব্যের পরিবর্ত্তে স্থাদেশজাত দ্রবাই ক্রেয় করে স্থাদেশী শিল্পের প্রসারে সহায়তা করেন।

জাতীয় শিক্ষা—কংগ্রেস এই অভিমত প্রকাশ করেন থে, জাতির পক্ষে বালক-বালিকাদের মধ্যে সমগ্র দেশব্যাপী জাতীয় শিক্ষা প্রবর্ত্তনে সচেষ্ট হবার সময় উপস্থিত হয়েছে। জাতীয় আদর্শে স্বদেশবাসীর কর্তৃত্বাধীনে দেশের প্রয়োজন অনুরূপ সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কারিগরি এই ত্রিবিধ শিক্ষার ব্যবস্থা করা আশু প্রয়োজন।

এবারকার কংগ্রেসে এক বছরের জন্ত পরীক্ষামূলক ভাবে কতকগুলি
নিয়ম গৃহীত হয়। একটি নিয়মে ধার্য হ'ল, কংগ্রেস-সভাপতি মনোনয়নে
অভার্থনা সমিতির তিন-স্তুর্থাংশ সভাের সম্মতি প্রয়োজন। এরপ
ভাবে সভাপতি মনোনয়নে অসমর্থ হলে সেন্ট্রাল ষ্ট্র্যাণ্ডিং কমিটি বাকে
সভাপতি মনোনীত করবেন তিনিই সভাপতি হবেন। এই কমিটিতে
সভ্য থাক্বেন বাংলা, বিহার, আসাম ও ব্রহ্মদেশ থেকে ১২ জন, মাদ্রাজ
থেকে ৮ জন, বােষাই থেকে ৮, যুক্তপ্রদেশ থেকে ৬, পঞ্জাব ও মধ্যপ্রদেশ প্রত্যেকটি থেকে ৬ ও বেরার থেকে ২ জন। সভাপতি ও সাধারণ
সম্পাদকগণও এর অতিরিক্ত সদস্ম হবেন। আর একটি নিয়মে বিষয়নির্বাচন কমিটি গঠনের কথা হয় এইরূপ— বাংলা, বিহার, আসাম ও
ব্রহ্মদেশ—২৫ জন, মাদ্রাজ—১৫, বােষাই—১৫, যুক্তপ্রদেশ—১০, পঞ্জাব
—১০, মধ্যপ্রদেশ—৬, বেরার—৪, এবং যে প্রদেশে যে বার কংগ্রেস হবে
সে বার সেথানকার প্রতিনিধিগণ কর্ত্বক নির্বাচিত আরও ১০ জন সদস্য,
সভাপতি, পূর্ব্ব সভাপতিগণ, অভার্থনা-সমিতির সভাপতি, কংগ্রেসের
সাধারণ সম্পাদকগণ ও অভার্থনা সমিতির সম্পাদকগণ।

কংগ্রেস সপ্তাহে কল্কাতায় একটি শিল্প প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হ'ল। একে প্রথমে কংগ্রেসের অঙ্গীভূত করার কথা হয়, কিন্তু বিদেশী জিনিষ প্রদর্শিত হওরায় প্রতিনিধিগণের আপত্তি হেতু এর উপর কংগ্রেসের ছাপ দেওয়া হয় নি। প্রদর্শনী উন্মোচন করেন বড়লাট লর্ড মিন্টো। তিনি বক্তৃতায় স্বদেশীকে 'সৎ' ও 'অসৎ' তুই শ্রেণীতে বিভক্ত করলেন। তাঁার মতে বর্জ্জন-নীতি মিশ্রিত স্বদেশী ত্যাগ করে শুধু স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারেই ভারতবাসীর তৎপর হওয়া উচিত। তাঁর এই উক্তির মধ্যেও ভেদ-নীতির আভাস পাওয়া যায়।

## আদর্শ-সংঘাত ও শাসন-নীতি

( 55.9-55.5 )

কল্কাতা কংগ্রেসে নৃতন দলের প্রস্থাব গৃহীত হওয়ায় ফিরোজ শা মেহ্তা প্রম্থ প্রাচীনপন্থীরা খুশী হতে পারেন নি। তাঁরা নৃতন দলের অগ্রসর নীতিকে দাবিয়ে রাথতে বদ্ধপরিকর হলেন। নৃতন ও পুরাতন দলের মধ্যে বিরোধ ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠল ও ত্টা স্বতম্ত্র নাম লাভ করলে। নৃতন দলের নাম দেওয়া হ'ল এক্স্ট্রিমিষ্ট বা চরমপন্থী, পুরাতন দল 'মডারেট' বা নরম পন্থী বলে আখ্যাত হ'ল। মহারাষ্ট্রে বালগঙ্গাধর তিলক, পঞ্জাবে লালা লজপৎ রায় ও বঙ্গে বিপিনচক্র পাল নব ভাবের প্রধান উদ্গাতা। এজন্য ভারতবাসী আদর করে তিনজনকেই 'লাল-বাল-পাল' এই একটি কথায় অভিহিত করতেন।

অরবিন্দ ঘোষও এ দলের একজন প্রধান ব্যক্তি। তিনি ন্তন ভাবধারাকে ধর্মের পর্য্যায়ে উন্নীত করে একে অপূর্বে স্লিগ্ধতা দান করেন।
তিনি বলেন, "জাতীয়তা-বোধ বা দেশভক্তি একটি ধর্ম, ঈশ্বর হতে উদ্ভূত।
জাতীয়তাকে কেউ রোধ করতে পারে না, কেননা ঈশ্বরই একে নিয়ন্তিত
করছেন। তেওঁ রাজনৈতিক কর্মপ্রণালী অনুসরণ করে, জাতীয় শিক্ষা
প্রবর্তন করে বা শুধু বয়কট আন্দোলন চালিয়ে এ দেশকে বাঁচান সম্ভব
নয়। স্বদেশী দ্বারা কিঞ্চিৎ আ্থিক সমৃদ্ধি ঘট্তে পারে, কিন্তু এর চাক্চিক্যে ভূলে ও একে নিরাপদে রক্ষা করতে গিয়ে আদল উদ্দেশ্য ভ্রম্ভ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেণী। তেত্বস্থানান্ শক্তিসমূহের চেয়ে স্বদেশের
শক্তি অন্থবিধ। দেশমাত্কার শক্তি নিজস্ব। এর পরিপুষ্টির জন্ম তোমার
আবশ্বক নেই, আমার আবশ্বক নেই, অন্ধ কারোরই আবশ্বক নেই।" স্বরাজের বেদান্ত-সন্মত ব্যাখ্যা করে অরবিন্দ ব্ঝিয়ে দেন, নিজের চেষ্টায় যেমন নিজের প্রভূত্ব সন্তবে, জাতিকেও তেমনি প্রভূত্ব অর্জন করতে হয় নিজেকে, পরের সাহায্যে স্বাধীনতা অর্জন অসম্ভব। দেশবরু চিত্তরঞ্জন দাশ আলিপুর বোমার মামলায় অরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করে যে বক্তৃতা করেন তাতে বলেছিলেন, "অরবিন্দ স্বদেশপ্রেমের কবি, জাতীয়তার ভবিয়ত-দ্রষ্টা ও মানব জাতির মহাপ্রেমিক"।

বিপিনচন্দ্র স্বরাজের অর্থ করলেন আত্মকর্তৃত্ব বা 'অটোনমী'। তাঁর মতে "স্বরাজ কেউ কাউকে দান করতে পারে না। এ নিজেকেই অর্জ্জন করতে হয়। আজ যদি ইংরেজ বলে, স্বরাজ লও, আমি ধন্সবাদ দিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করব। কারণ আমি নিজে বা অর্জ্জন করতে পারি না তা আমি গ্রহণ করবার অধিকারী নই। আমাদের সকল শক্তি এমনি ভাবে নিয়োজিত করব, ধন ও জন এরপ ভাবে সংহত ও সজ্মবদ্ধ করব, যার ফলে আমরা বিরুদ্ধ শক্তিকে স্বয়তে আনয়ন করতে সক্ষম হই। বিলাতী পণ্য বর্জ্জন থেকে আরম্ভ করে নিজ্জিয় প্রতিরোধ পর্যান্ত আমাদের অস্ত্র। আমরা গঠনমূলক কার্য্যেও মন দিব। সরকারী ব্যবস্থার অন্তর্মপ শাসন-ব্যবস্থা আমরা দেশময় প্রতিষ্ঠিত করব।"

অরবিন্দের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বিপিনচন্দ্রের কথায় এবারে অনেকটা পরিষ্কার হ'ল। রবীন্দ্রনাথ, বিপিন পাল কথিত স্বদেশী শাসন স্থাপন কল্পে 'পল্লী-সমাজ'-এ একটি গঠনমূলক পরিকল্পনা বিবৃত করলেন। কিন্তু কন্মীশ্রেষ্ঠ বালগঙ্গাধর তিলক নৃতন দলের আদর্শ ও কন্মপ্রণালী আরও বস্তুগত ও সময়োপযোগী করে জনসাধারণকে ব্ঝিয়ে দিলেন। তিলকও স্বরাজ্যের আদর্শে নিষ্ঠাবান্। কিন্তু সময়ের উপযোগী করে তিনি স্বরাজ্যের এইরূপ ব্যাখ্যাই করলেন, "প্রকৃতিপুঞ্জের মতান্ত্র্সারে পরিচালিত রাজ্য বৈদেশিক রাজার অধীন হলেও স্বরাজ্য নামে অভিহিত হবার যোগ্য।

প্রকৃতিপুঞ্জের মত উপেক্ষিত হলে হিন্দু রাজার রাজ্যও স্বরাজ্য নামে অভিহিত হতে পারে না।" নৃতন দলের উদ্দেশ্য এবং নৃতন ও পুরাতন ভাবধারার মধ্যে পার্থক্য সম্বন্ধে তিলক মহোদয় মিঃ নেভিন্সন নামক একজন ইংরেজ সাংবাদিকের নিকট এই মর্মে বলেন,

"আমরা যে চরমপন্থী আখ্যা পেয়েছি তা আমাদের উদ্দেশ্যের বিশিপ্টতার জন্ম নর, আমাদের কর্ম্মপন্থার বৈশিপ্ট্যের জন্ম। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ হোক্, ব্রিটিশের সঙ্গে সকল সম্পর্ক এখনই ছিন্ন হোক—ভারতবর্ষের খুব অল্প লোকই এটি চান। বর্ত্তমানে আমাদের দেশের শাসনভার যাতে ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে আমাদের হাতে আসে তা-ই আমাদের উদ্দেশ্য। আমাদের আশা—ভারতের বিভিন্ন প্রদেশগুলি সম্মিলিত হয়ে প্রাচীতে এক যুক্তরাষ্ট্র গঠন করবে। বর্ত্তমানে আমরা আমাদের কর্ম্ম দারা আমলাতন্ত্রকে জানাতে চাই, তাদের অন্ন্সত পদ্ধতি সকলই ভাল নয়। বর্ত্তমান যুগের ইংরেজ রাজনীতিকরা পুরাতন রোমসামাজ্যকেই সামাজ্য-শাসনের আদর্শ করে নিয়েছেন।

"কিরূপে আমরা আমলাতন্ত্রের চৈতন্তের উদ্রেক করতে পারি আজকের সমস্যা তাই। আর এথানেই তথাকথিত মডারেটদের সঙ্গে আমাদের মতানৈক্য। মডারেটরা এথনও আশা করেন যে, বিলাতে প্রতিনিধি পাঠিয়ে তথাকার জনমত গঠন করা সম্ভব। চরমপন্থীরা এ আশা রাখেন না। তাঁদের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছে যে, ইংলণ্ডের জনসাধারণও ভারত-শাসন সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। সেখানে মুষ্টিমেয় লোক ছাড়া কেউই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোনরূপ খোঁজ-থবর লওয়া আবশ্রুক মনেকরে না। অবসর প্রাপ্ত ইংরেজ কর্ম্মচারীরা স্বদেশে গিয়ে ব্রিটিশ জনমতকে ভারতবাসীর বিরোধী করে তোলেন। তাঁরা বরাবরই আমাদের বিক্দ্মাচরণ করেন। লর্ড ক্রোমার সেদিন পার্লামেণ্টে বলেছেন,

'ভারত-কথা মালোচনা কালে আমাদের দলগত পার্থক্য ভুলে যাওয়া উচিত।' অর্থাৎ তাঁর মতে রক্ষণশীল দলের স্থায় উদারনৈতিক দলেরও মন্ধভাবে বুরোক্রাণী বা আমলাতন্ত্রের সমর্থন করা কর্ত্তব্য ভারতবর্ষ সম্পর্কে ঐরূপ কর্ত্তব্য তৃটি দলই নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করছেন! হতাশ হয়েই আমরা—ভারতের চরমপন্থীরা অন্ত পন্থা অবলম্বন করতে বাধা হয়েছি। আমাদের আদর্শ—আত্মনির্ভরতা, ভিক্ষাবৃত্তির তিরোধান। বয়কটও নিক্রিয় প্রতিরোধ আমাদের অন্ত । কারো উপর বলপ্রয়োগের আমরা পক্ষপাতী নই। কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করতে গিয়ে যদি তৃঃথ বরণ করতে হয় তাতেও আমরা পশ্চাৎপদ হব না।"

নৃতন দলের মত যখন এইরূপ তখন পুরাতন দল যে তাদের থেকে দ্রে সরে পড়বেন তাতে আর আশ্চর্যা কি! গবর্ণমণ্ট নরম ও চরম পছীদের মধ্যে স্কুস্পষ্ট মতভেদ দেখে চরমপ্রীদের দ্রে সরিয়ে নরমপ্রীদের কোলে টান্বার ব্যবস্থা করলেন। ভারত-সচিব জন মর্লি ত স্প্রষ্টই বলেছেন, শাসন ব্যাপারে কিছু স্থবিধা দিয়ে নরমপ্রীদের সরকারের অন্তবর্তী করে নেওয়াই সঙ্গত ("to rally the Moderates")! চরমপ্রীদের উপর সরকারের কোপদৃষ্টি পতিত হতে অধিক বিলম্ব হ'ল না। পঞ্জাব, বাংলা, বোদ্বাই এ তিনটি প্রদেশেই দমন কার্য্য স্কুরু হয়। রাজদ্রোহকর বিষয় প্রকাশের জন্ম পঞ্জাবের 'ইণ্ডিয়া' পত্রিকার সম্পাদক ও মুদ্রাকর এবং 'পাঞ্জাবী' পত্রিকার মালিক ও সম্পাদক কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। পঞ্জাব সরকারের রাজস্ব-বৃদ্ধি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করায় জাতীয় আন্দোলনের প্রধান হোতা লালা লজপং রায় ১৮১৮ সালের তিন আইনে বন্দী হন ও সরাসরি একেবারে মান্দালয়ে নির্ব্বাসিত হন (৯ই মে,১৯০৭)। সন্দার অজিত সিংহও এই আইনে কারার্ক্ষ হলেন।

বঙ্গে অনুস্ত নীতির মধ্যে কিঞ্চিৎ নৃতনত্ব ছিল। বাংলার চরমপন্থী নরমপন্থী উভয় দলই বিলাতী পণ্য বর্জনে সমান তৎপর। কারণ বঙ্গভঙ্গ ব্যাপার তাদের প্রাণকে সমানভাবেই উদ্বেলিত করে। গবর্ণমেণ্ট মুসলমানকে হিন্দু থেকে আলাদা করে রাথ্তে আগে থেকেই তৎপর হয়েছেন। স্বার্থপর প্রচারকদের প্ররোচনায় অজ্ঞ মুসলমানগণ এপ্রিল মাদের শেষ ভাগে ঢাকা, জামালপুর ও কুমিল্লায় দাঙ্গাহাঙ্গামায় লিপ্ত হয়। পূর্ববঙ্গ সরকার হাঙ্গামার গুরুত্ব এই বলে লাঘব করতে চেষ্টা করেন যে, হিন্দু দোকানীরা মুদলমানদের নিকট বিলাতী দ্রব্য বিক্রয় করতে অস্বীকার করায়ই এসব দাঙ্গা-হাঙ্গামা সংঘটিত হয়েছে ! কিন্তু বিচারকালে এসব মিথা। বলেই প্রতিপন্ন হ'ল। ভেদ-নীতি বিচার বিভাগকেও তথন অনেকটা আছিন্ন করে ফেলে। কুমিলার ইংরেজ দায়রা জজ কোন দাঙ্গাকারীর মোকদ্দমায় হিন্দু ও মুসলমান সাক্ষীদের তুই স্বতন্ত্র শ্রেণীতে বিভক্ত করেন ও हिन्दूरम्त माका व्यथाश करत मूमनमानरम्त्र माका विश्वामरयोगा वतन রায়ে উল্লেখ করেন। হাইকোর্টে আপীল হলে বিচারপতিরা এরূপ পক্ষপাত-মূলক বিচার-পদ্ধতির অজস্র নিন্দা করলেন ও এই মর্ম্মে মন্তব্য করলেন যে, এরূপ লোক বিচারাসনে বস্বার সম্পূর্ণ অযোগ্য !

সরকারের নজর পড়ল অতঃপর বঙ্গের চরমপন্থীদের উপর। 'বুগান্তর' চরমপন্থীদেরও অগ্রনী, কাজেই এর উপরই প্রথম নজর পড়ল সরকারের। সম্পাদক ভূপেক্রনাথ দত্ত সর্ব্বপ্রথম ধৃত হলেন ও কল্কাতার চীফ প্রেসিডেন্দ্রী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কিংসফোর্ডের বিচারে ২০শে জুলাই এক বছর' সম্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। মুদ্রাকরের দণ্ড হ'ল হ'বছর। বিবেকানন্দ-ভূপেক্রের জননীকে কল্কাতার নারীসমাজ প্রকাশ সভায় অভিনন্দিত করলেন। প্রগতিবাদী 'বন্দেমাতরম্' ও 'সন্ধ্যা'র উপরও সরকার সমান চটা। 'বন্দেমাতরম্'-এর সম্পাদকরপে অরবিন্ধ ঘোষ ও 'সন্ধ্যার' সম্পাদক-

রূপে ব্রহ্মবারূব উপাধ্যায় ধৃত হন। এ তুজনের মোকদ্দমায় বিশেষ নৃতনত্ব ছিল। বিপিনচক্র পাল অরবিন্দের মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করেন। এজন্ম আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত হয়ে তিনি ছ' মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। বিপিনচক্রের বিচারের দিন আদালতে বিস্তর জনসমাগম হয়েছিল। তথন ছাত্র ও পুলিশের মধ্যে হাঙ্গামা হয়। মেজিষ্টেট মিঃ কিংসফোর্ড স্থালীল সেন নামক একটি কিশোর ছাত্রকে পনর ঘা বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত করেন। বিপিনচন্দ্র ইতিপূর্ব্বে এপ্রিল মাদে মাদ্রাজে গিয়ে নৃতন ভাবাদর্শ সম্বন্ধে নানা স্থানে বহু বক্তৃতাও করেছিলেন। যাহোক্, মোকদ্দমায় অরবিন্দ মুক্তিলাভ করলেন (২৩শে সেপ্টেম্বর)। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় বলেছিলেন, তিনি সন্ন্যাসী, ইংরেজ রাজের সাধ্য নেই যে তাঁকে কারাবদ্ধ করেন। হ'লও তাই। তিনি হাজত থাকা কালে ইহলোক ত্যাগ করলেন। উপাধ্যায় মহাশয় কিন্তু মামলার শুনানী আরম্ভেই (২৩শে সেপ্টেম্বর) বলেছিলেন, বিধাত-নির্দ্দিষ্ট স্বরাজ আন্দোলন সম্পর্কে বিদেশী গবর্ণমেন্টের নিকট জবাবদিহি করতে তিনি বাধ্য নন! তিনি সরকারের সঙ্গে কার্য্যতঃ অসহযোগের স্থচনা করলেন। সকল মোকদ্দমাই মিঃ কিংসফোর্ডের এজলাসে নিষ্পন্ন হয়। তাঁর রুচ্ ব্যবহারে লোকে খুবই উত্যক্ত হয়েছিল। সরকার ১৯০৭, ১লা নবেম্বর সিডিশাস মিটিংস 'এাক্ট' বা রাজদ্রোহকর সভা বন্ধ আইন ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে পাস করিয়ে নেন। এর দারা প্রকাশ্য সভায় রাজনীতির আলোচনা বন্ধ করা হ'ল। ছ'মাস পূর্ব্বেই কিন্তু একটি অডিক্সান্স জারী করে ভারত গবর্ণমেন্ট পঞ্জাবে ও পূর্ববঙ্গে সভা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

বিলাতে উদারনৈতিক দল মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করায় কংগ্রেসের পুরাতন-পন্থী নেতারা যেন মরুভূমির মধ্যে ওয়েসিসের সন্ধান পেলেন। লর্ড কার্জনের স্বৈর-শাসনের প্রকোপে তাঁরা একেবারে হাল ছেড়ে দিয়ে-ছিলেন। তাঁরা বিলাতের জনমত গঠন করে উদারনৈতিকদের সাহায্যে তারত-ভাগ্য ফেরাতে নক্ষম হবেন এরপ আশা করতে লাগ্লেন। গোখ্লে কংগ্রেস প্রতিনিধিরূপে বিলাত গেলেন ও মর্লিকে তাঁদের তরফে সর্ব্ব রক্ষে সমর্থন দানের প্রতিশ্রুতি দিলেন। স্বদেশবাসী প্রগতিপদ্বীদের তাঁরা মনে করলেন দেশের, সমাজের ও রাষ্ট্রের শক্র, স্কৃতরাং তাঁদেরও উদ্দেশ্য পথে বিদ্ন। তাঁরা প্রগতিবাদীদের কটুকাট্য্য করতেও দ্বিধা বোধ করেন নি। ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে ডক্টর রাসবিহারী ঘোষ নানা সময়ে প্রগতিবাদীদের 'Grasshoppers', 'Cricketers', 'Pestilential demagogues' প্রভৃতি 'মধুর' সম্বোধনে সম্বোধিত করতেও ছাড়েন নি। পুরাতন দলের প্রধান পাণ্ডা ছিলেন সার্র ফিরোজ শা মেহ্তা। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীর ও কৃষ্ণস্বামী আয়ারও তথন নৃতন দলের ঘোর বিরোধী ছিলেন। পরে কংগ্রেদে নৃতন দলের প্রাধান্ত হলে মডারেটগণ কংগ্রেস ত্যাগ করেছেন বটে, কিন্তু মালবীয়জী কংগ্রেসের সঙ্গেই বরাবর যুক্ত রয়েছেন ও বৃদ্ধ বয়সে দেশমাত্কার সেবায় কারাবরণও করেছেন।

কংগ্রেসে আদর্শ-হন্দ বহু পূর্বেই আরম্ভ হয়। ১৯০৭ সালের সভাপতি নির্বাচন নিয়েই এই হন্দ ঘোরাল হয়ে উঠ্ল। এবারে নাগপুরে কংগ্রেস হবার কথা ছিল। এখানকার জাতীয়তাবাদীরা মহামতি তিলককে সভাপতি পদে বরণ করতে চাইলেন। এ নিয়ে ঘু'দলে হন্দ উপস্থিত হলে নাগপুর থেকে স্থরাট শহরে অধিবেশন পরিবর্ত্তিত হয়। স্থান-পরিবর্ত্তনে পুরাতন পদ্ধী ফিরোজ শা মেহ্তার খুবই হাত ছিল। স্থরাটের কংগ্রেসীরা প্রায় সকলেই পুরাতন পদ্ধী ও মেহ্তার মতাবলম্বী। কাজেই এই স্থানই নিরাপদ বলে বিবেচিত হয়। এই সময় লালা লজপৎ রায়ের কারামুক্তি হয়। স্থতরাং তিলক লজপৎ রায়কে সভাপতি করার প্রস্তাব

করলেন। সমগ্র ভারতের প্রগতিবাদীরা এ প্রস্তাব সাগ্রহে সমর্থন করেন।
কল্কাতায় অরবিন্দ ঘোষ, শ্রামস্থলর চক্রবর্ত্তী প্রমুথ জাতীয় দলের নেতৃর্ন্দ
সাধারণ সভা করে এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। পুরাতন পদ্বীরা কিন্তু এতে
রাজী হলেন না। লজপৎ রায় সরকারের কুনজরে পড়েছেন, তাঁকে সভাপতি
পদ দিলে সরকার কংগ্রেসের উপরে থাপ্পা হয়ে উঠবেন এই ছিল তাঁদের
আশক্ষা। তাঁরা ত স্পষ্টই বলেছেন, কংগ্রেস জনমতের প্রতিভূ নন্,
সরকার ও জনসাধারণ উভয়ের মধ্যে কংগ্রেস হ'ল মধ্যন্থ! যেখানে মত ও
পথ উভয় দিকেই অনৈক্য সেখানে ঐক্যের আশা করাই ভূল। স্থরাটে
নানার্মপ চেষ্টা সত্তেও যে তু' দলের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হয়নি তার
কারণও হ'ল এই।

এখানে আর একটি কথা বলে রাখি। কংগ্রেসের নিয়ম-কান্থন তথনও স্বর্চ্চ ভাবে স্থিরীক্বত হয় নি। অভ্যর্থনা-সমিতিই এতদিন সভাপতি নির্ব্বাচন বা মনোনয়ন করতেন। কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে তা সমর্থিত করে নেওয়া হত মাত্র। এতদিন সভাপতি নির্ব্বাচনে কোন হল্ছ উপস্থিত হয় নি, স্কৃতরাং সহজেই সভাপতি নির্ব্বাচন সম্পন্ন হ'ত। কোনক্রপ মতানৈক্য উপস্থিত হলে কি উপায়ে তার মীমাংসা হবে কংগ্রেস-নেতৃবর্গ সে কথা ক্থনও ভাবেন নি। যথন এ বিষয়ে কোন নির্দিষ্ট ধারা কংগ্রেস নিয়মে নেই তথন উপস্থিত প্রতিনিধিবর্গের অধিকাংশের ভোটেই এ বিষয়ে মীমাংসা হওয়া পার্লামেন্টীয় রীতি। এজক্য মহামতি তিলক স্করাট কংগ্রেসে উপস্থিত প্রতিনিধিদের উপর মীমাংসার ভার দিয়ে পার্লামেন্টের রীতি যথায়থ অন্ধসরণ করেছিলেন।

স্থরাট কংগ্রেসে যোগ দেবার জন্ম প্রায় যোল শ' প্রতিনিধি উপস্থিত হলেন। এঁদের মধ্যে ন' শ আন্দাজ ছিলেন পুরাতন পন্থী আর প্রায় সাত শ' নৃতন পন্থী বা চরমপন্থী। পুরাতন পন্থীরা কল্কাতা কংগ্রেসে

গৃহীত স্বরাজ, স্বদেশী, বয়কট ও জাতীয় শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব প্রথমে নাকচ করতে চেয়েছিলেন, পরে নৃতন দলের চাপে এর কিছু কিছু অদল-বদল করে গ্রহণ করতে রাজী হন। নৃতন দল পূর্ব্বেই তাঁদের মনোভাব বুঝ তে পেরেছিলেন। স্থরাটে পূর্বেষ যে বোম্বাই প্রাদেশিক সম্মেলন হয় তাতে সার ফিরোজ শার নির্দ্ধেশে এসব প্রস্তাব উত্থাপিতই হতে পারে নি। নাগপুর থেকে স্থরাটে কংগ্রেসের স্থান বদলে নৃতন দলের সন্দেহ বরং দৃঢ়ই হ'ল। স্থরাটে উপস্থিত হয়ে তাঁরা স্থির করলেন যে, কংগ্রেসের পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাবগুলির ভাষাগত বা ভাবগত পরিবর্ত্তন করা হবে না—এই মর্ম্মে প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেলে তাঁরাও সভাপতি নির্বাচনে প্রতিবন্ধকতা করবেন না। গোখলে পরে বলেছেন, প্রকাশ্য কংগ্রেস কি করবেন না করবেন সে সম্বন্ধে তাঁদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া সম্ভব ছিল না। এ কথার যুক্তি যুক্ততা সকলেই স্বীকার করবেন ; তবে পুরাতন দল যে প্রস্তাবের কিছু অদল-বদল করতে চেয়েছিলেন এটা নিশ্চিত। গোখলেও এ পরিবর্তনের কথা জানতেন। নূতন দলের নেতা হিসাবে তিলক পরিবর্ত্তিত প্রস্তাব-গুলি দেথতে চাইলেন, কিন্তু তাঁর কথায় কেউ কর্ণপাতও করলেন না। নূতন দল অতঃপর স্থির করলেন, প্রকাশ্য কংগ্রেসে সভাপতি নির্বাচন থেকে আরম্ভ করে সকল কার্য্যেই তাঁরা ভোট গণনার দাবি করবেন। ২৬শে ডিসেম্বর প্রকাশ্য কংগ্রেসে অভার্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ পঠিত হ'ল। তার পরে ডক্টর রাসবিহারী ঘোষকে সভাপতি নির্ব্বাচনের প্রস্তাব করতে উঠে স্থরেন্দ্রনাথ বক্তৃতা আরম্ভ করেন। কিন্তু সভায়<sup>1</sup> এরূপ গণ্ডগোল হয় যে, কর্তৃপক্ষ পরদিনের জন্ম সভা স্থগিত রাখ্তে বাধ্য হন। উভয় দলের মধ্যে মিলন-সূত্র পাওয়ার জন্ম এবারে জোর চেষ্টা স্কুরু হ'ল। লালা লজপৎ রায়, মতিলাল ঘোষ প্রভৃতি এবিষয়ে অগ্রণী হলেন। মহামতি তিলক ও নৃতন দল আপোষ-নিষ্পত্তির জন্ম শেষ মুহুর্ত্ত পর্যান্ত

উদ্গ্রীব ছিলেন, কিন্তু পুরাতন পন্থীদের জিদের ফলে আপোষ সম্ভব হ'ল না। লালা লজপৎ রায় পরে বলেছিলেন, উভয় দলের বিরোধ এত গভীর যে, স্বতম্ব ভাবেই তাঁদের কিছুদিন কাজ করা কর্ত্তব্য।

পরদিন অধিবেশন যথারীতি আরম্ভ হ'ল। স্থরেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবে ও মতিলাল নেহেরুর সমর্থনে ডক্টর রাসবিহারী ঘোষ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিলক নৃতন দলের নেতা হিসাবে সভাপতি নির্বাচনের সময় কিছু বল্বার জক্ম অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিকে পূর্বের পত্র লিখেছিলেন, কিন্তু এর জবাব দেওয়া তিনি সঙ্গত মনে করেন নি। স্থতরাং তিলক সভাপতির আসন গ্রহণের পরেই মঞ্চে উঠে কিছু বলবার জক্ম দাঁড়ান। সভাপতি তাঁর কার্য্য বিধিবহিন্ত্ ত বলে নির্দেশ দেন। তিলক তথন উপস্থিত প্রতিনিধিদের নিকট অন্থমতি যাক্ষা করেন। পুরাতন পহীরা নানাদিক থেকে তাঁকে আক্রমণ করতে চেষ্টা করেন। গোখ্লে তিলককে আড়াল করে থাকায় তাঁর গায়ে কারো হাত বা আঘাত পড়ে নি। সভায় তুমুল কোলাহল উপস্থিত হ'ল। ইতিমধ্যে অকম্মাৎ একথানা মারাঠা চটি স্থরেন্দ্রনাথের গাত্র স্পর্শ করে ফিরোজ শা মেহ্তার গণ্ডদেশে গিয়ে পড়ল। ভীষণ গণ্ডগোলের মধ্যে সভা ভঙ্গ হ'ল।

পুরাতনপন্থী নেতৃবর্গ এতে নিরস্ত হলেন না। তাঁরা ইস্তাহার জারি করে স্বমতামুবর্তীদের নিয়ে পর দিন একটি 'কন্ভেনশন' বা সম্মেলন বসালেন। লজপৎ রায়ও এতে যোগদান করলেন। এই কন্ভেনশনে কংগ্রেসের আদর্শ নির্ণয় ও নিয়মপত্র রচনার উদ্দেশ্যে একটি সাব্-কমিটি গঠিত হ'ল। ১৯০৮ সালের ১৮ই ও ১৯শে এপ্রিল এলাহাবাদে কন্ভেনশনের এক অধিবেশন হয় ও কংগ্রেসের গঠন-তন্ত্র গৃহীত হয়। ১৯২০ সালে নাগপুর কংগ্রেস পর্যান্ত এই গঠন-তন্ত্র অনুসারেই মোটামুটি

সব কাজ পরিচালিত হয়েছে। সর্বসমেত তিশটি ধারা নিয়ে এই গঠন-তন্ত্র। কংগ্রেসের 'ক্রীড়' বা লক্ষ্য স্থির হ'ল,

"ব্রিটিশ সামাজ্যের স্বায়ত্ত-শাসন সম্পন্ন দেশগুলির স্থায় ভারতবর্ষের শাসন-প্রণালী অর্জন ও দেশ-শাসনে ভারতের স্থায় অধিকার ও দায়িত্ব সস্তোগের উদ্দেশ্যেই এই কংগ্রেস গঠিত। বর্তমান শাসন-প্রণালী ধীরে ধীরে সংস্কার করে আইনসঙ্গত উপায়ে এ উদ্দেশ্য সাধন করতে হবে। জাতীয় একতার্দ্ধি, জাতীয়তার উন্মেষ এবং দেশের নৈতিক, মানসিক, আর্থিক ও বাণিজ্য সম্বন্ধীয় উন্নতি সাধনও কংগ্রেসের অক্সতম লক্ষ্য।

"থারা কংগ্রেসের মূল উদ্দেশ্য স্বাকার করে এর নিয়মাবলী মেনে চলবার অঙ্গীকার করবেন তাঁরাই কংগ্রেসের প্রতিনিধি হবার যোগ্য।"

নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি এইরূপ সদস্য সংখ্যা নিয়ে গঠিত হ'ল—মাদ্রাজ—১৪, বোছাই ২০, আসাম ও বন্ধ ২৫, আগ্রাঅবোধ্যা ২৫, পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ২০, মধ্যপ্রদেশ
১২, বিহার ও উড়িয়া ২০, বেরার ৬, ব্রহ্মদেশ ৫, অদ্ধ ১১, সিন্তু
৫, দিল্লী-আজমীর-মাড়োয়ার-রাজপুতানা ৬। কমিটির সদস্যদের একপঞ্চমাংশ মুসলমান হওয়া চাই! কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব সভাপতিগণ ও
সাধারণ সম্পাদকগণ বিশেষ প্রতিনিধি বলে গণ্য হবেন। কংগ্রেসের
সাধারণ সম্পাদকগণই নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির সাধারণ
সম্পাদকের কায্য করবেন।

সভাপতি নির্বাচনে ভবিস্ততে যাতে কোনরূপ বাধা স্বষ্টি না হয় এজস্তু গঠনতন্ত্রের এয়োবিংশ ধারায় এই বিস্তারিত নিয়ম ধার্য্য হ'ল—জুন মাস শেষ হবার পূর্ব্বে প্রত্যেক প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি অভ্যর্থনা-সমিতির নিকট কংগ্রেস সভাপতি পদের যোগ্য লোকের নাম প্রেরণ করবেন। জুলাই মাসের প্রথমেই অভ্যর্থনা-সমিতি শেষ নিয়োগের জন্তু নাম নির্বাচন

করে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিসমূহের নিকট প্রেরণ করলে সকলকে নিজ নিজ মত জানাতে হবে। তারপর আগষ্ট মাসের প্রথমে অভ্যর্থনা-সমিতি সব বিষয় বিচার করবেন। যিনি অধিকাংশ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক নির্ব্বাচিত হয়ে অভ্যর্থনা-সমিতির অধিবেশনেও অধিক ভোট পাবেন, তিনই নির্ব্বাচিত হবেন। যদি অবিকাংশ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক নির্ব্বাচিত নাম অভ্যর্থনা-সমিতিতে গৃহীত না হয় বা নির্ব্বাচিত সভাপতির মৃত্যু, পদত্যাগ বা অহ্য কোন কারণে পুনরায় নির্ব্বাচন প্রয়োজন হয় তা হলে অভ্যর্থনা-সমিতি নিথিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির উপর নির্ব্বাচনের ভার অর্পণ করবেন এবং তাঁদের নির্ব্বাচনেই গৃহীত হবে। সেপ্টেম্বর মাস শেষ হবার প্র্বেই এ কাজ সম্পন্ন করা চাই। যে প্রদেশে কংগ্রেসের অধিবেশন হবে সে প্রদেশের লোক কথনও সভাপতি নির্ব্বাচিত হতে পারবেন না। প্রকাশ্য অধিবেশনে সভাপতি নির্ব্বাচন করা হবে না, নির্ব্বাচিত সভাপতিকে আসন গ্রহণ করতে অহ্যুরোধ করা হবে মাত্র।

এইসব নিয়মে আবদ্ধ হয়ে কংগ্রেসের পরবর্ত্তী অধিবেশন হ'ল মাদ্রাজে, ডক্টর রাসবিহারী ঘোষের সভাপতিত্ব। কিন্তু এর পূর্ব্বেই ভারতবর্ষের আকাশে একথণ্ড কাল মেঘ উথিত হ'ল।

স্থরেক্তনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেক্তনাথ সেন প্রমুথ প্রবীণ রাজনীতিকগণ বলৈছিলেন, বরিশালের অনাচারের ফলে ভারতবর্ষে বিপ্লববাদের উদ্রেক হওয়া আশ্চর্য্য কিছুই নয়। বাস্তবিক প্রায় ত্'বছর ধরে
বঙ্গের নানা স্থানে আমলাতন্ত্র যে নীতি অন্নসরণ করেন—তাতে সকলেরই
মন নৈরাশ্যে পূর্ণ হয়েছিল।

বিচ্ছিন্ন বঙ্গের পশ্চিম অংশের ছোট লাট সার এণ্ড্রুফ্রেজারের ট্রেন উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টার মধ্যেই বিপ্লবাত্মক কর্ম্মের প্রথম অভিব্যক্তি। কলকাতার ভূতপূর্ব্ব চীফ প্রেসীডেন্সী মেজিষ্ট্রেট মিঃ কিংস্ফোর্ড ১৯০৮ সালে মজঃফরপুরে দায়রা জজ হয়ে যান। তাঁর প্রাণনাশের জক্ত ১৯০৮ এপ্রিল মালে ক্ষুদিরাম বস্তু ও প্রফুল্ল চাকী নামে তু'জন বিপ্লবী মজঃফরপুরে গমন করেন। তাদের গুলিতে ভ্রমক্রমে ৩০শে এপ্রিল প্রিংলি কেনেডি নামক একজন ইংরেজ ব্যবহারজীবীর পত্নী ও কন্তা নিহত হন। কেনেডি সাহেব ভারতীয়দের বন্ধু ছিলেন, একবার একটি প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতিরও করেন। কেনেডি পত্নী ও ছহিতার মৃত্যুতে দেশব্যাপী বিক্ষোভ উপস্থিত হ'ল। প্রফুল্ল চাকী পুলিশের হাতে ধরা না দিয়ে আত্মহত্যা করে। বিচারে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়। ঐ হত্যাকাণ্ডের পরই পুলিশ কলকাতার মাণিকতলায় এক বোমা তৈয়ারীর কারখানা আবিষ্কার করে ও ২রা জুন বারীক্রকুমার ঘোষ, উপেক্রনাথ বন্যোপাধ্যায়, হেমচক্র দাস, নরেক্রনাথ গোস্বামী, কানাইলাল দত্ত, সত্যেক্তনাথ দত্ত প্রভৃতিকে গ্রেপ্তার করে। অরবিন্দ ঘোষকেও ঐ দিন তাঁর গ্রে ষ্ট্রীটম্ভ ভবনে গ্রেপ্তার করা হয়। আলীপুর বোমার মামলা বিখ্যাত রাজনৈতিক মামলাগুলির মধ্যে একটি। এক বছর ধরে এ মামলা চলেছিল। কিন্তু এই মামলার মধ্যে আরো কয়েকটি হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়। সত্যেন্দ্রনাথ ও কানাইলাল গুপ্তকথা প্রকাশের আশঙ্কায় রাজ-সাক্ষী নরেন গোসাইকে নিহত করে ও জেলের মধ্যে স্বতন্ত্র বিচারে উভয়েরই ফাঁসি হয়ে যায়। সরকার পক্ষে বোমার মামলা পরিচালনা করতে আরম্ভ করেন সরকারী উকীল আগুতোষ বিশ্বাস। তিনিও ১৯০৯, ১০ই ফ্রেক্রয়ারী বিপ্লবীদের হস্তে প্রাণ দিলেন। ত্র'মাস পরে একজন দারোগাও নিহত হলেন। সার এণ্ড ফ্রেজারের উপর দ্বিতীয় বার আক্রমণ হয় ১৯০৮, ৭ই নবেম্বর।

অরবিন্দের পক্ষে মোকদ্দমা পরিচালনা করেছিলেন ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাশ। মামলায় অরবিন্দ মুক্তিলাভ করেন। চিত্তরঞ্জন দাশ মামলা পরিচালনায় স্বল্প পারিশ্রমিকে যেরূপ কঠোর পরিশ্রম করেন, জেরায় ও ছলজবাবে যেরূপ কৌশল ও কৃতিত্ব দেখান তাতে তাঁর খ্যাতিও এ সময় থেকে চার দিকে ছড়িয়ে পড়ে। অক্সাক্সদের মামলা হাইকোর্ট পর্যান্ত গড়ায় ও বারীন্দ্র, উপেন্দ্রনাথ প্রভৃতির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। অক্যাক্সদেরও কঠোর শান্তি হ'ল। হাইকোর্টে সরকার পক্ষে মোকদ্দমা তদ্বির করতেন পুলিশের ডেপুটি স্থপারিন্টেণ্ডেন্ট সমস্থল আলম; তিনিও গুলির আঘাতে নিহত হয়েছিলেন।

সরকারের দমন নীতি পূর্ণোগ্যমে চলতে লাগল। নবশক্তি, যুগান্তর, সন্ধ্যা, বন্দেমাতরম্—এ চার থানি কাগজের উপর কর্তৃপক্ষের নজর ছিল অত্যধিক। প্রথম ত্থানি কাগজের মুদ্রাকরদের বথাক্রমে ত্ব বছর সপ্রম কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা জরিমানা এবং ছব মাস সপ্রম কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা জরিমানা হবা। ইতিমধ্যে এক সংবাদপত্র আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই আইনের প্রকোপে সব কব্যানা পত্রিকাই ১৯০৮ সালের মধ্যে উঠে যায়। যে-সব স্থানে স্বদেশীর কেন্দ্র সেন্দের অধিবাসীদের নিকট থেকে অতিরিক্ত টেক্স আদায় করা হয়েছিল। বরিশালে মুকুন্দ দাস তিন বছর ও ভবরঞ্জন মজুমদার দেড় বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। রাজন্যোহের অভিযোগে মৌলবী লিয়াকৎ, হোসেনের তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড হবল। এইভাবে বঙ্গের সর্ব্বত্র আরপ্ত বহু লোক দণ্ডিত হলেন।

বিপিনচন্দ্র পাল ৮ই মার্চ্চ বক্সার জেল থেকে মুক্তিলাভ করেন। এর পরদিন হাওড়া ষ্টেশনে লক্ষাধিক লোক তাঁকে সম্বর্জনা করে। পূর্ব্ব বছর মাদ্রাজ সকরের সময় তিনি সেখানে একটি জাতায় দল গঠন করেছিলেন। এই দলের নেতা চিদম্বরম্ পিলে এই সময় ন্তন ভাবধারা ব্যাখ্যা করে নানা স্থানে বক্তৃতা করেন। ১২ই মার্চ্চ তাঁকে ও তাঁর সহক্ষী স্থবন্ধায় শিবকে টিনেভেলী-টুটিকোরিনের কর্তৃপক্ষ গ্রেপ্তার করেন। নিম্ন

আদালতের বিচারে চিদম্বরমের যাবজ্জীবন ও স্থব্রন্ধণ্যের দশ বছর কারাবাদের আদেশ হয়! পরে হাইকোর্ট দণ্ডাদেশ কমিয়ে প্রত্যেকেরই ছ'বছর করে শাস্তি দিলেন।

এই সময় ভারত-সচিব লর্ড মর্লি ভারতের আমলাতম্বকে 'চিনভ নিক' নামে অভিহিত করেন। রুশিয়ার অত্যাচারী শাসক-সম্প্রদায়ের মধ্যে চিনভ্নিক ছিল সেরা। লর্ড মর্লি এই দমন কার্য্যকে বছবার 'নির্ম্ম', 'বীভংস' ও 'সমর্থনের অযোগ্য' বলে তাঁর ডেসপ্যাচে ও লর্ড মিন্টোকে লিখিত পত্রে উল্লেখ করেছেন। তিনি দাধারণভাবে এই নিপীড়ন কার্য্যের, বিশেষ উক্ত মোকদ্দমাটির বিষয় উল্লেখ করে বডলাট লর্ড মিন্টোকে (১৯০৮, ১৪ই জুলাই) এই মর্ম্মে লেখেন, "রাজদ্রোহ অপরাধের বিচারে যে রকম ভীষণ দণ্ডদান করা হচ্ছে তাতে আমি বড়ই শঙ্কা অন্তভব করছি, একথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে। আজ আমি পাঠ করলাম, বোম্বাইয়ে বারা টিল ছুড়েছিল তাদের প্রত্যেকের এক বছর করে কারাদণ্ড হয়েছে। এ ব্যাপার সত্য সতাই বীভৎস। টিনেভেলী-টুটিকোরিনে দণ্ডিত ছু' ব্যক্তির একজনের হ'ল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও অন্ত জনের দশ বছরের কারাবাদ—এসব একেবারেই সমর্থন করা যায় না। আমি কোন মতেই এরূপ বীভৎস ব্যাপারে সম্মতি দিতে পারি না। এরূপ অন্তায় ও নিক্রদ্ধিতা সত্তর প্রতিকারের জন্ম আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করছি। আমরা শাস্তি শৃঙ্খলা বাজায় রাথব, কিন্তু অতিরিক্ত কঠোরতা অবলম্বিত হলে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করা সম্ভব হবৈ না। পক্ষান্তরে এরূপ কঠোরতায় লোককে বেশী করে বোমার দিকেই আরুষ্ট করবে।"

ভারত সরকার ১৯০৮, ৮ জুন তারিথে একদিনের অধিবেশনেই বিস্ফোরক আইন ও সংবাদপত্র আইন ব্যবস্থা পরিষদে পাশ করিয়ে নেন্। বিক্ষোরক দ্রব্য কারো কাছে পাওয়া গেলে তার দণ্ডের বিধান হ'ল যাবজ্জীবন দ্বীপাস্তর। সংবাদপত্রের লেখার মধ্যে হিংসাত্মক কর্মে প্ররোচনা থাক্লে কাগজ প্রকাশের অন্তমতি বাতিল ও ছাপাখানা পর্যান্ত বাজেয়াপ্ত করা হবে। এ ছাড়া সম্পাদক মুদ্যাকরেরও কঠোর দণ্ডের বিধান হ'ল। এ আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পূর্বেই সংবাদপত্র শাসন স্কর্জ হয়। মাদ্রাজের 'ইন্ডিয়া' ও 'স্বরাজ্য', মধ্যপ্রদেশের 'হরিকিশোর', আলাগড়ের 'উর্দ্দু ই-মোয়ালা' ও বোম্বাইয়ের 'হিন্দু স্বরাজ্য', 'বিহারী' ও 'অরুণোদ্য়' প্রমুথ পত্রিকাগুলির কতক সরকারে বাজেয়াপ্ত হ'ল, অন্ত ক্ষেকটির সম্পাদকের কারাদপ্ত হ'ল।

কিন্তু 'কেশরী'-সম্পাদক বালগন্ধাধর তিলকের মোকলমার প্রতি সমগ্র ভারতেরই দৃষ্টি নিপতিত হ'ল বেশী করে। মঙ্গংফরপুরের হত্যাকাণ্ডের পরে তিনি 'কেশরী'তে 'দেশের ফুর্দ্দিব', 'এসকল উপায় স্থায়ী নয়', 'বোমার প্রকৃত অর্থ' শীর্ষক কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। বলা বাহুল, তিনি এগুলিতে বোমা বর্ষণকারীদের তাঁর নিন্দা করেছিলেন, কিন্তু সঙ্গেল সরকারের রুশীয় পদ্ধতির কঠোর সমালোচনা করতেও তিনি ভোলেন নি। এই হয়ত ছিল তাঁর উপর আমলাতন্ত্রের কোপের কারণ। তিলক বোম্বাইয়ে বনে ২৪শে জুন রাজদ্রোহের দায়ে ধৃত ও অভিযুক্ত হলেন। হাইকোর্টের দায়রায় একমাস ধরে বিচারের পর ২২শে জুলাই তাঁর ছ' বছর কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা জরিমানার আদেশ হ'ল। জুরীদের মধ্যে ছিলেন সাতজন ইউরোপীয় ও হ' জন পাশী। পাশী জুরিছ্য় তিলককে নির্দ্ধোয় সাব্যস্ত করেন। দণ্ডাদেশ প্রাপ্তির পর তিলক বলেছিলেন—"জুরিরা যদিও আমাকে দোষী বলে সাব্যস্ত করেছেন তথাপি আমি নিজেকে নির্দ্ধোয় মনে করি। আমি বিশ্বাস করে মান্থয়ের বিচার ক্ষমতার অতীত এক শ্রেষ্ঠ শক্তি হারা জগতের কার্য্য

পরিচালিত হয়ে থাকে। যে পবিত্র কর্ম্ম সাধনের জক্ত আমি চেষ্টা-যত্ম করেছি, আমার হৃংথভোগে তা সিদ্ধির পথে অগ্রসর হবে, হয়ত ভগবানের এ-ই অভিপ্রেত।" তিলকের এবস্থিধ দণ্ডাদেশে ভারতময় বিক্ষোভ উপস্থিত হয়। বোম্বাই কলগুলির শ্রমিকগণ এতই ব্যথিত হয়েছিল য়ে, তারা ছ'দিন পর্যান্ত কাজে যাওয়া বন্ধ রেখেছিল। ভারতবাসীরা এরূপ নিষ্ঠাবান দেশ-সেবককে এক বাকেয় 'লোকমান্ত' উপাধি দিলে।

অতঃপর ১১ই ডিদেম্বর তারিথে ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে এক দিনের অধিবেশনেই সরকার ফৌজদারী আইন সংশোধন করে হত্যা ও ষড়যন্ত্র অপরাধে ধৃত আসামীদের সরাসরি বিচারে স্থবিধা করিয়ে নেন। এই আইনেরই আর একটি ধারায় তাঁরা যে-কোন সমিতিকে সন্দেহবশে বে-আইনী ঘোষণার অধিকার লাভ করেন। এর প্রই বরিশালের স্বদেশ-বান্ধব সমিতি, ঢাকার অনুশীলন সমিতি, ময়মনসিংহের স্থহৎ-সমিতি, কলকাতার অনুশীলন ও অক্সান্ত সমিতি বে-আইনী ঘোষিত হয়। এ বছর ফেব্রুয়ারী মাসে অর্দ্ধোদয় যোগ হয়েছিল। কলকাতার বিভিন্ন সমিতির অধীনে স্বেচ্ছাদেবকমণ্ডলী এমন কর্ম্মতংপরতা প্রদর্শন করে যে, পুলিশও তথন তাদের অজম্র প্রশংসা করে। কিন্তু অতঃপর সরকারের ধারণা হ'ল, এই সব সমিতিই রাজদ্রোহ প্রচারের প্রধান কেন্দ্র। ১৩ই ডিলেম্বরের মধ্যে অশ্বিনীকুমার দত্ত, কুষ্ণকুমার মিত্র, শ্রামস্থলর চক্রবর্ত্তী, স্থবোধচন্দ্র বস্ত্রমল্লিক, মনোরঞ্জন গুছ ঠাকুরতা, সতীশচন্দ্র চটোপাধ্যায়, শচীক্রপ্রসাদ বস্তু, পুলিনবিহারী দাস ও ভূপেশচক্র নাগ প্রমুথ বঙ্গের ন' জন কর্মীশ্রেষ্ঠ ১৮১৮ সালের তিন আইন অনুসারে ধৃত हरा वन्ती हरान । विक्रुक वांश्ना यम भारक मूक्यान ह'न । वांश्नात हान्य-তন্ত্রীতে এই ব্যাপার এমন প্রচণ্ড আঘাত করলে যে, তথনকার রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক রহিত ধর্মপ্রচারক পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এর প্রতিবাদ

সভায় সভাপতিত্ব করে বাঙালীর মর্ম্মব্যথা প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এরূপ তুর্দিনের মধ্যে ১৯০৮ সালে মাদ্রাজে খণ্ডিত কংগ্রেসের অধিবেশন হ'ল। কংগ্রেসের অধিবেশনের পূর্বে নৃতন ও পুরাতন দলের মধ্যে মিলনের চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু পুরাতনপন্থী ফিরোজ-শা মেহ্তার প্রতিবন্ধকতায় সে চেষ্টা অঙ্কুরেই বিনম্ভ হয়। চরমপন্থীরা কংগ্রেস থেকে দূরে রইলেন। সভাপতি ডক্টর রাস্বিহারী ঘোষ মহাশয় অভিভাষণে সরকারী দমন নীতির তীব্র প্রতিবাদ করলেও নৃতন দলের উপর কটুক্তি বর্ষণ করতে ভোলেন নি। অভিভাষণের শেষে অবশ্য তিনি নবীন সম্প্রাদারকে লক্ষ্য করে বলেন যে, এমন একদিন হয়ত আস্বে যথন অগ্রণী যুবকদল মনে করবেন, পুরাতন পন্থীরা তাঁদের সময়ে সাধ্যমত কর্ম্ম করতে চেষ্টা-যত্নের ক্রটি করেন নি।

এবারে কংগ্রেসে নানা প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। বিপ্লবাত্মক কর্ম্ম, সরকারের দমন নীতি, বিশেষতঃ বিনাবিচারে নেতৃর্ন্দের নির্বাসন প্রভৃতি সম্পর্কে নিন্দাস্থচক প্রস্তাব কংগ্রেস গ্রহণ করেন। জোহানেস্বার্গ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রেরিত প্রতিনিধি মুশীর হাসান কিদোয়াই দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবাসী ভারতীয়দের তুর্দ্দশা কাহিনী সবিস্তারে বির্ত্ত করলেন। বক্তৃতার শেষে তিনি বল্লেন, "একবার আপনারা কল্পনা করুন, চীন সরকার চীন-প্রবাসী ইউরোপীয়দের উপর যদি এরূপ অপমান জ্বতাচার করত তা হলে ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি কি ব্যবস্থাই-না অবলম্বন করত।"

এবারকার প্রধান প্রস্তাব হ'ল ভাবী মর্লি-মিন্টো শাসন-সংস্কার সম্পর্কে।
লর্ড মলি ভারত-সচিবের তক্তে বসেই ভারতবর্ষের শাসন-সংস্কারের
দিকে মনঃসংযোগ করেন। তিনি ১৯০৭, ২৬শে আগষ্ট ইণ্ডিয়া কৌন্সিলে



স্থার আন্ততোষ মুখোপাধ্যায়।



মিসেস এনি বেসাণ্ট

সিভিলিয়ান কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত ও সৈয়দ হোসেন বিলগ্রামিকে সদক্তরূপে গ্রহণ করেন। শাসন-সংস্কার বিষয়ে বড়লাট লর্ড মিণ্টোরও পূর্ণ সহামুভ্তি ছিল। মর্লির অন্তমতি নিয়ে তিনিই এদিকে কার্য্য আরম্ভ করেন। তিনি শাসন-পরিষদের কয়েক জন সদক্তের উপর একটি নৃতন শাসন-তন্ধ প্রণয়রণের ভার দেন। তাঁরা পৃথক্ নির্বাচনের ভিত্তিতে শাসন-তন্ধ প্রণয়ণ করে ভারত-সচিবের নিকট পাঠান। লর্ড মর্লি কিন্তু পৃথক্ নির্বাচনে আদৌ পক্ষপাতী ছিলেন না। তবে স্থানীয় কর্তাদের আগ্রহ দেখে তিনি সংযুক্ত ও পৃথক্—এর মাঝামাঝি এই নৃতন ধরণের নির্বাচন প্রণালী সন্নিবিষ্ঠ করে শাসন-সংস্কারের প্রস্তাব বড়লাটের নিকট ফের পাঠান। পুরাতন পদ্বী স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, আর এন্ মুধোলকার, লালা হরকিষণ লাল প্রভৃতি কংগ্রেসের একটি প্রস্তাবে মর্লির ডেস্প্যাস সমর্থন করলেন। কংগ্রেসের উদীয়মান নেতা মহম্মদ আলী জিন্না এই ডেস্প্যাচের মধ্যেই হিন্দু-মুসলমানে ঐক্য স্থাপনের উপায় ও জাতির ভবিয়্বৎ মুক্তির সন্ধান পান।

কিন্তু তথনকার দিনের মুসলমান প্রধানগণ, বিশেষতঃ থারা আমলাতরের পরামর্শে লর্ড মিণ্টোর নিকট পৃথক্ নির্ব্বাচনের আবেদন জানিয়েছিলেন তাঁরা কিছুতেই মর্লির প্রস্তাবে রাজী হলেন না। মর্লিকে পৃথক্ নির্ব্বাচনে সন্মত করাবার জন্ম তাঁদের এক প্রতিনিধি দল লণ্ডনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এতে ফলোদয় না হওয়ায় বিলাতে ও ভারতবর্ষে এ নিয়ে আন্দোলন স্থক্ত হ'ল। ১৯০৬ সালে ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় যে মোস্লেম শিক্ষা সম্মেলন হয় তাতে মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জন্ম একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রস্তাব হয়েছিল। পর বছর ডিসেম্বর মাসে করাচী অধিবেশনেও এ সম্বন্ধে পরামর্শ হয় ও নেতারা মিলে একটি গঠন-তন্ত্র রচনা করেন। ১৯০৮ সালের মার্চ্চ মাসে

লক্ষ্ণে সহরে একটি সভায় গঠন-তন্ত্র গৃহীত হ'ল। প্রকৃত প্রস্তাবে মোস্লেম লীগের প্রথম অধিবেশন হ'ল ঐ সনের ডিসেম্বরে অমৃতশহরে; আর এতে সভাপতিত্ব করলেন পূর্ব্বোক্ত স্মারকলিপির অন্ততম রচয়িতা সার্ দৈয়দ আলী ইমাম। মুসলমানদের রাজভক্তি প্রকাশ এবং মুসলমান দমাজ ও ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের মধ্যে উদ্ভুত তুল ধারণা দূর করে পরস্পরের মধ্যে প্রীতি স্থাপন মোদলেম লীগের প্রথম উদ্দেশ্য বলে বর্ণিত হ'ল। উদ্দেশ্যের দ্বিতীয় অংশে মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় ও অক্সবিধ অধিকার রক্ষা ও তাদের প্রয়োজন ও অভাব-অভিযোগের কথা মোলায়েম ভাবে ব্যক্ত করার কথা হ'ল। তবে এই ছুটি উদ্দেশ্য বজায় রেখে আবশ্যকমত ভারতবর্ষের অক্সান্ত সমাজের দঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনও লীগ কর্ত্তব্য বলে গণ্য করলেন। সৈয়দ আলী ইমাম কংগ্রেসের উদ্দেশ্য (স্বরাজ বা স্বায়ত্ত-শাসন লাভ ) খুবই প্রগতিশীল ও তৎকালে অন্তুষ্ঠিত নানাক্রপ অনাচারের উত্তেজক বলে মুসলমান সমাজের গ্রহণযোগ্য মনে করেন নি। তবে তিনি অভিভাষণে কংগ্রেসের বিবিধ দাবি—যেমন শাসনবিভাগ থেকে বিচার বিভাগ আলাদা করা, দৈক্সব্যয় হ্রাস, উচ্চ পদে ভারতীয় নিয়োগ প্রভৃতি সমর্থন করেন। ভাবী শাসন-সংস্কারে পৃথক নির্ব্বাচনের দাবি পূরণ করা না হলে গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে জোর আন্দোলন চালান হবে— এরপ হুম্কি দেখাতেও কিন্তু সভাপতি ও অক্সান্ত নেতৃবুল ভোলেন নি! বড়লাট লর্ড মিন্টো ও ভারতগবর্ণমেন্ট তথা বিরাট আমলা-তন্ত্র যথন পুথক নির্বাচন প্রথার পক্ষে, তথন একা লর্ড মর্লির বিরোধিতায় কি আদে যায় ? বস্তুতঃ সমবেত সমর্থনের সম্মুখে মর্লির বিরোধিতা বানের জলের মুখে শুক্নো পাতার মত কোথায় যেন ভেসে গেল! ১৯০৯ সালের ২৫শে মে তারিথে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পৃথক্ নির্ব্বাচন পদ্ধতি সহ ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ আইন বিধিবদ্ধ হ'ল। আর একে কার্য্যকর করার জন্ম

নিয়ম রচনার ভার পড়ল ঐ আমলাতস্ত্রেরই উপর। কাজেই পরবর্ত্তী
১৫ই নবেম্বর যথন ঐ সব প্রকাশিত হ'ল তথন মডারেটরাও ধৈর্য্য ধারণ
করতে পারলেন না।

নির্বাচক মণ্ডলী চার ভাগে বিভক্ত হ'ল—(১) সাধারণ (২) জমিদার (৩) মুসলমান ও (৪) বিশেষ। জমিদার ও মুসলমান ছাড়া হিন্দু জনসাধারণ এবারেও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের অধিকার পেলে না। ডিষ্টিক বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি, বণিক সমাজ, বিশ্ববিত্যালয়, করপোরেশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের উপর প্রতিনিধি নির্ম্বাচনের ভার অর্পিত হ'ল। তবে আগের চেয়ে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় প্রতিবারেই প্রত্যেক বিভাগের মিউনিসি-প্যালিটি ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডই সদস্য নির্ব্বাচনের অধিকার পেলে। জমিদার ও বিশেষ শ্রেণীর নির্ব্বাচক মণ্ডলীতে হিন্দু ও মুসলমানের ভোটাধিকারের তারতম্য করা হ'ল। একজন হিন্দু বছরে পাঁচ হাজার টাকা রাজস্ব দিলে তবে তার ভোটাধিকার জন্মাত, আর একজন মুসলমান বছরে সাড়ে সাত শ' টাকা দিলেই ভোট দিতে পারত! হিন্দু আয়কর দিলে ভোট-দানের অধিকারী হ'ত না, মুসলমান আয়কর দিলে ভোটদানের অধিকারী হ'ত। অবসরপ্রাপ্ত মুসলমান রাজকর্ম্মচারী, মুসলমান অবৈতনিক মেজিট্রেটরাও ভোটদানের অধিকার পেলেন। ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্যদের ক্ষমতা আগের চেয়ে কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হ'ল। বজেটের উপর ভোট**দানের** অধিকার এবারেও স্বীকৃত হয় নি, কিন্তু বজেট আলোচনার সময় বাড়িয়ে দেওয়া হ'ল। পরিষদে বজেট উপস্থিত করার পূর্বের রাজস্ব-সচিব রা<mark>জস্ব</mark> সম্বন্ধে একটি বিবৃতি প্রদান করবেন স্থির হ'ল। এই বিবৃতির অংশ-বিশেষের উপর সদস্যগণ প্রস্তাব উত্থাপনের অধিকার পান। প্রস্তাব অধিকাংশের ভোটে গৃহীত হলেও সরকার তা গ্রহণ করতে বাধ্য নন। তবে এ সম্বন্ধে তাঁরা বিবেচনা করবেন এরূপ নির্দেশ দেওয়া হ'ল। অক্সান্ত

প্রস্তাব সম্বন্ধেও এই একই ধারা প্রযুজ্য। প্রশ্ন জিজ্ঞাসার অধিকারও প্রসারিত করা হয়। প্রশ্নের উত্তর অসস্তোষজনক হলে অতিরিক্ত প্রশ্ন করার অধিকারও প্রশ্নকারী সদস্য লাভ করেন। প্রাদেশিক পরিষদ-শুলির বেসরকারী সদস্যগণ ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের বেসরকারী সদস্যদের নির্ব্বাচন করতেন। ভারতীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদ-শুলির সদস্য সংখ্যা তিন প্রেণীর—নির্ব্বাচিত, মনোনীত বেসরকারী, মনোনীত সরকারী। প্রত্যেক পরিষদেই স্থানীয় শাসনকর্ত্তা (বড়লাট, ছোটলাট প্রভৃতি) সভাপতিত্ব করবেন স্থির হয়। নির্ব্বাচিত, মনোনীত ও সরকারী সদস্য এবং মোট সংখ্যার ফিরিন্তি এখানে দিলাম,

| পরিষদ            | নিৰ্বাচিত   | মনোনীত  | সরকারী        | মোট সংখ্যা      |
|------------------|-------------|---------|---------------|-----------------|
| ভারতবর্ষ         | २৫ ( २१ )   | ۹ ( ۴ ) | ৩৬            | ৬৮              |
| <b>শা</b> দ্রাজ  | >> ( <> )   | ۹ ( ۷ ) | २०            | 89              |
| বোম্বাই          | <b>\$</b> 5 | ٩       | <b>&gt;</b> P | 8%              |
| বঙ্গদেশ          | २७ ( २৮ )   | @ ( 8 ) | २०            | <b>«</b> > («২) |
| সংযুক্ত প্রদেশ   | २० ( २১ )   | ৬       | २०            | 8% (89)         |
| পূৰ্ববঙ্গ ও আসাম | 76          | ¢       | 39            | 8 •             |
| পঞ্জাব           | ( b)        | ৯ ( ৬ ) | > 0           | २९              |
| ব্ৰন্মদেশ        | >           | ৮       | ৬             | > @             |
| বিহার ও উড়িম্বা | ( <> )      | (8)     | ( >> )        | ( ५७)           |
| আসাম             | ( >> )      | (8)     | ( & )         | (২৪)            |

বঙ্গবিভাগ রহিত হলে ১৯১২ সালে যে নৃতন ব্যবস্থা হয় তদমুসারে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হ'ল।

এ সময়ে বড়লাট বা গবর্ণরের শাসন-পরিষদেও একাধিক ভারতীয় সদস্থ গ্রহণের কথা হয়। এর পূর্ব্বে ১৯০৯, ২৪শে মার্চ্চ বড়লাটের শাসন-পরিষদে এড্ভোকেট জেনারেল সত্যেক্তপ্রসন্ধ সিংহ আইন-সদস্ত নিযুক্ত হন। আশ্চর্য্যের বিষয়, লর্ড রিপণ শাসন-পরিষদে ভারতীয় সদস্ত নিয়োগের প্রবল বিরোধিতা করেন। সৈয়দ আমীর আলীও এই সময় প্রিভি কৌন্সিলের অন্ততম বিচারপতি নিযুক্ত হলেন।

নতন শাসন-সংস্থার প্রবর্ত্তনের কথা চলেছিল কয়েক বছর ধরেই, কিন্তু সঙ্গে সরকারের দমন-নীতিও প্রবলভাবে দেখা দেয়। ১৯০৯ সালে যথন শাসন-সংস্কার আসন্ধ তথনও দমন-নীতির প্রকোপ প্রশমিত হয় নি। ১৯০৮ সালে মহারাষ্ট্রে গণেশ দামোদর সভারকর 'লঘু অভিনব ভারত-মেলা' নামে একখানা কবিতা পুস্তক প্রকাশিত করেন। তিনি এজক্স অভিযুক্ত হন। বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারে কবিতাগুলি রাজদ্রোহ-স্থচক বিবেচিত হ'ল ও গণেশ দামোদর ১৯০৯, ৯ই জুন যাবজ্জীবন নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হলেন। গণেশ দামোদর কনিষ্ঠ বিনায়ক দামোদর সভারকরের সঙ্গে ১৮৯৯ সালে গণপতি-উৎসবের সময় 'ভারত-মেলা' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৬ সালে ভারত-মেলার নাম দেওয়া হ'ল অভিনব ভারত দোসাইটি। ১৯০৫, জান্তুয়ারী মাদে খ্রামজী ক্লফবর্মা লণ্ডনে ইণ্ডিয়ান হোমরুল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। 'ইণ্ডিয়ান সোশিওলজিষ্ট' নামে এক আনা মূল্যের একখানা পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। তিনি হু' হাজার টাকা মূল্যের তিনটি বৃত্তি দিয়ে ভারতীয় যুবকদের বিলাতে শিক্ষালাভের স্থবিধা করে দেন। বিনায়ক দামোদর সভারকর ১৯০৬ সালে পুণার ফার্গুসন কলেজ থেকে বি-এ পাস করে ঐ বুত্তি নিয়ে বিলাভ যান। তিনি ম্যাট্সিনির আত্মজীবনী মারাঠীতে অমুবাদ করেন ও দাদাকে দিয়ে পুণা থেকে প্রকাশিত করান। তিনি 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম, ১৮৫৭' নামে ইংরেজীতে একখানা পুস্তকও লেখেন। গণেশ দামোদরের নির্বাসনে শ্যামজীর শিস্তোরা কুদ্ধ হয়ে এর প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর

হয়। মদনলাল ধিংরা বিলাতে বসে ১৯০৯, ১লা জুলাই সার্ উইলিয়ম কার্জন ওয়াইলিকে নিহত করে। ওয়াইলিকে বাঁচাতে গিয়ে ডাঃ লাল-কাকা নামে একজন ভারতীয়ও মারা যান। বিচারে ধিংরার মৃত্যুদণ্ড হ'ল। অভিনব ভারত সোসাইটির অক্সাক্ত সভ্যগণ নাসিকের ডিট্রীক্ট মেজিট্রেট মিঃ জ্যাকসনকে গুলি করে হত্যা করে। অভিনব সোসাইটিও তার শাথাগুলি অতঃপর ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হ'ল ও সভ্যগণ অনেকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হ'ল। বিনায়ক ধৃত হয়ে বোষাইয়ে প্রেরিত হন ও বিচারে তাঁর দণ্ড হয় যাবজ্জীবন নির্বাসন। আহ্মদাবাদে বড়লাট লর্ড মিনটোর উপরেও এই সময় বোমা বর্ষিত হয়।

এই অবহার মধ্যে লাহোরে থণ্ডিত কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন হ'ন। উপস্থিত প্রতিনিধি সংখ্যা এবারে আড়াইশ'ও হয় নি। এবারকার অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হন লালা হরকিষণ লাল ও মূল সভাপতি পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়। ত্ব' জনেই শাসন-সংস্কারের নিন্দায় পঞ্চমুথ হলেন। স্করেন্দ্রনাথ শাসন সংস্কার সম্পর্কিত প্রস্তাব উত্থাপন করে বললেন, "এ কথা এতটুকুও অতিরঞ্জিত নয় যে, নিয়ম-পত্রে মর্লি-মিণ্টো শাসন সংস্কারকে একেবারে বধ করা হয়েছে। কারা এরূপ ক্ষতি করেছে? কারাই বা একটি স্থানর ব্যবস্থাকে এরূপ নির্মানতারে পঙ্গু করে দিয়েছে? আমলাতন্ত্রই এজন্ত যোল আনা দায়ী। আমরা এই সামান্ত স্ক্রেযোগ-স্ক্রিধার জন্তও যে কঠোর সাধনা করেছি তার প্রতিশোধ নেবার নিমিত্রই কি তারা এরূপ করলে?"

সৈয়দ আলী ইমামের ভ্রাতা সৈয়দ হাসান ইমাম পৃথক্ নির্ব্বাচনের দোষ ক্রটি প্রদর্শন করে বক্তৃতা করলেন। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের অভিমত বিলাতের কর্তৃপক্ষ ও জনসাধারণকে জ্ঞাপন করবার জন্ম স্থরেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভূপেক্রনাথ বস্তুকে প্রেরণের প্রস্তাব করা হ'ল।

## আঁধারে আলো

( >>>->>> )

কংগ্রেসের প্রতিবাদে কোন ফল হ'ল না। নৃতন নিয়ম সম্বলিত মলি-মিন্টো শাসন-সংস্কার ১৯১০, ২৫শে ডিসেম্বর ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত হ'ল। এর পূর্ব্বদিন কল্কাতায় ডেপুটি পুলিশ স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শামস্থল আলম জনৈক আততায়ীর গুলিতে মারা গেলেন। বড়লাট লর্ড মিন্টো ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ উন্মোচন কালে বল্লেন, শাসন-সংস্থার প্রবর্ত্তিত হলেও এ প্রকার অনাচার তিনি কঠোর হস্তে দমন করবেন। পরবর্ত্তী ১ই ফেব্রুয়ারী তিন আইনে বন্দী বঙ্গ-সন্তানগণ মুক্তি পেলেন। কিন্তু ঐ দিনই পরিষদের নিয়মাদি স্থগিত রেথে সরকার প্রেস আইন পাদ করিয়ে নেন। আগেকার আইনগুলির চেয়ে এর ক্ষেত্র হ'ল বহুব্যাপক। এই আইন অনুসারে নৃতন মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠাকালে মুদ্রাকরকে অন্যুন পাঁচ শ' ও অনধিক হু' হাজার টাকা সরকারে অগ্রিম জমা দিতে হত! সংবাদপত্রে আপত্তিকর জিনিষ প্রকাশিত হলে প্রথমে এক হান্ধার টাকা থেকে দশ হান্ধার টাকার মধ্যে জরিমানা আদায়ের বিধি ছিল। এর পরেও আপত্তিকর ব্যাপার পত্রন্থ করলে কাগজখানি ও মুদ্রাযন্ত্র একেবারে বাজেয়াপ্ত হয়ে যেত। ১৯১০-১৯১৯, এই দশ বছরের মধ্যে এই আইন বলে ৩৫০টি মুদ্রাযন্ত্র, ৩০০ খানা সংবাদ-পত্র ও ৫০০থানা বই বাজেয়াপ্ত হয়। অমৃতবাজার পত্রিকা, বম্বে ক্রনিকেল, হিন্দু, ট্রিউন, পাঞ্জাবী প্রভৃতি ইংরেজী ও বস্থমতী, স্বদেশমিত্রম্, বিজয়া, ভারতমিত্র প্রভৃতি দেশীয় ভাষার সংবাদপত্রগুলি এ আইনের কবলে পড়ে দণ্ডিত হয়েছিল। ডায়ার্কির আমলে এ আইন তুলে দেওয়া হয়।

লোকের সাধারণ সভা-সমিতি করার তো জো নেই, সংবাদপত্তে বা পুষ্টক-পুন্তিকায় মনের ক্ষোভ ও বেদনার কথা প্রকাশ করাও আত্মহত্যারই সামিল। এ সময় এক দল তরুণ আবার আঁধারে পথ খুঁজতে লাগ্ল। ডাকাতি ও নরহত্যার হিড়িক পড়ে গেল। এ সময় যত রকম ডাকাতি ও নরহত্যা বা তার চেষ্টা হয় প্রায় সকলই রাজনীতির সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত বলে সন্দেহ করা হ'ল। হাওড়া ও ঢাকার যড়যন্ত্র মামলা এ বছরের ছটি প্রধান রাজনৈতিক মোকদ্মা। প্রথমটিতে বহু লোক দণ্ডিত হ'ল। দ্বিতীয়টিতে চুয়ালিশ জন জড়িয়ে পড়লেও পনের জনের কঠোর কারাদণ্ড হয়়। এর ভিতরে ঢাকা অমুশীলন-সমিতির নায়ক, তিন আইনের ভৃতপূর্ব্ব বন্দী পুলিনবিহারী দাসও ছিলেন। তাঁর দণ্ড হ'ল সাত বছর। তিনি আন্দামানে প্রেরিত হলেন।

শাসনকাল পূর্ণ হবার পূর্ব্বেই লর্ড মিটো কার্য্যে ইস্তফা দিয়ে বিলাত চলে থান। বড়লাট ও ভারত-সচিবের মধ্যে ভারত-শাসনে অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে মতদ্বৈধতা হেতুই মিটো পদত্যাগ করেন। ১৯১০ সালের নবেম্বর মাসে লর্ড হার্ডিঞ্জ ভারতবর্ষে বড়লাট হয়ে আসেন। রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড এ সময়ে মারা থান।

এবার কংগ্রেদ হ'ল এলাহাবাদে। ভারত-বন্ধু দার্ উইলিয়ম ওয়েডার-বর্ণ এবারে সভাপতি পদে বৃত হন। তিনি ছটি প্রধান উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতবর্ষে আগমন করেন—হিন্দু ও মুসলমানের ভিতরের ক্রমবর্দ্ধমান বিভেদ দ্রীকরণ ও কংগ্রেদের চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যে বিরোধের মীমাংসা। অভিভাবণেও তিনি একথা ব্যক্ত করলেন। তাঁর মতে কংগ্রেদের কর্মপদ্ধতি ত্রিবিধ হওয়া উচিত—প্রথম, ভারতে জনমত গঠন ও ভারতবাদীকে রাজনৈতিক শিক্ষাদান, দ্বিতীয়—গ্বর্ণমেন্টকে অভাব-অভিযোগ জ্ঞাপন, তৃতীয়—বিলাতে প্রচারকার্য্য। তিনি আরও বল্লেন

বে, ইংরেজ ও ভারতবাসী একবোগে কার্যা করলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ( "ইউনাইটেড ষ্টেট্স্ অফ ইণ্ডিয়া" ) প্রতিষ্ঠায় দীর্ঘকাল বিলম্ব হবে না। এবারকার অধিবেশনে সর্ব্বসমেত ত্রিশটি প্রস্তাব গৃহীত হ'ল, কিন্তু নৃতন ভাব-ধারার পরিপোষক কোন নির্দেশই তাতে মিল্ল না। সভাবন্ধ আইন, প্রেস আইন প্রভৃতি দ্বারা ভারতবাসীর কণ্ঠরোধ করা হয়েছে। কংগ্রেস এর প্রতিবাদ করলেন, কিন্তু এর প্রতিষেধ কল্পে কোন আইনসঙ্গত উপায় তাঁরা বাংলে দিলেন না। এ সময় আবার ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতিতেও পৃথক নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্তনের কথা হ'ল। মহম্মদ আলী জিল্লা এক প্রস্তাবে এই আত্মঘাতী নীতির তীব্র প্রতিবাদ করলেন। সভাপতি সার্ উইলিয়মের চেষ্টা সন্থেও চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যে মিলন সংঘটিত হ'ল না। তিনি এলাহাবাদে ১৯১১, ১লা জাত্মযারী হিন্দু-মুদলমান নেতৃর্নের এক সম্মিলিত বৈঠক আহ্বান করেন। বৈঠকে উভয়ের মধ্যে বিভেদের কারণগুলিই মাত্র নির্ণীত হ'ল।

১৯১১ সালে আবার বিপ্লবাত্মক কন্ম নানাদিকে অন্নষ্টিত হতে লাগ্ল। প্রেকার সভাবদ্ধের আইনের মেয়াদ ছিল মাত্র তিন বছর। ১৯১০, নবেম্বর মাসে মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্থাণ এ আইনটি বাতে একেবারে রদ হয়ে যায় তার চেষ্টা করেন। কিন্তু আমলাতন্ত্রের মতিগতি বিচিত্র। ১৯১১ সালের মার্চ্চ মাসে পূর্বর আইন তুলে দিয়ে আবার কঞ্চিৎ সংশোধিত আকারে সভাবদ্ধ আইন পাস করিয়ে নিলে! বলা বাহুল্য, বেসরকারী সদস্থাণ এর ঘার প্রতিবাদ করেছিলেন।

মর্লি-মিণ্টো শাসন-সংস্থারে মডারেটরাও খুনী হতে পারেন নি।
কাজেই প্রগতিনীল রাজনীতিকগণ, মায় বুবক সমাজ, এ ভুয়ো সংস্থারে
সম্ভষ্ট হতে পারবেন না তা তো জানা কথা। দমন-নীতি মূলক
আইন প্রণয়নে ও তার ব্যাপক প্রয়োগেও শিক্ষিত জনের অসস্ভোষ বেড়ে

গেল। তবে বিপ্লবাত্মক কর্ম্ম বন্ধ করার জন্মই ঐ সকল ব্যবস্থা অবলন্ধিত হয় বলে সরকার পক্ষে ঘোষিত হয়েছিল। দমনমূলক এতগুলি আইন সন্ত্বেও কিন্তু ১৯১১ সালে ১৮টা, ও ১৯১২ সালে ১৩টা ডাকাতি ও নরহত্যা বা তার চেষ্টা হয়। ১৯১৩-১৬ সালের মধ্যে আবার বিপ্লবাত্মক কর্ম্মের প্রকোপ বাড়ে।

১৯১১, ডিদেধর মাদের প্রথম ভারত-সচিব লর্ড ক্রুকে সঙ্গে নিয়ে রাজা পঞ্চম জর্জ্জ ও রাণী মেরী ভারতবর্ষে আগমন করেন। রাজা-রাণীর আগমন উপলক্ষে ১২ই ডিদেম্বর দিল্লীতে এক দরবার অনুষ্ঠিত হয়। রাজা পঞ্চম জর্জ্জ একটি রাজকীয় ঘোষণায় বঙ্গভঙ্গ রদ করলেন এবং পশ্চিম ও পূর্ব্ববঙ্গের বাংলাভাষী অংশসমূহকে এক বঙ্গভুক্ত করার আদেশ দিলেন। ভারতবর্ষের রাজধানী কল্কাতা থেকে দিল্লীতে স্থানাস্তরের কথাও ঐ ঘোষণায় উল্লিখিত হয়। এবারে প্রাকৃতিক বাংলাকে যে আবার নৃতন করে ভঙ্গ করা হ'ল একথা আনন্দের আতিশয্যে তথন কারো চোথে প্রভন্ন না। তবে বাঙালী সাধারণ এতদিনের অনুষ্ঠিত অক্সায়ের প্রতিকারে কতকটা আশ্বন্ত হ'ল। রাজধানী স্থানান্তরিত করায় কিন্তু তারা মোটেই খুশী হতে পারলে না। এ বিষয় এবারকার কল্কাতা কংগ্রেসের অভার্থনা-সমিতির সভাপতি ভূপেন্দ্রনাথ বস্থুও তাঁর অভিভাষণে ব্যক্ত করেন। অত্যগ্রসর দল কিন্তু সরকারের অতিবিলম্বিত ভ্রম-সংশোধনে নিজ কর্ম্মপন্থা থেকে নিরস্ত হ'ল না, তাদের প্রচুর শক্তি অপ্রকাশ্য অলিগলিতে গুপ্ত কর্মে নিয়োজিত হতে লাগল। দমন-নীতিও मक्ष मक्ष (वर्ष हलन।

কংগ্রেসের কল্কাতা অধিবেশনে সভাপতি হওয়ার কথা ছিল শ্রামিক নেতা ও পরবর্ত্তীকালে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী মিঃ রামসে ম্যাক্ডনাল্ডের। কিন্তু এ সময় তাঁর পত্নী-বিয়োগ হওয়ায় শেষ মুহুর্ত্তে এ ব্যবস্থার বদল করতে হ'ল ও লক্ষ্ণের নেতা পণ্ডিত বিষণনারায়ণ ধরের উপর এ কার্য্য নির্ব্বাহের ভার পড়ল। বিষণনারায়ণ অভিভাষণের প্রথমেই 'ইণ্ডিয়ান মিরর' সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন ও 'অমৃতবাজার পত্রিকা' সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন। তিনি একস্থলে বলেন, আমলাতম জাতির আশা-আকাজ্জা দাবিয়ে রাথবার জন্ম যে-সব নীতি অমুসরণ করে তার ফলেই দেশে অশান্তির সৃষ্টি হয়। তিনি নৃতন ভাব-ধারাকে সমর্থন করে বলেন, "আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক করতে হলে সম্প্রদায়গত স্বার্থ রক্ষার বদলে নিরব্চিন্ন ভাবে জাতীয় আদর্শেই চালিত হওয়া উচিত। আগ্রহাতিশয়, আদর্শবাদ, এমনকি অসম্ভবকে লাভ করার উৎকট আকাজ্জাও কথনও কথনও ভাল। আদর্শবাদী, নৃতনের পূজারীদের সঙ্গেই আমার অধিকতর সহামুভূতি, কারণ আমি জানি প্রত্যেক সংস্কার প্রয়াসী প্রতিষ্ঠানে একদল চরমপন্থী থাকা আবশ্যক। জগতের প্রত্যেক বড় কার্য্যেই এদের প্রয়োজনীয়তা আছে। ধীর পম্থা অবলম্বনে অনেক সময় অতিরিক্ত সতর্কতার সঙ্গে ভীরুতা ও ওদাসীক্ত এসে পড়ে। আমার মতে ভারতবর্ষে এখন এমন এক দল সাহসী ও উল্লম্শাল লোকের প্রয়োজন— যাঁরা অল্পেই সম্ভষ্ট হবেন না; এমন লোক চাই যাঁরা দেশের সেবায় একেবারে মরিয়া হয়ে উঠ বেন।"

কিন্তু প্রেস আইন, সভাসমিতি আইন ও অক্সান্ত দমন-নীতি মূলক আইনের জন্ত ভারতের কর্মাশক্তি অবরুদ্ধ। এ আইনগুলির বিরুদ্ধে কংগ্রেসে যথারীতি প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। কিন্তু আমলাতন্ত্র অনড়, তারা এতে কর্ণপাত্ত করলে না।

ं বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার পরে ১৯১২ সালের মার্চ্চ মাসে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ যুক্তবঙ্গকে একটি সকৌন্সিল গবর্ণরের প্রদেশে পরিণত করেন। বিহার-উড়িয়া ও আসামকে হু'টি শ্বতম্ব প্রদেশ করা হ'ল। রাজধানীও বথারীতি দিল্লীতে স্থানাম্ভরিত হয়। এ সময় ভারতে, বিশেষ করে বঙ্গে ও পঞ্চাবে যুবকগণ বিপ্লবাত্মক কর্ম্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে ও স্থানে স্থানে হত্যা-চেষ্টাও চল্তে থাকে। লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৯১২, ২৩শে ডিসেম্বর রাজকীয় আড়ম্বরে শোভাষাত্রা করে হস্তীপৃষ্ঠে নৃতন রাজধানী দিল্লীতে বখন প্রবেশ করেন ঠিক সেই সময় তাঁর উপর বোমা নিক্ষিপ্ত হয় ও তিনি আছত হন। ১৯১৩, মার্চ্চ মাদেই কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা-পরিষদে ফোজদারী আইন সংশোধন করান। অতঃপর ষড়যন্ত্রকে একটি বিশেষ ধারাবদ্ধ অপরাধ বলে গণা করা হ'ল। লর্ড হার্ডিঞ্জকে হত্যার অপচেষ্টা হেতু দিল্লীতে এক ষড়যন্ত্র মামলা রুজু হয় ও অপরাধীরা কঠোরদণ্ডে দণ্ডিত হয়। বিচারে হ' জনের ফাঁসি ও হ' জনের সাত বছর করে সম্রম কারাদণ্ড হ'ল। গবর্ণমেন্ট রাসবিহারী বস্থকে পঞ্জাবে বিপ্লব-কর্ম্মের নায়ক বলে উল্লেখ করেছেন। রাসবিহারী এই মামলায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। কিন্তু তাঁকে কেউ ধরতে পারলে না। ছদ্মবেশে নানাস্থান যুরে তিনি জাপান চলে যান। রাসবিহারী বস্থু জাপান-সরকারে একটি উচ্চ দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

লর্ড হার্ডিঞ্জ স্বদেশে ও বিদেশে ভারতবাসীর স্বার্থরক্ষায় বিশেষ অবহিত ছিলেন। সরকারী উচ্চ পদগুলিতে ভারতবাসীরা যোগ্য হলেও নিযুক্ত হতেন খুবই কম। এসব পদ ভারতীয়দের অধিগম্য করবার জন্ম কংগ্রেস দীর্ঘকাল আন্দোলন করেন। এবারে, লর্ড হার্ডিঞ্জের আমলে এসম্বন্ধে অন্থসন্ধান ও উপায় নির্দ্ধারণের জন্ম লর্ড ইস্লিংটনের সভাপতিত্বে এগার জন সভ্য নিয়ে একটি রয়াল কমিশন গঠিত হ'ল। এতে ভারতীয় সদস্য ছিলেন তিন জন—গোপালক্ষম্ব গোখ্লে, আব্দার রহিম ও চৌবল। রাম্সে ম্যাক্তনাল্ড ও লর্ড রোনাল্ডশে কমিশনের সদস্য ছিলেন। কমিশন তু' বার ভারতবর্ধ পরিভ্রমণ করে ১৯১৫ সালের আগষ্ট মাদে

সরকারে এক রিপোর্ট পেশ করেন। যুদ্ধের জন্ম রিপোর্ট প্রকাশ হু' বছর পর্যান্ত স্থগিত থাকে। ইতিমধ্যে গোখ্লে মারা যাওয়ায় কমিশনে তাঁর মতামত যুক্ত হতে পারে নি।

এ সময়ে ভারতবর্ষের আভান্তরিক ও আন্তর্জাতিক অবস্থা হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মিলনের পক্ষে থুবই অনুকূল হ'ল। বঙ্গভঞ্গের সময় সপক্ষে টানবার জন্ম মুসলমানদের নানা রকম বিশেষ স্থাবিধার প্রলোভন দেখান হয়। কিন্তু পৃথক নির্বাচন বাদে আর কোন স্থযোগ-স্থবিধা তাদের বরাতে জুটুল না। মহম্মদ আলী জিল্লা, হাসান ইমাম, ওয়াজির হাসান, মজহুরুল হক্, মৌলানা মহম্মদ আলী প্রভৃতি জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ পৃথক নির্বাচনের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। উচ্চ রাজপদেও মুসলমানরা বিশেষ কোনই স্থবিধা পেলে না। সরকারী বিভাগগুলি হিন্দু মুসলমান উভয়ের পক্ষেই সমান হুর্ভেত। বঙ্গভঞ্চ রদ হওয়ায় তাদের অতিরিক্ত স্থথ-স্থবিধার আশাও আর রইল না। ওদিকে তুরস্কের উপর ইউরোপীয় শক্তিবর্গ এক যোগে চেপে বস্ল। তুরস্কের নাম দেওয়া হয়েছিল 'ইউরোপের রুগ্ন মন্তুম্বা'। এই রুগ্ন মানুষটিকে ইউরোপ থেকে তাড়ানই ছিল ইউরোপীয়দের উদ্দেশ্য। ১৯১১-১০ এই তিন বছর প্রথম বলকান, দ্বিতীয় বলকান ও ট্রিপলির যুদ্ধে ইউরোপীয় শক্তিগুলি জোট বেঁধে তার সর্বনাশ করতে উত্তত হয়। এসময় তুরস্কের উপর ইংরেজের ব্যবহার ভারতীয় মুসলমানের নিকট বড়ই নির্মাম বলে বোধ হ'ল। কিন্তু এর প্রতীকার-চেষ্টা তাঁদের' একার পক্ষে সম্ভব নয়। একারণ কংগ্রেসের সঙ্গে যোগদানের জন্ম তাঁরা, বিশেষ করে প্রগতিবাদী মুসলমানগণ উদ্গ্রীব হয়ে উঠলেন। অবশ্য জিল্লা, হাসান ইমাম প্রভৃতি আগেই কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯১২, ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় এ উদ্দেশ্যে মাননীয় আগা খাঁর নেতৃত্বে

মুদলমানগণ দশ্মিলিত হলেন ও মোদলেম লীগের স্বাতস্ত্র্য বজায় রেথে কংগ্রেসের অন্তরূপ ব্রিটেনের অধীন স্বায়ন্ত-শাদন প্রাপ্তির আদর্শ গ্রহণ করা দাব্যস্ত করলেন। পরবর্ত্তী ২২শে মার্চ্চ লক্ষ্ণে শহরে সার্ব্ ইব্রাহিম রহিমতুল্লার সভাপতিত্বে মোদলেম লীগ পূর্ব্ব নির্দিষ্ট আদর্শ গ্রহন করলেন। কংগ্রেস পরবর্ত্তী করাচী অধিবেশনে (১৯১৩) জাতীয়তামূলক আদর্শ গ্রহণের জন্ম মোদলেম লীগকে অভিনন্দিত করেন।

বাকীপুরে কংগ্রেসের অধিবেশন হয় ১৯১২ সালে। এ বছর কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা এলান অক্টভিয়ান হিউম মারা যান। অভ্যর্থনা- সমিতির সভাপতি মজহ্রুল হক্ তার অভিভাষণে এজন্ম গভীর শোক প্রকাশ করেন। এবিষয়ে একটি প্রস্তাবন্ত গৃহীত হ'ল। তিনি তুরস্কের প্রতি ব্রিটিশের ব্যবহারের তীব্র সমালোচনা করলেন। সভাপতি আর এন্ মুধোলকার ভাবী ভারত গবর্ণমেন্টের আদর্শ ব্যক্ত করেন এইরূপ—ভারতবর্ষ হবে কভকগুলি স্বায়ন্ত-শাসন সম্পন্ন প্রদেশের সমষ্টি। ভারত-সরকার সহজে এদের উপর হস্তক্ষেপ করবেন না। প্রাদেশিক শাসনে বিশৃজ্জ্বলা দেখা দিলেই তবে কেন্দ্রায় গবর্ণমেন্ট হস্তক্ষেপ করার অধিকারী হবেন। আন্তর্জাতিক ব্যাপারসমূহের মধ্যে ভারত-সরকারের কর্মন্তব্য বেশীর ভাগ নিবদ্ধ থাক্বে।

এ সময় দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবাসী ভারতীয় সমস্যা অতি মাত্রায় ঘোরাল হয়ে উঠে। ১৯০৭ সালে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ভারতীয়দের লাঞ্ছনা নিরাকরণ জন্ম পুনরায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন স্থক্ষ করেন। প্রতি ভারতবাসীর মাথাপিছু বার্ষিক তিন পাউণ্ড পোল ট্যাক্সের কথা আমরা আগে বলেছি। ঐ বছরে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীদের ভারতীয়ত্ব প্রতিপন্ন করবার জন্ম এমন একটি আইন বিধিবদ্ধ, হ'ল, যার কলে প্রত্যেক ভারতবাসীকেই একটি দলিলে টিপসহি দিতে বাধ্য

করান হয়। মহাত্মা গান্ধী এই অপমানকর ব্যবস্থার ও অক্সবিধ লাঞ্চনার প্রতিকারের উদ্দেশ্যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করেন। প্রবাসী ভারতবাসীরা তাঁর অন্তবর্তী হলেন। আরম্ভেই দক্ষিণ **আফ্রিকা**র প্রধানমন্ত্রী জেনারল স্মাট্দের দঙ্গে তাঁর আপোষ রফার কথা হয়। কিন্তু স্মাট্রদ আপোষের দর্ত্তে রাজি হয়েও শেষ পর্যান্ত তা রক্ষা করলেন না। দক্ষিণ-আফ্রিকায় মহাত্মা গান্ধীর সহকর্মী ভারতবন্ধু এইচ এস এল পোলক ১৯১১ সালে কল্কাতা কংগ্রেসে উপস্থিত হয়ে বলেছিলেন যে এই আন্দোলনের সময় মহাত্মা গান্ধী সমেত সাড়ে তিন হাজার সত্যাগ্রহী কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন ও তাদের প্রতি এরূপ কঠোর ব্যবহার করা হয় যে, জেল থেকে বের হবার সময় তাদের মুখ চেনা কঠিন হয়েছিল। ভারতবর্ষে, বিশেষ করে দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে, এজক্স ভীষণ বিক্ষোভ উপস্থিত হয়। গোপালকৃষ্ণ গোখুলে সরকারের অনুমতি নিয়ে ১৯১২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় গমন করেন ও গান্ধীজীর সঙ্গে নানা স্থানে ভ্রমণ করে সকল বিষয় প্রত্যক্ষ করেন। গোখুলে মহোদয় ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে ভারতের বাইরে শ্রমিক প্রেরণের নিষেধাত্মক একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাব গৃহীত না হলেও সরকার যত শীব্র সম্ভব এ প্রস্তাব সম্পূর্ণ কার্য্যকর করবার প্রতিশ্রুতি দেন। বস্তুতঃ লর্ড হার্ডিঞ্জ প্রবাসী ভারতীয় সমস্থার সমাধানে থুবই উদ্গ্রীব হয়েছিলেন। তিনি মাদ্রাজের মহাজনসভা ও প্রাদেশিক সম্মেলনের অভিনন্দনের প্রবাসী ভারতীয়দের প্রতি প্রকাশে সহাত্ত্তি প্রকাশ করেন। গোখ্লে বাঁকিপুর অধিবেশনে তাঁর অভিজ্ঞতা সবিস্তারে বর্ণনা করলেন।

১৯১৩ সালে দক্ষিণ-আফ্রিকার প্রবাসী ভারতীয়দের আর এক নৃতন বিপদ উপস্থিত হ'ল। এ বছর ১৪ই মার্চ্চ তারিথে এথানে এই মর্ম্মে আর একটি আইন পাস করিয়ে নেওয়া হয় যে, খ্রীষ্টধর্ম সম্মত বিবাহই শুধু বৈধ। এর ফলে হিন্দু বিবাহ ও মুসলমান বিবাহ পরোকে অবৈধই প্রতিপন্ন হ'ল। এ নিয়েও খুব আন্দোলন স্কুক হয়। এবারে গান্ধী-সহধর্মিণী শ্রীমতী কস্তুরবাঈ গান্ধীর নেতৃত্বে নারীগণও সত্যাগ্রহ আরম্ভ করেন। নারীদের উপরও নানারূপ উৎপীড়ন হয় ও কস্তুরবাঈ প্রমুথ অনেকে কারাবরণ করেন। গোখলের নির্দেশে সেবারত চাল্স ফ্রিয়ার এণ্ড জ ও ডব্লিউ ডবলিউ পীয়ার্গন দক্ষিণ-আফ্রিকায় গিয়ে ভারতীয়দের নানাভাবে সাহায্য করেন। এরূপ আন্দোলনের ফলে সামাজ্যবাদী স্মাট্সকেও কতকটা অবনমিত হতে হ'ল। পোল ট্যাক্স বা জিজিয়া কর, টিপসহি আইন, বিবাহ আইন প্রধানতঃ এই তিনটি বিষয় নিয়ে গান্ধী ও স্মাট্দ-এর মধ্যে আলোচনা আরম্ভ হয়। এই আলোচনার ফলে যে-সব সিদ্ধান্ত হয় তা ১৯১৪ সালের স্মাট্স-গান্ধী চক্তি নামে পরিচিত। এই চক্তি অনুযায়ী এ বছর 'ইণ্ডিয়ান রিলিফ এক্ট নামে একটি আইন বিধিবদ্ধ হয়। এ দ্বারা জিজিয়া কর ও টিপসহি আইন তুলে দেওয়া হ'ল। সরকার প্রত্যেক ভারতীয়ের একটি স্ত্রী ও তার গর্ভজাত সম্ভান-সম্ভতিকে আইনসঙ্গত বলে স্বীকার করে দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসের অন্তমতি क्रिलिन।

মোসলেম লীগের আদর্শ নির্ণয়ের কথা পূর্বে বলেছি। ১৯১৩ সালের কংগ্রেসের অধিবেশন হ'ল করাচীতে। সভাপতি মাননীয় নবাব সৈয়দ মহম্মদ বাহাছর বলেন যে জাতীয় স্বার্থ সিদ্ধির জক্ত হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, থ্রীষ্টান ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায়কেই একযোগে কর্ম্মে লিপ্ত হতে হবে। মোস্লেম লীগ কংগ্রেস নেত্বর্গের সঙ্গে সম্মিলিত হবার জক্ত যে ইচ্ছা জ্ঞাপন করেছেন এজক্ত সভাপতি মহাশয় আনন্দ প্রকাশ করেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে প্রবাসী ভারতীয়দের সংগ্রাম ও সাক্ষ্যের কথা একটু আগেই উল্লেখ করেছি। এ সময় কংগ্রেসের পক্ষে পরবর্ত্তী ঘটনাসমূহের কথা জানা সম্ভব ছিল না, তাই নেতৃবর্গ মহাত্মা গান্ধী ও প্রবাসী ভারতীয়দের কার্য্যের সমর্থন করে ও দক্ষিণ-আফ্রিকা গবর্ণমেন্টের নিন্দা করে এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ফিজি, অষ্টেলিয়া, কানাড়া প্রভৃতি উপনিবেশে প্রবাদী ভারতবাদীর চু:খ ত্রদিশার অন্ত ছিল না। এই সময়ে কানাডার প্রিভি কৌন্সিল এক রুল জারি করেন যে, ভারতবর্ষ থেকে একই জাহাজে সোজাস্থজি কানাডায় না পৌছলে কোন ভারতবাসীকেই সেখানে অবতরণ করতে দেওয়া হবে না। বলা বাহুল্য, ভারতবর্ষ থেকে কানাডায় যাবার কোন জাহাজ লাইন ছিল না, কোন জাহাজ কোম্পানীই ক্ষতি স্বীকার করে দোজাম্বজি কানাডায় জাহাজ চালাতে রাজি নয়। কানাডায় চার হাজার শিথ বাসিন্দা ছিল। কানাডা-প্রবাসী শিথগণ সন্দার নন্দ সিংকে প্রতিনিধিরূপে কংগ্রেসে প্রেরণ করে। উক্ত ব্যবস্থার প্রতিবাদে কংগ্রেসে যে প্রস্তাবি উত্থাপিত হ'ল তার উপর বক্ততা প্রসঙ্গে তিনি বলেন ভারতবাসীদের উপর এরূপ বিধি-নিষেধ প্রবর্ত্তনের কারণ— কর্ত্রপক্ষের বিশ্বাস, কানাডার স্বাধীন আবহাওয়ায় বিচরণ করলে ভারত-বাসীরা ক্রমে নিজেদের ভেদবুদ্ধি ভূলে যাবে ও স্বাজাত্যবোধে উদ্বৃদ্ধ হয়ে স্বদেশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় যত্নবান্ হবে ! কানাডার নেতৃবর্গ প্রকাশ্যেই এই কথা বলেছেন !

যা হোক্, এই আইনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করার জন্ম সিঙ্গাপুর ও মালয়ের বিথাত কন্ট্যাক্টর বাবা গুরুদিৎ সিং 'কোমাগাটা মারু' নামে একথানা জাপানী জাহাজ ভাড়া করে পঞ্জাবী মুসলমান ও শিথ যাত্রীসহ হংকং থেকে ১৯১৪, ৪ঠা এপ্রিল কানাডায় রওনা হন,ও পরবর্ত্তী ২০শে মে ভাঙ্কুভারে পৌছেন। কানাডা-সরকার সেথানে যাত্রীদের অবতরণ করতে না দেওয়ায় ঠিক ছ'মাস পরে ২০শে জুলাই তাঁরা স্বদেশে ফিরতে বাধ্য

হলেন। পরবর্তী ১৯শে সেপ্টেম্বর এই জাহাজ বজবজ পৌছে। গবর্ণমেন্ট বাত্রীদলকে বিপ্লবী সন্দেহে পুলিশ হেপাজতে সরাসরি পঞ্জাবে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু বাত্রীরা অনেকে গবর্ণমেন্টের নজরবন্দী হয়ে যেতে অস্বীকার করেন। ফলে পুলিশ ও তাদের মধ্যে ভীষণ দান্ধা হয় ও কয়েকজন হতাহত হন। বাবা গুরুদিৎ সিং ও অক্যান্ত আঠাশ জন বাত্রী পুলিশের নজর এড়িয়ে অন্তাত্র চলে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। দীর্ঘ সাত বছর গোপন ভাবে থেকে ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় বাবা গুরুদিৎ সিং পুলিশের হস্তে আত্মসমর্পণ করেন।

্রইতিমধ্যে জুলাই মাসে ইউরোপে মহাসমর আরম্ভ হয়। অ**ষ্ট্রি**য়া-হাঙ্গেরীর যুবরাজ ডিউক অফ ফার্ডিনাণ্ড সার্বিয়া ভ্রমণকালে আততায়ীর হত্তে নিহত হন। মহাযুদ্ধ বাধবার উপলক্ষ্য হ'ল এই। একদিকে জার্ম্মানী অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী ও তুরস্ক আর অক্তদিকে ফ্রান্স, ব্রিটেন ও রুশিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হ'ল। শেষোক্ত পক্ষকে এক কথায় বলা হয় মিত্রশক্তি। জাপান মিত্রশক্তিদের পক্ষে থেকে প্রাচীতে থবরদারি করতে লাগল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ বাধবার তিন বছর পরে ১৯১৭ সালে এক সঙ্কট মুহুর্ত্তে মিত্র-শক্তির পক্ষে এসে যোগ দেয় ও তাদের জয়লাভ সম্ভব করে তোলে। যা হোক, ব্রিটেন-মহাসমরে পক্ষ গ্রহণ করায় স্বভাবতঃই তার সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলিকে তথা ভারতবর্ষকেও তার পার্শ্বে গিয়ে দাঁডাতে হ'ল। ভারত-বাসীদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট দল ইংরেজের উপর বিদ্বিষ্ট। তারা এই স্থযোগে ব্রিটিশের শক্তি হানি করে ভারতবর্ষের কিছু স্থবিধা করে निर्ण हार्रेल। श्रामि श्रामिनानाना मगर थिएक य निशीएन नीजि আরম্ভ হয় তার ফলে এক শ্রেণীর ভারতীয় (এদের ভিতর যুবকই বেশী) গোপনে গোপনে ।বপ্লবী দল গঠন করে। সমগ্র উত্তর ভারতে, বিশেষ করে বাংলায় ও পঞ্জাবে, এ দলের কর্ম্ম-ক্ষেত্র ছড়িয়ে পড়ে।

বাংলার কথা এর আগে কিছু বলেছি। ১৯১৪ থেকে ১৯১৬ সাল পর্যান্ত এথানে নানারকম বিপ্লবাত্মক কর্ম্ম অন্ত্রন্তিত হয়। ডাকাতি ও পুলিশ কর্ম্মচারী হত্যা বা হত্যার অপচেষ্টা এদের প্রধান কর্ম্ম হয়ে দাঁড়ায়। পঞ্জাবেও এই সময় বিপ্লবাত্মক ব্যাপার ঘট্তে থাকে। হিন্দু, মুসলমান ও শিথ তিন সম্প্রদায়ের লোকই এই বিপ্লবাত্মক কর্ম্মে লিপ্ত ছিল। লালা হরদয়াল, সর্দ্দার অজিৎ সিং, বরকত্মা, মৌলবী ওবেছ্মা সিন্ধি, রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ, ভাই পরমানন্দ (বর্ত্তমান হিন্দুমহাসভার অক্সতম নেতা) প্রমুথ মনস্বী ব্যক্তিগণ প্রবাদে থেকে বিপ্লবী দল পরিচালনে সহায়তা করতেন। লালা হরদয়াল ছিলেন 'গদর পাটির' প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক, আমেরিকার ক্যালিফর্নিয়ায় ছিল এর কেন্দ্রন্থল। পরে এর শাথা বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। এঁদের উল্লোগে ও ডক্টর তারকনাথ দাসের সহযোগিতায় বার্লিনে 'ইণ্ডিয়ান নেশ্ব্যাল পার্টি' নামে এক সজ্ব গঠিত হয়। তুরস্কের উপর অস্ত্রাঘাত করায় ওবেছ্মা সিন্ধী, বরকত্মা প্রভৃতি বিশেষ ব্যথিত হয়ে ইস্লামের স্বার্থ বজায় রাখ্তে বদ্ধপরিকর হলেন। কাবুলে এঁদের কর্মকেন্দ্র স্থাপিত হ'ল।

ইতিমধ্যে বিস্তর বিপ্লবী বিদেশ থেকে অন্ত্রশস্ত্র সহ পঞ্জাবে প্রত্যাগমন করে ও বিপ্লবাত্মক কর্ম্মে লিপ্ত হয়। লাহোর ষড়যন্ত্র ও অন্তান্ত মামলায় বছ বিপ্লবী প্রাণদণ্ড, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও দীর্ঘকালের জন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হ'ল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ভাই পরমানন্দ লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন, কিন্তু বড়লাট দ্যাপরবশ হয়ে মৃত্যু-'দণ্ডের বদলে তাঁর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ দেন।

বঙ্গে যতীক্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও নরেক্রনাথ ভট্টাচার্য্য বিপ্লবী দলের নায়ক। জান্মানীর নেশস্থাল পার্টির সঙ্গে তাঁদের যোগসাধন হয়। সাংহাই-এর জান্মান কন্সাল অন্ত্রশস্ত্র বোঝাই করে তু'খানা জাহাঞ্জ বাংলার পাঠান। একথানা স্থন্দরবনের রাইমঙ্গলে ও অক্সথানা বালেশ্বরে পৌছবার কথা ছিল। ভারত-সরকার আগে থাক্তেই টের পেয়ে জাহাজগুলি হস্তগত করেন। বালেশ্বরে বিপ্লবী ও পুলিশের মধ্যে ভীষণ সংঘর্ষ হয়। যতীক্রনাথ মুখোপাধ্যায় এ সংঘর্ষে নিহত হন। নরেক্রনাথ ভট্টাচার্য্য পুলিশের চোথ এড়িয়ে ছদ্মবেশে বিদেশ চলে যান। মানবেক্রনাথ রায় বা এম্ এন্ রায় নামে তিনি এখন স্থপরিচিত।

সপরিষদ পঞ্জাব লাট ১৯১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে বিপ্লবী ও তার প্রশ্নকারীদের সরাসরি বিচারের জক্ত এক আইন প্রণয়নের স্থপারিশ করে ভারত-গবর্ণমেণ্টকে লেখেন। সরকার বাংলা ও পঞ্জাবের বিপ্লববাদ দমনের জক্ত একটি আইন প্রণয়নের আলোচনা ইতিপূর্ব্বেই স্থক্ক করেন। এখন একটি প্রাদেশিক সরকারেরও সন্মতি পেয়ে জ্বুত আইন প্রণয়নে অগ্রসর হলেন। তাঁহারা ১৯১৫ সালের ১৮ই মার্চ্চ তারিখে একদিনের অধিবেশনেই ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়া এক্ত বা ভারত রক্ষা আইন পাস করিয়ে নিলেন! ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বঙ্গে ও পঞ্জাবে বহু লোক সন্দেহ বশে কারাবদ্ধ হন। 'কম্রেড' সম্পাদক মৌলানা মহম্মদ আলী ও তাঁর জ্যেষ্ঠ 'হামদাদ' সম্পাদক মৌলানা সোকৎ আলী, মৌলানা আবুলকালাম আজাদ প্রমুথ বিখ্যাত মুসলমানগণও কারাগারে প্রেরিত হন। 'কম্রেড' ইতিপূর্ব্বেই প্রেস আইনের কবলে পড়ে বন্ধ হয়ে যায়।

ভারতের আকাশ-বাতাস যথন এইরূপে অম্বরণিত হয়ে উঠ্ল তথন কংগ্রেস কি করেছিলেন আজকের দিনে তা হয়ত অনেকে জিজ্ঞাসা করবেন। পুরাতন কংগ্রেস-নেতৃবর্গ জাতির সম্মুথে এমন কোন চিত্তজয়ী কর্মাদর্শ স্থাপন করতে পারেন নি যাতে মতভেদ ভূলে সকলেই এর পতাকা তলে সম্মিলিত হয়ে জাতীয় আন্দোলনকে সার্থক করে ভূলতে পারত। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় যে, কংগ্রেসের ভিতরেও আণ্ড স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠার জন্ম একটি মতবাদ প্রবল হয়ে উঠে। ১৯১৪ দালে মাদ্রাজ অধিবেশনে কংগ্রেদ মঞ্চ থেকে সভাপতি ভূপেক্সনাথ বস্থ্র স্থায়ত্ত-শাসনের দাবির কথা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করলেন। কিন্তু এই দাবির পশ্চাতে যে সম্মিলিত জনমত প্রয়োজন তারও সম্ভাবনা তথন ভাল করেই দেখা দেয়। মোদলেম লীগের কর্ণধারগণ এখন কংগ্রেসে যোগদানে ইচ্ছুক। আবার চরমপন্থীদের নিয়ে পূর্বেব যে বিরোধ উপস্থিত হয়েছিল তা নিরাকরণের চেষ্টাও এ সময় আরম্ভ হয়। লোকমান্ত বালগঙ্গাধর তিলক দীর্ঘ ছ' বছর কারাদণ্ড ভোগ করে এবার জুন মাদে নিজ কর্ম্মগুল পুণায় ফিরে এদেছেন। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার দঙ্গে দঙ্গে তিনি ব্রিটেনকে সাহায্য করতে সকলকে আহ্বান করলেন ও একটি বিবৃতিতে ভারতবর্ষের পক্ষে ব্রিটেনের অধীন স্বায়ত্ত-শাসন লাভেই সম্মতি জানালেন। মডারেট বা নরমপন্থী দলের অনেকে এরূপ ঘোষণার মধ্যে মিলনের স্ত্রই খুঁজে পেলেন। মিদেস এনি বেদাণ্ট এ বছরই প্রথম কংগ্রেদে যোগদান করেন ও ত্ব' দলের ভিতর মিলন সাধনের চেষ্টায় রত হন। কিন্তু এই মিলনের পথে প্রধান অন্তরায় ছিলেন সার্ ফিরোজ শা মেহ্তা। তাঁরই প্রতিবন্ধকতায় ১৯১৪ ও ১৯১৫ সালে কংগ্রেসে উভয় দলের মিলন সম্ভব হয় নি। কিন্তু সকলেই বুঝাতে পারলেন, হাওয়া যেরূপ তাতে উভয়ের মিলন শীব্রই সম্ভব হয়ে উঠ বে।

১৯১৫ সালে কংগ্রেস হ'ল বোষাইয়ে ! এবারকার সভাপতি হলেন সার্ (তথন লর্ড হন নি ) সত্যেক্সপ্রসন্ন সিংহ। কংগ্রেসী রাজনীতির সঙ্গে তাঁর বিশেষ কোন যোগ ছিল না। তথাপি সার্ ফিরোজ শার নির্বিদ্ধাতিশয়ে তাঁকে এ পদ গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু ফিরোজ শা কংগ্রেস অধিবেশনের অল্প পূর্বেই মারা গেলেন। গোখ্লেও এই বছরের প্রথমে মারা যান। মিসেস্ বেসাট সমস্ত বছর ধরে হ' দলের মিলন সাধনের জন্ম ভারতের বিভিন্ন স্থানে গমন করে নেতৃর্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও সভাসমিতিতে এর আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেন। কংগ্রেসের এ অধিবেশনেই মিলনের পথ পরিষ্কার করা সম্ভবপর হ'ল। কংগ্রেসে গঠনতন্ত্রের বিংশতিতম নিয়ম পরিবর্ত্তন করে স্থির হ'ল—"ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীন থেকে নিয়মান্ত্রগ ভাবে উপনিবেশিক স্থায়ত্ত-শাসন লাভই ভারতবাসীর কাম্য—এই উদ্দেশ্য সম্থলিত অন্যুন হু' বছর বয়সের যে-কোন প্রতিষ্ঠানের আমুকূল্যে অমুষ্ঠিত জনসভা কংগ্রেসে প্রতিনিধি প্রেরণ করতে সক্ষম।" সভাপতি সত্যেক্তপ্রসন্ধ তাঁর অভিভাষণে বলেন যে, কংগ্রেস ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থা কিরূপ দেখ্তে চান তার একটা স্পষ্ঠ ধারণা থাকা দরকার। তিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিন্ধনের কথা উল্লেখ করে বল্লেন, "কংগ্রেসের আদর্শ হওয়া উচিত 'জনগণের জক্ত জনগণের দ্বারা জনগণের শাসন' ( ''government of the people, for the people, and by the people'') গ্রেণ্মেন্টের সামরিক অসামরিক সকল বিভাগেই কর্ত্বপ্রতিষ্ঠা স্বায়ত্ত-শাসনের মূলগত অর্থ।

বোশ্বাইয়ে এবারে মোস্লেম লীগেরও অধিবেশন হ'ল। কংগ্রেস সভাপতি প্রতিনিধিবৃন্দ সহ মোসলেম লীগে উপস্থিত হলেন। মোস্লেম লীগও তাঁদের বিশেষ ভাবে সম্বর্জনা করলেন। এর পর কয়েক বছর যাবৎ কংগ্রেস ও মোস্লেম লীগের অধিবেশন একই শহরে সম্পন্ন হয়। এর ফলে উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গের মধ্যে মেলামেশা ও আপোষ-স্মালোচনারও স্ক্রযোগ ঘটে।

এবারকার অধিবেশনে কংগ্রেস স্বায়ত্ত-শাসন সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন ও মোস্লেম লীগ কর্তৃক স্থাপিত কমিটির সঙ্গে আলোচনা করে একটি শাসন-সংস্থারের থসড়া প্রণয়ন করতে নিথিল-ভারত কংগ্রেস কমিটিকে নির্দ্ধেশ দেন।

## স্বায়ত্ত-শাসন প্রচেষ্টায় কংগ্রেস ও মোস্লেম লীগ

( 5576-555 )

ভাবী শাসন-পদ্ধতি সম্পর্কে থসড়া প্রণনের জন্ম অতঃপর কংগ্রেস ও মোসনেম লীগের মধ্যে অবিলম্বে আলোচনা আরম্ভ হয়। কয়েক অধিবেশনে আলাপ-আলোচনার পর লীগ-কংগ্রেস যুগ্ম কমিটি ১৯১৬, ১৭ই নবেম্বর তারিথে শাসন-সংস্কারের থসড়া প্রণয়ন সমাপ্ত করেন। অক্টোবর মাসে মহারাজা মনীক্রচক্র নন্দী, দীনশা এছলজী ওয়াচা, ভূপেক্রনাথ বস্তু, পগুত মদনমোহন মালবীয়, তেজবাহাছর সাঞ্জ, মজহরুল হক্, মহম্মদ আলী জিল্লা, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী প্রমুথ বড়লাটের ব্যবস্থা-পরিষদের উনিশ জন নির্ব্বাচিত সদস্য যুদ্ধ-পরবর্ত্ত্রী শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে একটি স্মারক্ষণিপি সরকারে পেশ করলেন।

কিছুকাল পূর্বেই শাসন-সংস্কারের উদ্দেশ্যে জনমত গঠন কল্পে বিশেষ চেষ্টা স্কুরু হয়। গণতন্ত্র-সম্মত শাসন ব্যবস্থায় এর আবশ্যকতা খুবই বেশী। মিসেস্ এনি বেসান্ট ১৯১৪, ২রা জুন 'কমনউইল' সাপ্তাহিক ও ১৪ই জুলাই 'নিউ ইণ্ডিয়া' দৈনিক এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এ তু-খানিতে ভারত-শাসনের ভাবী রূপ এইরূপ ব্যক্ত করলেন—'গ্রাম্য পঞ্চায়েত হতে স্কুরুক করে মিউনিসিপ্যালিটি, ডিট্রাক্টবোর্ড, প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদ ও নিথিল-ভারতীয় পার্লামেন্ট সর্ব্বে প্রপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার অনুরূপ স্বায়ন্ত-শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই।" নেতৃবৃন্দ ভারতে জনমত গঠনের আবশ্যকতা উপলব্ধি না করায় তিনি এদিকে তাঁর সমস্ক শক্তি নিয়োজিত করলেন। তিনি কংগ্রেসের আদর্শ নিয়েই

১৯১৬, সেপ্টেম্বর মাসে হোমরুল লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। সংবাদপত্তে ও সভা-সমিতিতে পূর্ব্বেই আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল। প্রেস আইন তথনও বলবং। যে-কোন ধরণের প্রগতিশীল রাজনৈতিক আন্দোলনের কথা প্রকাশই বেআইনী বলে গণ্য হতে পারত। জনমত গঠনমূলক কোন আন্দোলনই আমলাতন্ত্রের সমর্থনযোগ্য নয়। কাজেই নানা ওজুহাতে হোমরুল বা স্বরাজ আন্দোলন বন্ধ করে দেবার চেষ্টায় তাঁরা রত হলেন। ১৯১৬, ২৬শে মে 'নিউ ইণ্ডিয়া' থেকে তু' হাজার টাকা জামিন দাবি করা হ'ল। পরবর্ত্তী ২৮শে আগষ্ট জামিনের টাকা বাজেয়াপ্ত হয়। তাঁরা নৃতন করে আবার দশ হাজার টাকা জামিন চাইলেন, টাকাও অবিলম্বে দেওয়া হ'ল। বেদাণ্ট-মহোদয়া এ আন্দেশের বিরুদ্ধে মান্তাজ হাইকোর্টে ও বিলাতের প্রিভিকৌন্সিলে আপীল করে ব্যর্থকাম হন।

এদিকে মহারাষ্ট্রে লোকমান্থ বালগন্ধাধর তিলকও তাঁর দৈনিক 'কেশরী' ও সাপ্তাহিক 'মরাঠা' দ্বারা 'হোমরুল' বা ভাবী স্বরাজের বার্ত্তা দিকে দিকে প্রচার করতে লাগ্লেন। তিনি কারাদণ্ড ভোগের পর মহারাষ্ট্রে ফিরে জাতীয় সংগঠনে মনোনিবেশ করলেন। বেসাণ্ট-মহোদয়ার পূর্ব্বেই ১৯১৬, এপ্রিল মাসে পুণায় তাঁরই চেষ্ট্রায় 'হোমরুল লীগ' স্থাপিত হয়। এর আন্তক্তা বহু সভা-সমিতি অন্তর্ভিত হ'ল এবং তিলক ও তাঁর সহকর্মিগণ বক্তৃতা করতে লাগ্লেন। আমলাতম্ব তাঁর প্রভাবে ঈর্বান্থিত। তাই তাঁরা এক বছর যাবৎ সদাচরণের প্রতিশ্রুতি স্বরূপ একটি কুড়ি হাজার টাকার ও তুটি দশ হাজার টাকার ব্যক্তিগত জামিন দিতে তিলককে আদেশ করলেন! বন্ধে হাইকোর্টে আপীলে এই জামিনের আদেশ নাকচ হয়ে যায় (১৯১৬, ৯ই নবেম্বর)।

১৯১৫ সালের বোম্বাই অধিবেশনে কংগ্রেসে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের নিয়ম পরিবর্দ্ধিত হওয়ায় কংগ্রেসে জাতীয় দলের যোগদানে স্থবিধা হ'ল। তাঁরা পরবর্ত্তী লক্ষ্ণে অধিবেশনে সদলবলে যোগ দিবার জক্ম তোড়-জোড় আরম্ভ করলেন। তিলক ও বেসাণ্টের উপর সরকারের বিষদৃষ্টি তাঁদের দলকে অধিকতর সজ্যবদ্ধ হতে উদ্বৃদ্ধ করলে। যথাসময়ে লক্ষ্ণে অধিবেশন অন্তুষ্ঠিত হ'ল। অভার্থনা-সমিতির সভাপতি পণ্ডিত জগৎ-নারায়ণ লাল ও মূল সভাপতি অম্বিকাচরণ মজুমদার জাতীয় দলকে ও বিশেষ করে লোকমান্ত বালগঙ্গাধর তিলক ও 'অমৃতবাজার পত্রিকা' সম্পাদক মতিলাল ঘোষকে অভিনন্দন জানালেন। লক্ষ্ণে অধিবেশনে জাতীয় দলের প্রতিনিধিরাই সংখ্যাধিক্য লাভ করলেন।

মোস্লেম লীগের অধিবেশনও লক্ষ্ণোতে অন্তর্গিত হ'ল। ভারতের বিশিষ্ট মুসলমানগণ লীগে উপস্থিত হলেন। লীগ-নেতৃবর্গ কংগ্রেসে ও কংগ্রেস-নেতৃবর্গ লীগ-সভায় সাগ্রহে ও সানন্দে যোগদান করেন।

এবারকার লীগ ও কংগ্রেদ উভয়েরই প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল তাঁদেরই প্রতিনিধি-সভা-রচিত ভাবী শাসনপ্রণালীর থসড়া। উভয় সম্মেলনেই এই থসড়াটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হ'ল। এই থসড়াথানির মূল বিষয়গুলি মন্টেণ্ড-চেম্দ্ফোর্ড শাসন-সংস্কারে য়থাসম্ভব এড়িয়েই চলার চেষ্টা হয়। এর প্রধান কারণ হয়ত এই য়ে, এর মধ্যে ভারত-শাসনে ভারতবাদীর অধিকার লাভের পরিক্ষার নির্দ্দেশ ছিল। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা, প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা, ভারত গবর্ণমেন্ট, সকোন্সিল ভারত-সচিব, ভারতবর্ষ ও সাম্রাজ্য, সামরিক ও অক্সান্ত বিষয় সম্পর্কে থসড়ায় স্কম্পন্ত ধারা সন্নিবিষ্ট করা হয়। ভারত-সচিবের কৌন্সিলের উচ্ছেদ, বড়লাটের শাসন-পরিষদে অর্দ্ধেক সদস্ত পদে ভারতীয় নিয়োগ, দেড় শ' সভ্য নিয়ে ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ গঠন, তার মধ্যে চার-পঞ্চমাংশ প্রত্যক্ষভাবে নির্ব্বাচন, বজেটে সকলেরই ভোটদানের অধিকার, প্রাদেশিক পরিষদগুলির উর্দ্ধতম সোয়া শ'ও নিয়তম পঞ্চাশ

জন সদস্থ নিয়ে গঠন ও এর চার-পঞ্চমাংশ প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচন, প্রাদেশিক শাসন-পরিষদে অর্দ্ধেক সদস্থ পদে ভারতীয় গ্রহণ, প্রাদেশিক ও নিথিল-ভারতীয় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ভোটদাতাদের সংখ্যা প্রসার, সকোম্পিল বড়লাটের অধিকতর স্বাধীনতা, প্রদেশগুলিকে আর্থিক স্বাতস্ত্র্যাদান, সৈন্থাবিভাগে ভারতীয়দের প্রবেশাধিকার, আইন-প্রণয়ন, রাজস্ববন্টন প্রভৃতি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থসড়ায় উল্লিখিত হয়। পৃথক্ নির্বাচনের ভিত্তিতেই হিন্দু ও মুসলমান সদস্থ নির্বাচন স্থির হয়। পঞ্জাবে শতকরা ৫০ জন, যুক্তপ্রদেশে ৩০, বঙ্গে ৪০, বিহার-উড়িয়্বায় ২৫, মধ্যপ্রদেশে ১৫, মাদ্রাজে ১৫, বোদ্বাইয়ে ৯ অংশ এবং ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে ৯ মুসলমান সদস্থ নির্বাচিত হবার কথা হয়। এ সব বিষয়ের মধ্যে এই ধারাটিই পরবর্ত্তী শাসন-সংস্কারে হুবহু গৃহীত হয়েছিল।

১৯১৭ সালে কতকগুলি বিষয়ে ভারতবাসীর মনে অসন্তোষ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইস্লিটন কমিশনের কথা আমরা আগে পেয়েছি। এ বছর গোড়ার দিকে এই কমিশনের রিপোর্ট বার হ'ল। উচ্চ পদে ভারতীয় নিয়োগের ব্যবস্থার জন্ম এর সৃষ্টি, কিন্তু কমিশনের অধিকাংশ সদস্য ব্রিটিশের স্থায়ী আধিপত্য বজায় রাখার পক্ষেই মত প্রকাশ করলেন। চৌবল ও আব্দার রহিম এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে স্বতন্ত্র মিনিটে তাঁদের মতামত লিপিবদ্ধ করেন। এ সময়কার উচ্চপদগুলিতে ভারতীয়ের অনুপাত ছিল এরূপ—ছ'শ থেকে পাঁচ শ' টাকা বেতনের ১১,০৬৪টি পদের মধ্যে শতকরা ৪২, পাঁচ শ' টাকা ও তার উপরের ৪,৯৮৪টি পদের মধ্যে শতকরা ১০, আট শ' টাকা ও তার উপরের পদে ভারতবাসী ছিলেন শতকরা মাত্র ১৯ জন। কমিশন আবার সিবিল সার্বিসের বয়স কমিয়ে ২৪ থেকে ১৯ এ করার প্রস্তাব করেন। সিবিল সার্বিস পদের সংখ্যা ছিল

স্বায়ত্ত-শাসন প্রচেষ্টায় কংগ্রেস ও মোস্লেম লীগ ৩৩১ পুলিশ বিভাগে মাত্র শতকরা ১০টি পদ তাদের দেওয়া সাব্যস্ত হ'ল ! ইস্লিংটন কমিশন ব্রিটিশের চির-প্রভূত্ব ও ভারতবাসীর চির-অধীনতার: ব্যবস্থা করে সকলের নিকটই নিন্দিত হলেন।

ভারতবাসীর আশা-আকাজ্জা পূরণে ব্রিটিশের ওদাসীক্ত আমলাতন্ত্রের প্রতিকূল আচরণে ভারতবর্ষে আবার অসম্ভোষের স্বষ্ট হ'ল। অথচ ইউরোপে ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ ও আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট উইলসন পরাধীন জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দানের কথা এ সময় ঘোষণা করছিলেন। লোকমান্ত তিলক ও মিসেস বেসাণ্টের 'হোমরুল' বা স্বরাজ আন্দোলন দেশময় ছড়িয়ে পড়ল ; শিক্ষিত সম্প্রদায় নানাস্থানে শাথা প্রতিষ্ঠা করে জনসাধারণের মধ্যে স্বরাজের বার্ত্তা প্রচার করতে লাগলেন। এরপভাবে স্বরাজের কথা প্রকাশ ও আদর্শ প্রচারেও কিন্তু আমলাতত্ত্বের ঘোরতর আপত্তি। তারা বালগঙ্গাধর তিলক ও বিপিনচক্র পালের দিল্লী ও পঞ্জাব প্রবেশ এবং মিদেস্ এনি বেসাণ্টের মধ্যপ্রদেশ ও বেরার প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দিলে! হোমরুল লীগের আমুকুল্যে অন্তুষ্ঠিত সভা-সমিতি বা জনসভায় স্কুল-কলেজের ছাত্রগণ যাতে যোগদান না করে, একমাত্র বাংলা ছাড়া সকল প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টই এই মর্ম্মে সর্ব্বত্র আদেশপত্র জারি করলেন ! ১৯১৭, ২৪শে মে মাদ্রাজ ব্যবস্থা-পরিষদে গ্রবর্ণর লর্ড পেন্টল্যাও মিদেস্ বেসাণ্টকে আক্রমণ করে এক বক্তৃতা করেন। বেসাণ্ট 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিথে তার জবাব দিলেন। পরবর্ত্তী ১৬ই জুন তারিথে সহকর্মী বি পি ওয়াদিয়া ও জি এদ্ এরাণ্ডেলের সঙ্গে বেদান্ট অস্তরীণ হন। এর ফলে দেশময় আন্দোলন উপস্থিত হ'ল। জনসাধারণ সর্বত্র সভাসমিতি করে এর প্রতিবাদ জানাতে লাগ্ল। তিলকের আগ্রহাতিশয়ে নিথিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি বড়লাট ও ভারত-সচিবের নিকট এ ব্যাপারের প্রতিবাদে একটি আবেদন পত্র প্রেরণ করেন। জুলাই

মাদে কমিটির অধিবেশনে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলন চালাবারও প্রস্তাব উত্থাপিত হ'ল। আগামী কংগ্রেদে বেসাণ্টকে যাতে একবাক্যে সভাপতি পদে বরণ করা হয় তিলক সেজন্য লেথালেখি স্থক্ষ করলেন।

মেদোপটেমিয়ায় ভারতীয় বাহিনীর ছুর্দ্ধশার চরম হয়েছিল। এ সম্বন্ধে অন্তুসন্ধানের জন্ম যে কমিশন বসে এ বছর জুলাই মাসে তার রিপোর্ট বার হলে আমলাতন্ত্রের অকর্মাণ্যতা প্রকাশ পায় ও ইংরেজ ও ভারতীয় উভয় মহলেই তাদের তীব্র সমালোচনা হয়। ভৃতপূর্ব সহকারী ভারত-সচিব এডুইন মণ্টেগু পার্লামেণ্টে ভারত-শাসন ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করে বলেন যে, এরূপ লৌহ, কাষ্ঠ বা প্রস্তরবৎ শাসন বর্ত্তমান যুগে একেবারেই অচল। বর্ত্তমানের উপযোগা করে শতাব্দীর পুরাতন এই জটিল শাসন ব্যবস্থার যদি সংস্কার করা না হয় তা হলে ভারত-শাসনের সম্পূর্ণ অযোগ্য বলেই আমরা বিবেচিত হব। এরূপ সমালোচনা হেতু ভারত-সচিব মিঃ অষ্টেন চেম্বারলেন পদত্যাগ করলেন। এ সময় যুদ্ধেরও ভয়ানক সম্কটপূর্ণ অবহা। ক্রশিয়ায় বিপ্লব উপস্থিত হওয়ায় সেথান থেকে সাহায্য পাওয়ার আর আশা রইল না। তবে এ সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মিত্রশক্তির পক্ষে যোগদান করে। কিন্তু জার্ম্মানীর সঙ্গে সার্থক ভাবে যুঝতে হলে ভারত্বর্ষের ধনবল জনবল ব্রিটিশের একান্ত আবশ্যক। প্রধানমন্ত্রী স্প্রচত্র মিঃ লয়েড জর্জ এই সময় ভারত-শাসনের তীব্র সমালোচক মি: মণ্টেগুকেই ভারত-সচিব পদে নিযুক্ত করলেন।

মাদ্রাজের ভূতপূর্ব বিচারপতি কংগ্রেসের অন্ততম প্রবীণ নেতৃ। হোমকল লীগের সভাপতি সার্ব এস স্কল্পন্য আয়ার এ সময় কর্তৃপক্ষের সমন-নীতির কথা বিবৃত করে আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট উইলসনের নিকট একখানা পত্র লেখেন (২৪শে জুন,১৯১৭)। এই পত্র নিয়ে ভারতে ও বিলাতে সরকারী মহলে বেশ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। মন্টেগু সাহেব তথন ভারত-সচিব। পার্লামেণ্টে এ প্রসঙ্গে বক্তৃতা কালে তিনি বল্লেন যে, আয়ারের পক্ষে এরূপ পত্র লেখা অসঙ্গত ও অযশস্কর ("Disgraceful and improper")। স্থবন্ধণ্য আয়ার এরূপ অপমানকর উক্তির প্রতিবাদে 'নাইট' উপাধি বর্জন করেন।

যাহোক্, ভারত-সচিব পদে অধিষ্ঠিত হয়েই মন্টেগু সাহেব শাসননীতির সংস্কারে কিঞ্চিৎ অবহিত হলেন। সৈক্স-বাহিনীতে 'কিংস-কমিশন' নামে দায়িত্বপূর্ণ ন'টি পদে এবারে সর্ব্ধপ্রথম ভারতবাদী নিযুক্ত হলেন। মন্টেগু ১৯১৭, ২০শে আগষ্ট তারিথে একটি ঘোষণায় বলেন যে, শাসন-ব্যবস্থার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ভারতবাদীদের সহযোগিতা করবার স্থযোগ দিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটি অবিচ্ছেগ্য অন্ধ হিসাবে ভারতবর্ষকে ক্রমে দায়িত্বপূর্ণ শাসন দান করা হবে। পুরাতন-পন্থীরা অত্যধিক উৎফুল্ল হয়ে এ ঘোষণার নাম দিলেন, ভারত-শাসনের 'ম্যাগ্না কাটা' বা অধিকার-দানের সনন্দ। জনসাধারণে যাতে এ ঘোষণার প্রতি অন্ধকূল মনোভাব পোষণ করে সেজন্য কর্তৃপক্ষ সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমেই বেসান্ট ও তাঁর সঙ্গীদ্বয়কে মুক্তিদান করেন।

সামাজ্য সম্মেলন (ইম্পিরিয়াল কনফারেন্স) ও সামাজ্য সমর কেবিনেটেও ভারতবর্ষ থেকে প্রতিনিধি গ্রহণ করা হ'ল এ সময়। কংগ্রেস প্রস্তাব করেছিলেন এসব প্রতিনিধি ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের বেসরকারী সদস্থাগণ দ্বারা যেন নির্ব্বাচিত করা হয়। ভারত-সরকার তাঁদের এ প্রস্তাব কিন্তু গ্রহণ করেন নি। বড়লাট লর্ড চেম্দ্ফোর্ড (১৯১৬-১৯২১) গবর্ণমেন্ট মনোনীত প্রতিনিধির নাম ব্যবস্থা-পরিষদে ১৯১৭, ৭ই ফেব্রুয়ারী প্রকাশ করলেন। এঁরা হলেন বিকানীরের মহারাজা, সার্ষ্ (পরে লর্ড) জেম্দ মেষ্টন ও সার্ষ্ (পরে লর্ড) সত্যেক্তপ্রসন্ধ সিংহ। তাঁরা যথাসময়ে ঐ তৃটি সভায়ই যোগদান করেন। হেবর্সাই সন্ধি সভায়, রাষ্ট্রসংঘ বৈঠকে ও

বিটিশ সামাজ্য সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধি ( অবশ্য সরকার মনোনীত ) মতঃপর গৃহীত হতে থাকেন। সত্যেক্সপ্রম সামাজ্য সম্মেলনের স্থাোগ নিয়ে প্রবাসী ভারতীয়দের কিঞ্চিৎ মঙ্গল সাধনে সক্ষম হন। ভারতবাসীদের চুক্তিবদ্ধ কুলি বা শ্রমিকরূপে গ্রহণ সামাজ্যের সকল দেশের পক্ষেই নিষিদ্ধ হ'ল। উপনিবেশে শ্রমণ, শিক্ষালাভ প্রভৃতি উদ্দেশ্যে সাময়িক ভাবে বসবাস করবার তারা অমুমতি পেলে, কিন্তু দ্বির হ'ল নৃতন করে কেউ স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারবে না। আগে যারা স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেছে তারা অবশ্য থাক্তে পারবে। কানাডা, দক্ষিণ মাফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি ব্রিটিশ উপনিবেশে ভারতবাসীদের তৃদ্দশার অন্ধ ছিল না, সামাজ্য সম্মেলনের এরূপে নির্দ্ধেশের ফলে প্রবাসী ভারতীয়দের তুর্দশা কতকটা লাঘব হয়।

চরমপন্থী রাজনীতিকদের অনেকে নির্ভীকতা, স্বার্থত্যাগ, আদর্শনিষ্ঠা, তঃখবরণে আগ্রহ প্রভৃতি গুণে স্বদেশবাসীর চিত্ত জয় করেছেন। তিলক, এনি বেসাণ্টপ্ত এসব কারণে দিকে দিকে অভিনন্দিত। কাজেই, সরকারের হস্তে নির্যাতিত কারাক্ষম বেসাণ্ট মহোদয়াকে ১৯১৭ সালে কল্কাতা অধিবেশনে সভাপতিপদে বরণের জন্ম তিলক দেশবাসীর নিকট যে আবেদন জানালেন তাতে সকল দিক থেকেই অন্তুত সাড়া পাওয়া গেল। প্রত্যেক প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিই এনি বেসাণ্টকে সভাপতি-বরণে সম্মতি জানালে। বেসাণ্ট শীঘ্রই কারামুক্ত হলেন, স্বতরাং তাঁর সভাপতি হওয়ার পক্ষে আর কোন বাধাই রইল না। স্করেক্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ প্রবীণ মডারেট রাজনীতিকগণ বেসাণ্টকে এ পদ দানে প্রথমে অসম্মত ছিলেন। এজন্ম কল্কাতায় চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যে বিরোধ এতটা ঘনীভূত হয়ে উঠে যে, তৃটি অভ্যর্থনা সমিতিও গঠিত হয়েছিল, পরে অবশ্য নরমপন্থীরা জনমতের নিকট মস্তক অবনত করতে বাধ্য হলেন।

স্বায়ত্ত-শাসন প্রচেষ্টায় কংগ্রেস ও মোস্লেম লীগ ৩৩৫ জনমতের নিকট তাদের এই শেষবার নতি স্বাকার। তাঁরা যদি জনমতকে অগ্রাহ্ম করে চল্বার এতটা স্পর্দ্ধা না করতেন তা হলে দেশ সেবায় তাঁদের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও বৃদ্ধিমত্তা অধিকতর নিয়োজিত হতে পারত, স্বদেশ এবং স্বদেশবাসীও বিশেষ ভাবে উপকৃত হ'ত। কল্কাতা কংগ্রেসই চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের শেষ সম্মিলিত কংগ্রেস। এবারের প্রতিনিধি সংখ্যা দাঁড়াল ৪,৯৬৭ জন। কংগ্রেস যে 'জনগণমন অধিনায়ক' হয়েছেন এবারকার এই সংখ্যাধিক্যেই তা স্কম্পন্তী।

এবারে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হলেন বহরমপুরের নেতা বৈকুণ্ঠনাথ সেন ও মূল সভাপতি হলেন সন্থ কারামুক্ত মিসেস এনি বেসাট। বেসাট মহাশয়া তাঁর স্থাচিন্তিত অভিভাষণে বল্লেন, শান্তির সময়ে সমৃদ্ধি ও যুদ্ধকালে নিরাপত্তা উভয়ের জন্মই ব্রিটেন ও ভারতবর্ষ প্রত্যেকে প্রত্যেকের অপেক্ষা রাথে। বিশেষভাবে নারীজাগরণের কথা উল্লেখ করে তিনি এই মত প্রকাশ করেন যে, ভারতে স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠার দাবি কেউই অগ্রাহ্ম করতে পারবেন না। শ্রীমতা সরোজিনী নাইডু, মৌলবী ফজলুল হক, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ নেত্রুক্ক এই অধিবেশন থেকে কংগ্রেসের কার্য্য বিশেষ ভাবে আত্মনিয়োগ করেন।

ইতিমধ্যে ১৯১৭, ১০ই নবেম্বর ভারত-সচিব মিঃ মণ্টেশু দলবল সহ ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য—বড়লাট, প্রাদেশিক লাটগণ, আমলাতন্ত্র ও নেতৃবর্গের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে একটি নৃতন শাসনতন্ত্র রচনা ও পার্লামেণ্টে পেশ করা। ১৯১৮, ২০শে এপ্রিল পর্যাম্ভ তিনি ভারতবর্ষে অবস্থান করেন ও বিভিন্ন কেল্রে গমন করে নানা প্রতিষ্ঠান, জননেতা ও অক্যান্থ প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। মিঃ মণ্টেশু শাসন-সংশ্বার সম্বলিত প্রস্তাবের রিপোর্ট অতঃপর পার্লামেণ্টে পেশ করলেন। সাধারণে রিপোর্ট প্রকাশিত হ'ল ১৯১৮,

৮ জুলাই তারিথে। এই রিপোর্ট মিঃ মণ্টেগু ও লর্ড চেম্দ্ফোর্ড একবোগে রচনা করেন ও উভয়ের স্বাক্ষরে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। এজন্য এ রিপোর্টকে মণ্টেগু-চেম্দ্ফোর্ড বা সংক্ষেপে মণ্টফোর্ড রিপোর্ট বলা হয়।

মণ্টেগু সাহেব মাত্র সাড়ে পাচ মাদ ভারতবর্ষে ছিলেন, কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই অদ্যা উৎসাহের সঙ্গে আহোরাত্র পরিশ্রম করে আমলা-তন্ত্রের প্রবল বাধা সত্ত্বেও কাজ শেষ করতে পেরেছিলেন। এজন্য তিনি সকলেরই প্রশংসার্হ। কিন্তু ইচ্ছায় হোক্, অনিচ্ছায় হোক্ শেষে **আম**লা-তস্ত্রের নিকটই তাঁকে নতি জানাতে হয়। তথন ভারতবাসীর আশা আকাজ্ঞার বিপক্ষতা করে প্রধানতঃ তু'শ্রেণীর ব্যক্তিরা—প্রথম, ভারতে স্থিত উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ কশ্মচারী বা এক কথায় ব্রিটিশ আমলাতন্ত্র ; দ্বিতীয়, ভারতে স্থিত বেদরকারী ইউরোপীয় সমাজ। বিলাতের কর্তৃপক্ষ, বিশেষ ভারত-সচিব মিঃ মণ্টেগু যথন ভারতবদীদের শাসনাধিকার আংশিক ভাবেও স্বীকার করতে চাইলেন তথন এরা খুবই বাদ সাধ্তে থাকে। ইল্বাট বিলের সময় আত্মরক্ষার ওজুহাতে প্রতিষ্ঠিত ই**উ**রো**পী**য় ডিফেন্স এসোসিয়েসন ১৯১৩ সালে ইউরোপীয়ান এসোসিয়েসন নাম গ্রহণ করেছিল। নৃতন শাসন-সংস্কারের প্রস্তাবেই ১৯১৭ সালে এ আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে। এই সমিতি ইউরোপীয় সমাজের পক্ষ থেকে ভারত-বাসীর দেশ-শাসনে অযোগ্যতাও নিজেদের স্বার্থরক্ষার আবশুকতা প্রতিপাদন করে মন্টেগু সমীপে স্মারকলিপি পাঠালে।

দক্ষিণ ভারতে 'হোমরুল' আন্দোলন যথন প্রবল হয়ে উঠে তথন মাজাজে নন্-ব্রাহ্মণ পাটি বা অব্রাহ্মণ দল গঠিত হ'য়। দাক্ষিণাতো ব্রাহ্মণেরা জ্ঞানে পাণ্ডিত্যে উন্নত ও সমাজের অধিপতি। সামাজিক রীতি নীতির কড়াকড়ি সেথানে খুব বেশী। মাজাজে 'পঞ্চম' নামে এক অস্পৃশ্য শ্রেণীও বিভ্যমান। এরা ত পতিতই, মাজাজে উচ্চশ্রেণীর অব্রাহ্মণরাও



পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়



মৌলানা দৌকত আলি ও মহম্মদ আলি

স্বায়ত্ত-শাসন প্রচেষ্টায় কংগ্রেস ও মোস্লেম লীগ ৩৩৭ ব্রাহ্মণদের অন্তর্মপ সম্মান ও মর্যাদার অনধিকারী। ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ—
এ ত্ব' শ্রেণীর ভিতরকার বিরোধের স্থযোগ নিয়েই এই সমিতির স্ষ্টি।
এক কথার এর নাম দেওয়া হ'ল জাষ্টিস্ পার্টি, মুথপত্র হ'ল দৈনিক
'জাষ্টিস্'। মণ্টেগু সাহেবের নিকট তারা অব্রাহ্মণদের জন্ম বিশেষ
স্থবিধা, এমন কি পৃথক্ নির্বাচন পর্যান্ত দাবি করে বস্ল। পঞ্জাবের
শিখ সম্প্রদায়ও মণ্টেগু সাহেবকে পৃথক্ নির্বাচনের দাবি জানাল।

কংগ্রেদ ও মোদ্লেম লীগ এসময় ঐক্যবদ্ধ ভাবে রাষ্ট্রীয় আন্দোলন পরিচালনা করেন। তাঁদের ভারত-শাদনের আদর্শ কংগ্রেদ-লীগ পরিকল্পনায় পরিব্যক্ত। ইউরোপীয় মহাসমরে মিত্রশক্তিবর্গ, বিশেষ করে মি: লয়েও জর্জ ও প্রেসিডেণ্ট উদ্রো উইলসন যুদ্ধের উদ্দেশ্য যেরূপ বর্ণনা করেছেন তাতে হিন্দু মুসলমান প্রগতিশীল নেতৃর্ন্দের পক্ষে ভারতবর্ধকে অবিলম্বে একটি আত্মনিয়ন্ত্রনক্ষম রাষ্ট্ররূপে দেখ্বার আকাজ্জা হওয়াই স্বাভাবিক। কংগ্রেদ লীগ উভয়ত্রই এই শ্রেণীর লোকেরই প্রাধান্ত। তাই মণ্টেপ্ত সাহেব ভারতবর্ষে একেট বিশিষ্ট সংঘ গঠনে তৎপর হলেন।

ভারতবর্ষের রাজনীতিতে চরম ও নরম পন্থী ত্' দলের অন্তিত্ব মন্টেগু সাহেব সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন। তিনি ভূপেন্দ্রনাথ বস্ত্র ও সত্যেন্দ্রপ্রসন্ম সিংহের নিকট নরম পন্থীদের একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সঙ্ঘ স্থাপনের কথা উল্লেখ করেন। মন্টেগু সাহেব তাঁর ১৯১৭, ১২ই ডিসেম্বর তারিথের রোজনামচায় এই মর্ম্মে লিথেছেন, "আমরা মডারেট পার্টি গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করলাম। তাঁরা (ভূপেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রপ্রসন্ম) খুবই আগ্রহ দেখালেন, সংবাদপত্র প্রকাশের কথা ও অক্যান্ত বিষয়ও তাঁরা বল্লেন। আমার বিশ্বাস, কথায় ও কাজে তাঁরা

ঠিক থাক্বেন।" মডারেটরা কথায় ও কাজে সত্য সত্যই ঠিক্ রইলেন। শাসন-সংস্কার প্রস্তাব প্রকাশের পূর্বেই ১৯১৮ সালের গোড়ায় কল্কাতায় 'নেশনাল লিবার্যাল লীগ' প্রতিষ্ঠিত হ'ল! শাসন-সংস্কার প্রস্তাব প্রকাশের পরই স্থরেক্রনাথের সভাপতিত্বে মডারেটরা সন্মিলিত হয়ে মণ্টেগু সাহেবের অজম্র সাধুবাদ করলেন! বোস্বাইয়ের মডারেটরাও এই মর্ম্মে বির্তি প্রকাশ করলেন। শাসন-সংস্কার আলোচনার আরস্তেই বিলাতে লর্ড সিডেনহামের নেতৃত্বে একদল ভারত-শক্র ইণ্ডো-ব্রিটিশ এসোশিয়েশন প্রতিষ্ঠা করে মণ্টেগুর চেষ্টা পণ্ড করবার জন্ম্ম নিরতিশয় তৎপর হয়েছিল। ভারতবর্ষের মডারেটগণ মণ্টেগুর প্রচেষ্টা সার্থক করবার জন্মই হয়ত ভাকে অমনভাবে সমর্থন করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু স্বদেশবাসী চরমপন্থী নেতাদের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বদেশের মঙ্গলসাধনে ভারা বিশেষ সক্ষম হন নি। শাসনতম্বে ভারতবাসীর অধিকার স্বীকৃত হলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তাকে এ থেকে শত হন্ত দূরেই রাথা হ'ল। জনমত ক্রমে নরমপন্থীদের উপর বিরূপ হয়ে উঠ্ল।

একদিকে নরমপন্থীরা মণ্টেগুর সাধুবাদ করতে লাগ্লেন, অন্তদিকে চরমপন্থীরা তাঁর প্রস্তাবের তীত্র সমালোচনা স্থক করলেন। বোদ্ধাইয়ে আগষ্ট মাসে মণ্টেগুর প্রস্তাব আলোচনার জন্ম কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশন হ'ল। কংগ্রেসের ইতিহাসে বিশেষ অধিবেশন এই প্রথম। বোদ্ধাইয়ের চরমপন্থী নেতা বল্লভভাই ঝাভেরী পটেল হলেন অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি, সভাপতিত্ব করলেন পাটনা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি কংগ্রেসের প্রগতিশীল নেতা সৈয়দ হাসান ইমাম। এ অধিবেশনে চার হাজার ন' শ' আটষ্টি জন প্রতিনিধি যোগদান করেন। চরমপন্থী, নরমপন্থী, প্রগতিবাদী বিভিন্ন দলের মতের সামঞ্জন্ম বিধান

করে কংগ্রেসে মন্টেগু-প্রস্তাব সম্পর্কে এক প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। লোকমান্ত বালগঙ্গাধর তিলক প্রস্তাব উত্থাপন করে বলেন, ''এক শ্রেণীর লোক বলছেন, কংগ্রেস মন্টেগু প্রস্তাব অগ্রাহ্ম না করে ছাড়বেন না। তাঁরা এ দ্বারা কি বোঝাতে চান জানি না। সৌভাগ্যের বিষয়, আমরা এমন একটি যুক্তিসিদ্ধ প্রস্তাব তৈরী করতে সক্ষম হয়েছি যার ভিতর এক দলের অভিজ্ঞতা, অন্ত দলের উগ্রতা ও তৃতীয় দলের ক্ষিপ্রকারিতার সামঞ্জস্ত বিধান করা হয়েছে। আমরা আট আনা স্বায়ত্ত-শাসন চেয়েছিলাম, তার বদলে পেয়েছি মাত্ৰ এক আনা দায়িত্বশীল শাসন !" কংগ্ৰেস এ প্ৰস্তাব দ্বারা মন্টেগু রিপোর্টের কতকগুলি বিষয়ের সমর্থন ও প্রশংসা করেন ও অন্ত বহু বিষয়ের দোষক্রটি দেখিয়ে সংশোধনের আভাষ দেন। মডারেট দল বিশেষ অধিবেশনে যোগ না দিয়ে নবেম্বর মাসে স্বতন্ত্র সম্মেলন আহ্বান করলেন। অতঃপর প্রতিবছর তাঁরা বিভিন্ন কেন্দ্রে সমবেত হয়ে কংগ্রেসের পূর্ব্ব রীতি বজায় রেখে বিভিন্ন বিষয়ে নানা প্রস্তাব গ্রহণ করে চলেছেন। শ্রীনিবাদ শাস্ত্রী প্রমুথ তু' চার জন মডারেট প্রথম দিকে কংগ্রেসেও যোগদান কবতেন।

এবারকার বিশেষ অধিবেশনে রৌলট কমিটির রিপোর্টের নিন্দা করে প্রস্তাব উত্থাপন করেন চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়। এই রোলট কমিটির স্থপারিশে ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে পর বছর রৌলট আইন বিধিবদ্ধ হয়। আগেকার ভারত-রক্ষা আইন বলে ষোল শ' ভারতবাদীকে অন্তরীন করা হর। জাষ্টিস্ বীচক্রফ টু ও জাষ্টিস্ চন্দাবরকার—এ হু' জনের উপর অন্তরীণদের বিষয় পরীক্ষার ভার দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা আট শ' ছ' জনের বিষয় পরীক্ষা করে মাত্র ছ' জনকে মুক্তি দানের মুপারিশ করেন! ভারত-রক্ষা আইন মাত্র যুদ্ধ কালের জন্মই বলবৎ থাক্বে, সকলের এইরূপ ধারণা ছিল। রৌলট কমিটি ১৯১৮, ১৫ই

এপ্রিল তাঁদের রিপোর্টে একে স্থায়ী করবারই নির্দ্দেশ দিলেন! এর পূর্বের ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিথে বড়লাট লর্ড চেম্স্ফোর্ড ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনকারীদের কঠোর হস্তে দমন করার জন্ম আইন-প্রণয়নের হুমকী দেখান। অথচ এ সময় ভারতবর্ষে—এমনকি বাংলা ও পঞ্জাব বিপ্রবীদের এ তুই পীঠস্থানেও বিপ্রবাত্মক কর্ম্মের প্রায় অবসান হয়েছে। স্থতরাং এ সময় ওরূপ আইন প্রণয়নের কোন আবশ্যকতাই ছিল না। তাই রোলট কমিটির রিপোর্ট প্রকাশেই ভারতের সর্ব্বত্র এর প্রতিবাদ উত্থিত হয় ও ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় আশা-আকাজ্ঞা দমনই এ আইনের উদ্দেশ্য বলে বর্ণিত হয়। কংগ্রেস-প্রস্তাবে জনমতেরই প্রতিধ্বনি করা হ'ল।

একটি গুরুতর প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে সরকার এক প্রস্তাব করলেন। গ্রাম্য পঞ্চায়েত বা ইউনিয়ন বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি, ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড, লোক্যাল বোর্ড প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরকারী পরিভাষায় 'লোকাল সেল্ফু গবর্ণমেন্ট' বা স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন বলা হয়। পূর্বের লর্ড রিপণ জনসাধারণকে প্রতিনিধিমূলক শাসন-ব্যবস্থায় অভ্যস্ত করাবার জক্ত নির্বাচন প্রথা প্রবর্তনের ও নির্বাচিত প্রতিনিধিগণকে কার্য্য পরি-চালনায় অধিকার দানের প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাব অনুযায়ী বিভিন্ন প্রদেশে আইন পাস হলেও ঐ সব প্রতিষ্ঠানে জন-প্রতিনিধিদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নি। বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ডের আমলে ১৯১৮, ১৪ই মে তারিখে সরকার এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে, যাতে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের তিন-চতুর্থাংশ সদস্য নির্ব্বাচিত ওঁ এক চতুর্থাংশ মনোনীত, সভাপতি সদস্যগণ দারা নির্বাচিত ও সদস্যগণ আয়-ব্যয় নিষ্কারণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হন সে মর্ম্মে প্রত্যেক প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টকে আইন প্রণয়নে নির্দেশ দেওয়া হবে। নূতন শাসন-সংস্কার বা ডায়ার্কি প্রবৃত্তিত হলে নানা স্থানে এ উদ্দেশ্যে আইন বিধিবদ্ধ হয়েছে।

কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশন ১৯১৮ সালে দিল্লীতে যথারীতি অমুষ্ঠিত হ'ল। অভার্থনা-সমিতির সভাপতি হলেন হাকিম আজমল খাঁ, আর মূল সভাপতি হলেন পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়। প্রতিনিধি সংখ্যা হ'ল প্রায় পাঁচ হাজার। মড়ারেটগণ কংগ্রেসে যোগ দিলেন না। মণ্টেগু প্রস্তাবিত শাসন-সংস্কার নৈরাশ্যব্যঞ্জক ও অনাবশ্যক ( 'disappointing and unnecessary') বলে একটি প্রস্তাবে উল্লিখিত হ'ল। বা'র থেকে চাপান শাসন-সংস্কারের বদলে ভারতবাসীর আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি জানিয়ে কংগ্রৈদ এক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। এ প্রস্তাবটিতে বলা হ'ল, ''প্রেসিডেণ্ট উইলসন, মিঃ লয়েড জর্জ্ব ও অক্সাক্ত ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ জগতে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রগতিশীল জাতি-সমূহের প্রতি যে আত্ম-নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রয়োগের ঘোষণা করছেন তার নিরিখে কংগ্রেস এই দাবী করেন যে, ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ও শাস্তি-সম্মেলন কর্ত্তক ভারতবর্ষকে অন্ততম প্রগতিশীল রাষ্ট্র বলে স্বীকার করা হোক ও তার প্রতি আত্ম-নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রয়োগ করা হোক।" ভারতবাসীদের দারা ভারতবর্ষের শাসন-প্রণালী নির্দ্ধারণ ও রচনার দাবি সর্ব্বপ্রথম আমরা এই প্রস্তাবের মধ্যেই পাই।

অধিবেশন আরম্ভের কয়েক দিন পূর্বেই ১৯১৮, ১১ই ডিসেন্থর
মিত্রশক্তিও শক্ত পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ-বিরতি ঘোষিত হয় ও শান্তি-সম্মেলন
আহ্বানের প্রস্তাব চলে। যুদ্ধ কালে ভারতবর্ষ ধন জন ও সম্পদ দিয়ে,
ব্রিটেনকে সাহায্য করেছিল। এই সময় পনর লক্ষ ভারতবাসী মিত্রশক্তির
পক্ষে যুদ্ধ করে ও এক লক্ষের উপর মারা যায়। নগদে ও জিনিষপত্রে
হাজার কোটি টাকার উপর আমরা ভারতবাসীরা তথন ব্রিটিশকে
দিয়েছি। এ ছাড়া প্রাচ্যে শান্তিরক্ষার জন্ম যত সব আয়োজন হয় তার
ব্যয়ভারের এক মোটা অংশ ভারত-সরকারকে বহন করতে হয়। স্ক্তরাং

শান্তি-সম্মেলনে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি গ্রহণ খুবই বাস্থনীয়। তাই কংগ্রেদ ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে লোকমান্ত বালগঙ্গাধর তিলক, মহাত্মা গান্ধী ও দৈয়দ হাসান ইমামকে প্রতিনিধি প্রেরণের দাবী করেন। ভারত-সরকার কিন্তু মডারেট-প্রবর সত্যেক্তপ্রদন্ধ সিংহকেই শান্তি-সম্মেলনে পাঠান।

পর বছর কংগ্রেস অধিবেশন হ'ল পঞ্জাবের অমৃতশহরে। কিন্তু এই এক বছরের মধ্যে ভারতবর্ষের ভিতরে ও বাইরে এমন কতকগুলি ব্যাপার ঘটে গেল যার জের মন্ত্রন্থ সমাজ আজও টান্তে বাধ্য হয়েছে। মিত্রশক্তিবর্গ বিজয় মদে মত্ত হয়ে হেবর্সাই সন্ধিতে বিজিত শক্তিদের দণ্ড দানে খুবই তৎপর হ'ল। তুরস্কের ভাগ্য সহস্কে মুসলমান জগৎ, বিশেষ করে ভারতীয় মুসলমানরা খুবই সন্দিহান ছিল। প্রেসিডেণ্ট উইলসন, মিঃ লয়েড জর্জ্ব প্রভৃতির ঘোষণায়, বক্তৃতায় ও বিবৃতিতে সরল বিশ্বাসা লোকেরা বুঝেছিল, যুদ্ধান্তে এক দিকে পরাধীন রাষ্ট্রগুলি যেমন আত্ম-নিয়ন্ত্রণের তথা স্বদেশে নিজেদের কর্তৃত্ব স্থাপনের অধিকার লাভ করবে অন্ত দিকে তেমনি বিজিত রাষ্ট্রগুলির সার্ব্যভোগতা স্বীকারেও বাধা হবে না। যুদ্ধ শেষে হেবর্সাইও বসে যেরূপ ভাবে সন্ধিপত্র রচিত হ'ল তাতে বিজিত রাষ্ট্রগুলির প্রতি বিজয়ীদের বিদ্বিষ্ট মনোভাব স্পষ্ট ফুটে উঠল। ইউরোপের 'রুগ্ম মান্ত্র্য তুরস্ককে একেবারে মুছে ফেলার চেষ্টা হ'ল ইউরোপ থেকে। ভারতবর্ষের মুসলমান সমাজ তুর্কির প্রতি মিত্রশক্তি, বিশেষ করে ব্রিটেনের ব্যবহারে যারপরনাই বিশ্বুদ্ধ ও চঞ্চল হয়ে উঠল।

যুদ্ধকালে ভারতবর্ষের ধন-সম্পদ বিদেশে চলে যাওয়ায় দেশে ভীষণ অর্থাভাব উপস্থিত হয়। থাত শস্ত ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধি হেতু লোকের হুঃখ-কষ্টের অস্ত অবধি রইল না। এর উপর করভার বৃদ্ধিতে জীবন একেবারে হুর্বিসহ হয়ে উঠ্ল। এ সময় মহাত্মা গান্ধার আবির্ভাব ভারতবর্ষের জাতীয় ইতিহাসে একটি অত্যুজ্জন ঘটনা।

তিনি দক্ষিণ-আফ্রিকায় দীর্ঘ কুড়ি বৎসর সত্যাগ্রহ ও নিরুপদ্রব আন্দোলন পরিচালনা করে প্রবাদী ভারতীয় সমস্তা সমাধানে অনেকটা সক্ষম হন ও ১৯১৫ সালে বিলাত হয়ে ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। প্রথমে গোপালরুষ্ণ গোথ লের পরামর্শে কিছুকাল ভারতবর্ষের অবস্থা তিনি নিজ চোথে প্রতাক্ষা করলেন। ১৯১৬ দাল থেকে প্রতি বছর কংগ্রেদে উপস্থিত হয়ে প্রবাদী ভারতীয়দের সমস্তা সম্বন্ধে নেতৃবর্গকে পরামর্শ দিতেন। যুদ্ধের মধ্যে বিহারের চম্পারন জেলার অবশিষ্ট নীলকরদের (কারণ বৈজ্ঞানিক উপায়ে নীল উৎপাদন আরম্ভ হলে নীল চাষ তথন প্রায় উঠে গিয়েছিল) অত্যাচারে নিঃসম্বল ক্লফদের তুদ্দিশা চরমে উঠে। আবেদন-নিবেদনে ফল না হওয়ায় মহাত্মা গান্ধী ১৯১৭ সালে এর বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে আন্দোলন আরম্ভ হবার পূর্ব্বেই সরকারের স্থবুদ্ধি হ'ল। তাঁরা মহাত্মা গান্ধী ও অক্ত তু'জন সদস্ত নিয়ে একটি কমিশন বসালেন ও তাঁদের নির্দেশ অমুযায়ী আইন করে নীল-করদের অত্যাচার নিবারিত করলেন। পর বছর গুজরাটের থেড়া জেলায় অজন্মা হেতু ছুর্ভিক্ষ হয়। সরকার থাজনা মকুব করতে অস্বীকার করায় প্রজাগণ গান্ধীজীর নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ আন্দোলন স্কুরু করলে আমলাতন্ত্র প্রথম একে দমন করতেই চেষ্টা করলেন কিন্তু অল্প কাল মধ্যেই তাঁদের চৈতন্তের উদয় হ'ল। থাজনা যথাসম্ভব মকুব করে ও আদায় বন্ধ রেথে তাঁরা ক্লমকদের দাবির স্থায্যতা স্বীকার করে নিলেন। আহ্মদাবাদের কল-মজুরদের ক্যায্য দাবি-দাওয়ার প্রতি কল-মালিকদের অবহিত করাবার জন্ম মহাত্মা গান্ধী এ সময় একবার প্রায়োপবেশন করেন। ফলে মালিকগণ তাঁর প্রস্তাব অনেকাংশে গ্রহণ করেন। মহাত্মা গান্ধী ও শ্রীমতী অনস্থয়া বাঈর চেষ্টা-উল্লোগে আহ্মদাবাদে লেবার এসোসিয়েশন বা শ্রমিক সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিছু আগে বলেছি, সরকার ভারত-রক্ষা আইন হলে বিপ্লব ও অরাজকতা দমনের জন্ম রৌলট কমিটির স্থপারিশে একটি স্থায়ী ব্যাপক আইন প্রণয়ন করতে উন্নত হন। এ আইনটি 'রৌলট আইন' নামে অভিহিত। মুষ্টিমেয় সন্দিহান বিপ্লবীকে দমন করবার ছলে ভারতবাসীর ব্যক্তিগত স্থাধীনতা ও রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনার অধিকার থকা ও সঙ্কুচিত করার আয়োজন হ'ল এ আইনে। সন্দেহ মাত্রেই গ্রেপ্তার ও নির্বাসন, বিশেষ বিশেষ অঞ্চলকে আইন-শৃদ্ধালা-ভঙ্গকারী বলে ঘোষণা ও অধিবাসীদের প্রতি অন্তর্মপ আচরণ প্রভৃতি এ আইনের বিষয়-বস্তু। আইনের প্রত্যাবেই ভারতময় ভীষণ প্রতিবাদ উত্থিত হ'ল। কিন্তু সব প্রতিবাদ অগ্রাহ্ম করে কর্তৃপক্ষ ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে সরকারী সদস্যদের ভোটাধিক্যের জোরে ১৯১৯ সালের ১৮ই মার্চ্চ সত্য সত্যই এ আইন পাস করিয়ে নিলেন। আইনটির মেয়াদ অবশ্র শেষে করা হ'ল তিন বছর। এ নিয়ে এত বিক্ষোভ উপস্থিত হ'ল যে, ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, মিঃ মহম্মদ আলী জিন্তা, পণ্ডিত বিষ্ণুদত্ত শুক্র সদস্য পদে ইশুফা দিলেন।

এ সময় মহাত্মা গান্ধী আশার বর্ত্তিকা হতে আমাদের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। তিনি ১৯১৯, ১লা মার্চ্চ ঘোষণা করলেন, প্রস্তাবিত গহিত আইন বিধিবদ্ধ হলে সত্যাগ্রহ আন্দোলন স্থক করবেন। আইন বিধিবদ্ধ হ'ল। গান্ধীজী বোষাইয়ে সত্যাগ্রহ সভা গঠন করে প্রথম ৩০শে মার্চ্চ, পরে তারিথ পরিবর্ত্তন করে ৬ই এপ্রিল সত্যাগ্রহের স্থচনা স্বরূপ সর্ব্বত্র 'হরতাল' প্রতিপালনের আবেদন জানান। আসমুদ্র হিমাচল ভারতবাসীরা তাঁর এ আহ্বানে অদ্ভূত সাড়া দিলে। দিল্লীতে ও পঞ্জাবের কোন কোন স্থানে কিন্তু প্রথম দিনেও হরতাল প্রতিপালিত হয়েছিল। দিল্লীতে এই দিন জনতার উপর গুলি চালনা করা হয়। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

কুদ্ধ জনতাকে শাস্ত করেন। অনুকৃদ্ধ হয়ে তিনি হিন্দু-মুগলমান ঐক্য ও সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে দিল্লীর জুম্মা মন্জিদে বক্তৃতাও করেছিলেন। দিতীয় তারিথে পঞ্জাবের সর্ব্বত্র বথারীতি হরতান প্রতিপালিত হ'ল। পঞ্জাবের জবরদন্ত লাট সার মাইকেল ওড়াওয়ারের আমলে যুদ্ধের সময় পঞ্জাব থেকে ধন ও জন সংগ্রহে যে সব গর্হিত উপায় অবলম্বিত হয়েছিল সেজ্জ্য জনসাধারণ সরকারের উপর খুবই বীতপ্রদ্ধ হয়ে উঠে। তারা একবাক্যে হরতাল প্রতিপালন করে কর্তৃপক্ষের তাক লাগিয়ে দিল। সার মাইকেল অতঃপর রৌলট আইনের বিরুদ্ধে সকল আন্দোলনই সমূলে বিনষ্ট করতে বদ্ধপরিকর হলেন।

ডাং সত্যপাল ও ডাং সফিউদ্দিন কিচ্লুকে ৯ই এপ্রিল পুলিশ গ্রেপ্তার করে। পর দিন অমৃতশহরে হরতাল প্রতিপালিত হয়। এই দিন যথন জনগণ সমবেত ভাবে রেল ষ্টেশনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে তথন পুলিশ তাদের ছত্রভঙ্গ করার জক্ত তু'বার গুলি বর্ষণ করে। জনতা এতক্ষণ শাস্তই ছিল। তারা অতংপর ক্ষিপ্ত হয়ে কতকগুলি সরকারী আপিস ও ব্যাক্ষ পুড়িয়ে দেয় ও ইংরাজদের উপর চড়াও হয়। ফলে কয়েকজন নিহত হয়। কর্ত্তপক্ষের নির্দেশে ১১ই এপ্রিল শহরে সৈক্ত মোতায়েন হ'ল ও শাস্তি রক্ষার ভার জেনারেল ডায়ারের উপর অপিত হ'ল। ১২ই তারিথে সভাসমিতি বন্ধ করে এক বিজ্ঞপ্তি ঘোষণা করা হয়। কিন্তু এবিষয় সাধারণে যথাসময়ে অবগত হতে পারে নি। পূর্ব্ব নির্দেশ মত জনপ্রিয় নেতৃদ্বয়ের মুক্তি দাবি করার জক্ত ১০ই এপ্রিল বৈকালে অনুক্ত দশ হাজার হিন্দু মুসলমান ও শিথ জালিয়ানওয়ালা বাগের সভায় সমবেত হ'ল। জেনারেল ডায়ার এই সময়ে সৈক্ত ও কামান বন্দুক নিয়ে সভান্থলে উপনীত হলেন ও বাগের ভিতরকার উচ্চ স্থান থেকে জনতাকে গুলি করতে আদেশ দিলেন। জালিয়ানওয়ালাবাগে আগম-

নির্গমের একটি মাত্র প্রশন্ত ফটক। এর প্রায় চারিপার্যই বড় বড় বাড়ী দ্বারা বেষ্টিত। ডায়ারের আদেশে সৈক্সগণ ফটক লক্ষ্য করেই গুলি ছুড়ল! কিছুক্ষণ ধরে জালিয়ানওয়ালাবাগে রক্তগঙ্গা বয়ে চল্ল। সরকারী হিসাবে তিনশ উনআণী জন ও বেসরকারী হিসাবে প্রায় হাজার জন গুলির মুখে আত্মাহতি দেয়। গুরুতর রূপে আহত হয়েছিল সরকারী মতে প্রায় দেড় হাজার। হত্যাকাণ্ডের পর হতাহত ব্যক্তিদের তত্ত্বাবধান করাও ডায়ার উচিত বলে বিবেচনা করলেন না। তিনি বিজয়ী বীরের মত সদর্পে নিজ ছাউনিতে চলে গেলেন। এখানে বলা আবশ্যক যে, জনতা সকলেই নিরস্ত্র ও শান্ত ছিল। পঞ্জাবের অক্তন্তও দাঞ্চা-হাজামা ও ধরপাকড় হ'ল। লাহোর থেকে লালা হরকিষণ লাল ও রামভুজ দত্ত চৌধুরী নির্বাসিত হলেন।

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর সার মাইকেল ওড়াওয়ার বড়লাট লর্ড চেম্দ্লেডের অন্তমতি নিয়ে ১৮০৪ সালের এক জরাজীর্ণ আইন বলে পঞ্জাবের লাহাের ও অমৃতশহরে ১৫ই এপ্রিল এবং গুজরান-ওয়ালা ও অন্ত কয়েকটি জেলায় ১৬ই, ১৯শে, ও ২৪শে এপ্রিল সামরিক আইন জারি করলেন। এ আইন রেলওয়ে জমি ছাড়া অন্তত্র ১১ই জুন ও এখানেও ২৫শে আগস্ট পর্যান্ত বাহাল থাকে। এতদিন সামরিক আইন বাহাল করায় বড়লাটও শাসন-পরিষদের একমাত্র ভারতীয় সদস্য সার্চিত্তর শঙ্করন নায়ার পদত্যাগ করলেন। সামরিক আইনের সময় বাইরের কোন নেতাকেই পঞ্জাবে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় নি। সি এক এণ্ডু জ পঞ্জাবে প্রবেশ করায় ধৃত হন। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ও পঞ্জাব গমনের চেষ্টা করে বার্থকাম হলেন। সংবাদপত্রে তথন কোনও কথা প্রকাশ করা নিষিদ্ধ ছিল। পরে যথন এই সময়কার সরকারী অনাচারের কথা প্রকাশ পেল তথন ভারতবাদী শুক্ত হয়ে

গেল। নেতৃবর্গের নির্ব্বাসন, ছাত্র ও শিক্ষকদের নির্বিচারে কারাগারে প্রেরণ, একটি বিশিষ্ট রাস্তায় লোকজনের হামাগুড়ি দিয়ে যেতে বাধ্য করা, জনগণকে প্রকাশ্য স্থানে বেত্র দারা প্রহার, পাঁচ থেকে সাত বছরের ছেলেদের দিয়ে ব্রিটিশপতাকা অভিবাদন করান, হাতে শিকল ও কোমরে দড়ি দিয়ে বেঁধে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লোকদের দাঁড় করিয়ে রাখা, একটা বড় খোঁয়াড়ে বন্দীদের বদ্ধ করা প্রভৃতি সামরিক আইনের আমলে অন্তর্ষ্ঠিত অত্যাচারের কয়েকটি নমুনা মাত্র। কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃপক্ষের এই অনাচারের প্রতিবাদ স্বরূপ ভূয়ো রাজ সম্মানের নিদর্শন 'নাইট' উপাধি বর্জন করে অনাচারে জর্জারিত দেশবাসীদের পার্শ্বে গিয়ে দাঁডালেন। পঞ্জাবের অনাচার নিয়ে ভারতবর্ষে এরূপ ব্যাপক ও তীত্র আন্দোলন স্থরু হ'ল যে, গবর্ণমেণ্ট পরবর্ত্তী অক্টোবর মাসে লর্ড হান্টারের সভাপতিত্বে একটি অন্নসন্ধান কমিটি গঠন করলেন। ভারত-বাদীরা রয়াল কমিশন চেয়েছিল, কেননা স্বয়ং ভারত গবর্ণমেন্টও যে এ অনাচারের জন্ম দায়ী! কমিটির কার্য্য আরম্ভ হবার পূর্ব্বেই সরকার ব্যবস্থা-পরিষদে 'ইণ্ডেম্নিটি' বা কস্কুর মাপ আইন পাশ করিয়ে অনাচারে লিপ্ত রাজকর্ম্মচারীদের ক্ষতিপূরণ বা অক্সবিধ দায় থেকে অব্যাহতি দেবার ব্যবস্থা করলেন। এই আইনের আলোচনার স্থযোগে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীর অনাচার সম্পর্কে এক মর্ম্মস্পর্মী বক্ততা করেন। বক্ততায় সব বিষয় শুনে লোকে শিউরে উঠল। ওদিকে কংগ্রেসও জনমত শিরোধার্য্য করে একটি স্বতম্ভ অনুসন্ধান কমিটি গঠন করেন।

মহাত্মা গান্ধীর দিল্লী ও পঞ্জাব প্রবেশ নিষিদ্ধ হ'ল। তিনি ইতিপূর্ব্বে দিল্লী রওনা হয়ে পথিমধ্যে সরকার কর্তৃক ধৃত হন। বোদ্বাইয়ে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তাঁর গ্রেপ্তারের সংবাদে দিল্লী, আহ্মদাবাদ প্রভৃতি নানা স্থানে দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়ে লোকক্ষয় হ'ল। গান্ধীজী স্বয়ং আহ মদাবাদে

গমন করেন ও তাঁর নির্দ্ধেশে জনতা সর্ব্বত্র আবার শাস্তভাব ধারণ করে। তিনি অতঃপর সত্যাগ্রহ আন্দোলন স্থগিত রাথেন। অক্টোবর মাসে নিষেধাক্তা তুলে নেওয়া হলে গান্ধীজী পঞ্জাব যান ও সব বিষয় সচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন। কংগ্রেস যে কমিটি বসালেন তার অক্সতম সদস্য হিসাবে তিনি পঞ্জাবের অত্যাচরিত অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেন। অক্সসন্ধান কালে কোন মতামত প্রকাশ অবিধেয় বলে তিনি ঠিক্ সময়ের জন্ম অপেক্ষা করতে লাগ্লেন।

ভারতবর্ষে এইরূপ প্রবল বিক্ষোভের মধ্যে মন্টেগু-চেম্স্ফোর্ড শাসন-সংস্থার ১৯১৯, ২০শে ডিসেম্বর ভারত-সংস্থার আইন নামে বিধিবদ্ধ হ'ল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সহকারী ভারত-সচিব রূপে লড সত্যেক্সপ্রসন্ন সিংহ হাউদ্ অফ্লর্ডদ্এ আইন উত্থাপন করেন। সিংহ মহাশয় ইতিপূর্ব্বেই লর্ড উপাধি লাভ করায় লর্ড সভায় আসন গ্রহণ করেছিলেন। এই শাসন-সংস্থারকে এক কথায় নাম দেওয়া হ'ল ভায়াকি। লায়নেল কাটিদ ১৯১৫ সালে বিলাতে বদে সার উইলিয়**ম** ডিউকের সহযোগে ভারত-শাসনের একাট পরিকল্পনা স্থির করেন। সার উইলিয়ম মেয়ার এই পরিকল্পনাটির নাম দেন ডায়াকি। ভারত-সচিব মি: মন্টেগু অক্ত সব পরিকল্পনা, মায় কংগ্রেস-লীগ স্কীম, অগ্রাহ্ করে উক্ত পরিকল্পনা ও নাম পর্যান্ত মূলতঃ গ্রহণ করেন। ডাগাকির অর্থ — দ্বৈত-শাসন। ভারতবর্ষের প্রদেশগুলিতে এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়। ভারত-সচিব, ভারত গবর্ণমেন্ট ও প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টগুলির কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব নির্দ্ধারণ করে দেওয়া হ'ল এ আইনে। ভারত-সচিবের কৌন্সিলের সদস্য সংখ্যা অনুদ্ধ বার ও অন্যন আট ধার্য্য করা হ'ল। তাঁর কর্ত্তব্য ভাগ করে বিলাতে ব্যবসা বাণিজ্য ও অক্সাক্স কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-সমূহ একজন হাই কমিশনারের উপর প্রদত্ত হ'ল। অর্থ সম্পর্কে ভারত-গবর্ণমেন্টের স্বাধীন ভাবে কার্য্য পরিচালনার ক্ষমতা স্বীকৃত হ'ল। ব্যবস্থা পরিষদে নির্ম্বাচিত সদস্যরা সংখ্যাধিক্য লাভ করলেও গবর্ণমেন্টের নীতি নিয়ন্ত্রণে তাঁদের কোন ক্ষমতা বা দায়িত্ব স্বীকৃত হ'ল না। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে সদস্যগণ বজেট আলোচনায় যোগ দানের অধিকার ও বিশেষ বিশেষ দফা ( যেমন—সৈক্ত ব্যয়, সিবিলিয়ান কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ইত্যাদি) ছাড়া অন্ত সব বিষয়ে ভোটদান ক্ষমতা লাভ করলেন। কিন্তু কোন প্রস্তাব অধিকাংশের ভোটে অগ্রাহ্য হলেও বড়লাট বিশেষ ক্ষমতা বলে তা বাহাল রাথ তে পারবেন স্থির হ'ল। প্রদেশ সম্পর্কেও এই একই ব্যবস্থা। শাস্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্ম ভারতীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদগুলির উপরে বড়লাট ও প্রাদেশিক লাটদের বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হল। তাঁরা নিজ দায়িত্বে ছ' মাসের জন্ম অর্ডিনান্দ বা জরুরী আইন জারি করতে পারবেন। তবে ছ'মাদ পরে ব্যবস্থা-পরিষদে তা পেশ করারও কথা হয়। কিন্তু পরিষদ অগ্রাহ্য করলে নিজ দায়িত্বে একে স্থায়ী আইনে পরিণত করার ক্ষমতাও তাঁদের দেওয়া হ'ল। ভারত-বাসীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এইরূপে কার্য্যতঃ অস্বীকার করা হ'ল।

এ আইন দারা প্রদেশসমূহেই ডায়ার্কি শাসন প্রবর্ত্তিত হয়। প্রাদেশিক বিভাগগুলিকে হু'ভাগ করে দেশ-শাসনের পক্ষে অপেক্ষাকৃত অধিক গুরুত্বপূর্ণ (যেমন-রাজম্ব, পুলিস, আইন-আদালত প্রভৃতি) অংশ সরকার নিজ হন্তে রাথ লেন ও এর নাম দিলেন 'রিজার্ভড়' বা 'সংরক্ষিত', আর অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ ( যেমন – স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি) অংশ ছেড়ে দিলেন নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য থেকে নিযুক্ত মন্ত্রীদের হাতে। এ অংশের নামকরণ হ'ল ট্রান্স্কারড় বা হস্তান্তরিত। কিন্তু রাজস্ব সচিবের নিকট, তথা প্রত্যক্ষভাবে সরকারের নিকট মন্ত্রিদের হাত-পা বাঁধা; কোন নৃতন প্রস্তাব বা পরিকল্পনা রাজস্থ বিভাগ

পরীক্ষা করে অন্ত্রুমতি না দিলে তা ব্যবস্থা-পরিষদে উত্থাপনের ক্ষমতা তাঁদের দেওয়া হ'ল না। নিথিল-ভারতীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির প্রত্যেকের আয়ের পন্থা ধারাক্রমে নির্দ্ধারিত হ'ল। প্রতি বছর প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির পক্ষে ভারত-গবর্ণমেণ্টকে দেয় রাজস্ব মেষ্টন কমিটি নির্ণয় করে দিলেন।

দীর্ঘকাল আন্দোলনের ফলে এবারেই ভারতবাদী সাক্ষাৎভাবে ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার পোলে। প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদ-শুলতে সদস্থা-নির্ব্বাচক ভোটদাতাদের সংখ্যা হ'ল ৫০ লক্ষ। নারীরা এবারেও ভোটদানে অধিকার পেলেন না, তবে এরূপ নির্দ্দেশ দেওয়া হ'ল যে, প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদগুলি গঠিত হবার পর তাঁরা ইচ্ছা করলে নিজ নিজ প্রদেশে নারীর ভোটাধিকার দান করতে পারবেন। পরে কোন কোন ব্যবস্থা-পরিষদ নারীদের এ অধিকার দিয়েছিলেন। নিথিল-ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে ও কৌন্দিল অফ্ ষ্টেটে (এটি এবারে নৃতন গঠিত হয়) নির্দ্দিপ্রসংখ্যক সদস্থ সাক্ষাৎ ভোটেই নির্ব্বাচিত হতেন। তবে দ্বিতীয়টিতে নির্ব্বাচকমণ্ডলী এমনভাবে গঠিত হয় যে, সরকার অধিকাংশ সদস্থকেই নিজ মতান্থবন্তী করে নিতে পারেন।

এখানে বলা আবশ্যক যে, নিখিল-ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদেও নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যাধিক্য ছিল। প্রথমটির ভোটদাতাদের সংখ্যা দশ লক্ষ, ও দ্বিতীয়টির সংখ্যা ১৭,৩৬৪। নৃতন আইনে গবর্ণমেন্টের বিভিন্ন বিভাগের উচ্চতন পদগুলিতে অধিকসংখ্যায় ভারতীয় নিয়োগের কথা হ'ল। সিবিল সার্বিসের এক তৃতীয়াংশ পদে ভারতবাসী নিয়োগের প্রস্তাব হয় ও প্রতিবছর এ হার বৃদ্ধির নির্দেশ থাকে। বিলাতে ও ভারতবর্ষে একই সময়ে পরীক্ষা গ্রহণের দাবিও অংশতঃ প্রণের ব্যবস্থা হ'ল। এর সঙ্গে সক্ষে কিন্তু ব্রিটিশ সিবিলিয়ানদের বেতন, পেন্সন, ভাতা, ছুটি প্রভৃতি

স্বায়ত্ত-শাসন প্রচেষ্টায় কংগ্রেস ও মোস্লেম লীগ ৩৫১ বাড়াবারও ব্যবস্থা হ'ল। এশার কমিটি সৈন্ত বিভাগ ও লী কমিশন সাধারণ শাসন-বিভাগগুলি সম্বন্ধে শীঘ্রই এ বিষয়ে ব্যবস্থা করলেন।

এবারকার শাসন-সংস্থারে কিন্তু পূর্ব্বেকার পৃথক নির্বাচন প্রথা আরও ব্যাপকতর হয়। ১৯১৬ দালে লক্ষ্ণে শহরে কংগ্রেদ ও মোদলেম লীগ আত্ম-নিয়ন্ত্রণের আদর্শ সম্মুখে রেখে স্বরাজের প্রথম ধাপ হিসাবে পৃথক্ নির্ব্বাচনের ভিত্তিতে হিন্দু ও মুসলমান সংখ্যা নির্দিষ্ট করে একটি পরিকল্পনা রচনা করেন। বর্ত্তমান শাসন-সংস্কারে এই পরিকল্পনার আদর্শ ও কর্ম্ম-পদ্ধতি সবই অগ্রাহ্ম হ'ল বটে, কিন্তু পৃথক্ নির্কাচন ও মুসলমান সদস্য সংখ্যার ধারা তুইটি কর্তুপক্ষ গ্রহণ করলেন। এর সাহায্যে পরবর্ত্তীকালে ভারতবর্ষের প্রধান হু'শ্রেণীর মধ্যে বিরোধ পাকিয়ে তোলা স্বার্থান্বেরীদের পক্ষে সম্ভবপর হয়েছে। পঞ্জাবে শিথরা ও ভারতের সর্ববত্র ইউরোপীয়, ফিরিঙ্গি ও ভারতীয় খুষ্টানরা পুথক নির্ব্বাচনের অধিকার লাভ করলে। জমিদার, বিশ্ববিত্যালয়, বণিক্সভা প্রভৃতি নিয়ে বিশেষ নির্বাচক-মণ্ডলী গঠিত হ'ল। ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ ও প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদগুলির সভাপতি প্রথম চার বছর সরকার মনোনীত করবেন ও চার বছর অন্তে প্রত্যেকে নিজ নিজ সভাপতি নির্ব্বাচনের অধিকার পাবেন স্থির হ'ল। ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ ও কৌন্দিল অফ্ ষ্টেটের সদস্থ সংখ্যা বথাক্রমে ঠিক হ'ল ১৪৩ ও ৬০, এর ভিতরে নির্বাচিত সদস্ত সংখ্যা যথাক্রমে ১০০ ও ৩৪ জন। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপরিষদগুলিতে মনোনীত ও নির্বাচিত প্রতিনিধি-সংখ্যা নির্লীত হ'ল এইরূপ.

|   | ^ | • |
|---|---|---|
| U | " | _ |
|   |   |   |

| ব্যবস্থা-পরিষদ |            | নিৰ্কাচিত সদস্খ |           | সরকার কর্তৃক     |      |
|----------------|------------|-----------------|-----------|------------------|------|
|                | <br>সাধারণ | পৃথক্           | <br>বিশেষ | মনোনীত<br>মনোনীত | মোট  |
| বাংলা          | 89         | 88              | ٤5        | २७               | ১৩৯  |
| মাদ্রাজ        | ৬৫         | २०              | 20        | २৯               | ১२१  |
| বোম্বাই        | 89         | २२              | >>        | <b>૨ c</b>       | >>>  |
| যুক্ত-প্রদেশ   | ৬০         | 30              | > •       | २७               | ১২৩  |
| পঞ্জাব         | २०         | 88              | ٩         | २२               | ನಿತಿ |
| বিহার-উড়িয়া  | 86         | <b>6</b> ¢      | ۾         | 29               | >00  |
| মধ্যপ্রদেশ     | 8 •        | ٩               | ٩         | ১৬               | 90   |
| আসাম           | 52         | >>              | ৬         | >9               | ৫৬   |

এ পর্যান্ত ভারতের শাসন-পদ্ধতির সঙ্গে করদ ও মিত্র রাজাদের জড়িত করার কোন ব্যবস্থা হয় নি। এবারে উক্ত আইনভুক্ত না হলেও ভারতীয় রাজন্মবর্গকে একটি নিয়মিত সঙ্গেবর অধীন করবার জন্ম 'চেম্বার অফ্ প্রিন্সেন্প' গঠনের প্রস্তাব হ'ল। এ সঙ্গেবর অধিবেশন বছরে একবার হবে ও এর কার্যক্রম স্বয়ং বড়লাট নির্দ্ধারিত করবেন স্থির হয়। মন্টফোর্ড রিপোর্টেই ব্রিটিশ-ভারত ও রাজন্ম-ভারতে সংমালনে একটি নিথিল-ভারত ফেডারেশন প্রতিষ্ঠার আভাষ দেওয়া হয়।

শাসন-সংস্কার আইন বিধিবদ্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে একটি রাজকীয় ঘোষণায় রাজবন্দী ও অক্সান্ত বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর দণ্ডিত ব্যক্তিদের মুক্তি দেওরা হ'ল। পঞ্জাবে সামরিক আইনে দণ্ডিত ও ধৃত বন্দীরাও মুক্তি পেলেন। এইরূপ আবস্থার মধ্যে এবারে অমৃতশহরে কংগ্রেসের অধিবেশন হ'ল। মুক্তবন্দীরা প্রায় সকলেই কংগ্রেসে যোগ দিলেন, আলীভ্রাতৃদ্বয়ও মুক্তি পেয়ে যথাসময়ে কংগ্রেসে উপস্থিত হন। অভার্থনা-সমিতির সভাপতি

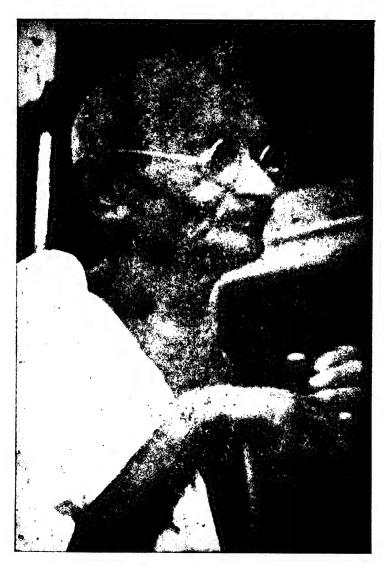

মোহনদাস করমটাদ গান্ধী



কস্তরবাঈ গান্ধী

স্বায়ত্ত-শাসন প্রচেষ্টায় কংগ্রেস ও মোসলেম লীগ ৩৫৩ स्रोमी अन्नानन পঞ्जादित এই वृक्तित मठएडम जूल मकनरक कः धारम যোগদান করতে আবেদন জানিয়েছিলেন। মডারেটরা কিন্তু এতে সাডা দিলেন না। তাঁরা কংগ্রেস অধিবেশনের অব্যবহিত পরেই কলকাতায় স্বতম্ব সম্মেলন করলেন। অবশ্য শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ও নরসিংহ শর্মা এবারেও কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন। মূল সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহ্রুর অভিভাষণের প্রতি ছত্র পঞ্চাবের অত্যাচরিতদের প্রতি সমবেদনায় ভরপূর। পঞ্জাবে অহুষ্ঠিত অনাচার তদস্তাধীন বিধায় কংগ্রেস মতামত প্রকাশ না করলেও বড়লাট লর্ড চেম্স্ফোর্ড ও সারু মাইকেল ওডাওয়ারকেই এসবের জক্ত মূলতঃ দায়ী করলেন ও দায়িত্বপূর্ণ পদ থেকে তাঁদের অব্যাহতি দিতে ব্রিটিশ কর্ত্তপক্ষকে অমুরোধ জানালেন। রোলট আইন, কম্বর মাপ আইন প্রভৃতির জক্তও গবর্ণমেন্টের নিন্দাবাদ করা হ'ল। কিন্তু গতবারের মত এবারকার অধিবেশনেরও প্রধান প্রস্তাব হ'ল শাসন-সংস্কার সম্পর্কে। কংগ্রেস-লীগ পরিকল্পনার ভিত্তি মণ্টফোর্ড শাসন-সংস্কারে একেবারে অগ্রহ্ম করা হয়েছে। তাই কংগ্রেদ্ দৃঢ়তার সঙ্গে এই মত প্রকাশ করলেন যে, ভারতবাসীরা পূর্ণ দায়িত্বশীল স্বায়ত্ত-শাসনের সম্পূর্ণ উপযুক্ত, স্থতরাং নৃতন আইনে যেরূপ শাসন-সংস্থারের প্রস্তাব করা হয়েছে তা অযথেষ্ট, অসম্বোধজনক ও নৈরাশ্রব্যঞ্জক ("inadequate, unsatisfactory and disappointing") | মণ্টেগু সাহেবের চেষ্টা-যত্নের জন্ম কংগ্রেস তাঁকে ধন্মবাদ জ্ঞাপন করতে ক্রটি করেন নি। মোদলেম লীগের অধিবেশনেও অনুরূপ প্রস্তার

গৃহীত হ'ল।

## যুগসন্ধিক্ষণে মহাত্মা গান্ধী

অমৃতশহর কংগ্রেসে আসন্ধ শাসন-সংস্কার সম্পর্কে স্থাচিন্তিত প্রস্তাব গৃহীত হ'ল বটে, কিন্তু তুরস্কের ভাবী ত্রবস্থার আঁচ পেয়েও কংগ্রেস একটি প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। কিন্তু পঞ্জাবের অনাচার সম্পর্কে তথনও তদন্ত কমিটির রিপোর্ট বের না হওয়ায় ব্যাপকভাবে কোন প্রস্তাব উত্থাপন করা সম্ভব হয় নি। তবে শীঘ্রই যে ভারতের রাজনৈতিক গগনে এক ভীষণ ঝড় উঠতে পারে তার আভাষ পাওয়া গেল।

১৯২০ সালের ১লা জাতুয়ারী একটি বিশেষ কারণে স্মরণীয়। প্রায় শত বর্ষ ধরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে—মরিসস, দক্ষিণ আফ্রিকা, পূর্ব্ব আফ্রিকা, মানয়, ফিজি দ্বিপপুঞ্জ, অষ্ট্রেনিয়া, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি অঞ্চলে ভারতবর্ষ থেকে ঠিকা মজুর প্রেরণের যে রীতি বলবৎ ছিল ১৯১৯ সালের শেষ ভাগে ভারত-সরকার আইন করে তা বন্ধ করে দিলেন। এজন্ম कानविनम्र ना करत्र >ना जानूयात्री এই উপলক্ষে আনন্দোৎসব করা ধার্য্য হ'ল। আর মহাত্মা মোহনদাস করমটাদ গান্ধীর নেতৃত্বেই এ উৎসব সম্পন্ধ হয়। প্রবাসী ভারতীয়দের অকৃত্রিম বন্ধু মহামতি সি এফ এণ্ড জের নাম এ প্রসঙ্গে আমরা শ্রন্ধার সঙ্গে শরণ করি। তিনি মূলে ছিলেন পাদ্রী, প্রথমে দিল্লীর সেন্ট ষ্টিফেনস্ কলেজে অধ্যাপনা কার্য্যে ব্রতী হন। ক্রমে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে রবীক্সনাথের শাস্তিনিকেতনে শিক্ষকতা কার্য্যে যোগদান করেন। এখানে ডব্লিউ ডব্লিউ পীয়ার্সন তাঁর সহযোগী হন। ভারতবর্ষে ও বহির্ভারতে ভারতবাদীর সেবায় এণ্ড জ সাহেব সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। লোকে তাঁকে আদর করে 'দীনবন্ধু' এণ্ডুজ নাম দিয়েছিল। ১৯৪০ সালে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেছেন। এণ্ডুজ ভারতবর্ষের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বিভিন্ন সমস্তা সম্বন্ধে বছ

পুস্তক প্রণয়ন করেছেন। তিনি ছিলেন ভারতবাসীর পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষপাতী। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ই স্বাধীনতার আবশুকতা প্রতিপাদন করে "Indian Independence—the Immediate Need" শীর্ষক একথানি পুস্তক লেখেন। দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রবাসী ভারতীয়দের অক্সতম অকৃত্রিম বন্ধু মিঃ এইচ এস এল পোলকের নামও এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

ভারতবাসীর এ আনন্দ কিন্তু অধিক দিন স্থায়ী হ'ল না। শীদ্রই ছুরস্কের প্রতি মিত্রশক্তিদের, বিশেষ করে, ব্রিটিশের কঠোর মনোভাব প্রকটিত হয়ে পড়ল। ভারতবর্ষের মুসলমান সমাজে এজক্ত ভীষণ বিক্ষোভ উপস্থিত হ'য়। তুরস্কের স্থলতান মুসলমান জগতের থলিফা ও পবিত্র তীর্থস্থানসমূহের রক্ষক। তাঁর রাজ্যচ্যুতি ঘটলে বা তুর্কী সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হলে মুসলমান সমাজের ধর্মহানির বিশেষ আশক্ষা। বড়লাট লর্ড চেম্স্ফোর্ডের নিকট ও বিলাতে ভারত-সচিব মিঃ মণ্টেগু এবং প্রধান মন্ত্রী মিঃ লয়েড জর্জের নিকট প্রতিনিধি দল প্রেরিত হ'ল। কিন্তু কোন ফলই হ'ল না। বড়লাট তো স্পষ্ট করেই বললেন যে, মিত্রশক্তিদের সমবেত সিদ্ধান্ত ব্রিটেনকে মেনেই নিতে হবে! এর প্রতিকারের জক্ত মহাত্মা গান্ধী মুসলমান নেতৃর্ন্দকে সম্পূর্ণরূপে আত্ম-শক্তির উপর নির্ভর করতে উপদেশ দিলেন ও তাঁদের নিকট অহিংসা অসহযোগের প্রস্তাব করলেন।

বস্ততঃ যথন সেভার্স সন্ধির শর্ত্ত (১৪ই মে, ১৯২০) প্রকাশিত হ'ল তথন মিত্রশক্তি তথা ব্রিটেনের মনোভাব বৃঝ্তে কারো বাকী রইল না। কন্ট্যাণ্টিনোপ্লে তুকী স্থলতান মিত্রশক্তিবর্গের নজরবন্দী হয়ে রইলেন। তুরস্কের ইউরোপে স্থিত অংশ একটি কমিশনের শাসনাধীন হ'ল, তুকী সাম্রাজ্য—আরব, পালেষ্টাইন, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া (বর্ত্তমান নাম

ইবাক ) ব্রিটিশ ও ফরাসীরা ম্যাণ্ডেটের আবরণে নিজ নিজ স্থবিধা মত আয়ত্ত করে নিলে। মাত্র এশিয়া মাইনরে যেথানে খাঁটি তুর্কীদের বাস সেই অঞ্চলটি স্থলতানের অধীনে রাখার ব্যবস্থা হ'ল। যে পর্য্যন্ত না তুকীরা এ সব শর্কে রাজি হয় ততদিন স্থলতানকে মিত্রশক্তি বাহিনীর সাহায্যে শান্তি শঙ্খলা রক্ষা করতে হবে। এরপ হীন শর্তাবলী প্রকাশে ভারতীয় মুসলমানগণ স্বভাবতঃই ব্রিটেনকেই দায়ী করলে। মহাত্মা গান্ধী তাদের এই বিপদে সহায় হলেন। এলাহাবাদে নিখিল-ভারত মোসলেম শীগের কৌন্সিল বা কার্যাকরী সমিতিতে গান্ধীজী অসহযোগের মর্ম্ম ও গুরুত্ব বুঝিয়ে দিলে নেতৃবর্গ এতে তাঁদের সন্মতি জানালেন। ২৮শে মে তারিথে বোঘাই শহরে অনুষ্ঠিত থিলাফৎ সম্মেলনে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়। মুসলমান-গণ হিন্দুসমাজের সঙ্গে একযোগে কার্য্য করবার প্রয়োজনীয়তা এবারেও বিশেষ করে অনুভব করলে। বাস্তবিক, তুরস্ক এক হিসাবে ভারত-বর্ষের প্রকৃত বন্ধ। স্বদেশী আন্দোলনের সময় ভেদ-নীতির প্রকোপে হিন্দু মুসলমান যথন পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হবার উপক্রম হয় তথন এল ভুরম্বের বিপদ। ১৯১১-১৩ সাল, এই তিন বছর ভূর্কির উপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে যায় তাতে মুসলমাগণ শাসকজাতির উপর আত্মা রাখতে না পেরে, হিন্দু সমাজের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ ভাবে চলবার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ ভাবে অমুভব করে। ভারতের অসহযোগ আন্দোলন দেভার্স দন্ধি নাকচে এবং মিত্রশক্তি ও তৃকীর মধ্যে লজান সন্ধি সংসাধনে বিশেষ সহায়তা করেছে। মহাত্মা গান্ধীর নাম তুর্কী সমাজে আজও বিশেষ শ্রদ্ধার উদ্রেক করে।

পঞ্জাবের অনাচারে ভারতবাসী মাত্রেই বিক্ষুর। কংগ্রেস সাব-কমিটির রিপোর্ট বের হ'ল ২৫শে মার্চ্চ। এ রিপোর্টে স্বাক্ষর করেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, চিত্তরঞ্জন দাশ, মুকুন্দ রামরাও জয়াকর, ফজলুল্ হক ও আবরাস তারেবজা। তাঁদের কার্য্যে বিশেষ ভাবে সাহাষ্য করেন দীনবন্ধু এণ্ডুজ, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, জবাহরলাল নেহ্রু, সান্তনম্ ও পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়। স্বাক্ষরকারিগণ পঞ্জাবে কোনরূপ বিদ্রোহের লক্ষণ দেখ্তে পান নি। এসব অনাচারের জন্ম তাঁরা সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ ভাবে বড়লাট লর্ড চেম্দ্ফোর্ড, সার্ মাইকেল ওডাওয়ার, জেনারেল ডায়ার থেকে আরম্ভ করে বহু উচ্চ ও নিম্পদৃত্ব কর্মচারীকে দায়ী করলেন।

গবর্ণমণ্ট নিযুক্ত হাণ্টার কমিটির রিপোর্ট বের হয় পরবর্তী ২৮শে মে।
সভাগণ একমত হয়ে রিপোর্ট দিতে পারেন নি। কমিটির সদস্য চিমনলাল
শীতলবাদ ও পণ্ডিত জগৎনারায়ণ লাল স্বতন্ত্র রিপোর্ট দেন। তাঁরা পঞ্জাবে
সামরিক আইন জারির যুক্তিযুক্ততা সম্পূর্ণ অস্থাকার করেন ও এর
উপর ভিত্তি করে তাঁদের সিদ্ধান্ত নির্দ্ধারত হয়। কংগ্রেস তদন্ত কমিটির
রিপোর্টের সঙ্গে তাই মূল বিষয়ে এ ত্'জন সভ্য প্রায় একমত ছিলেন।
কিন্তু হাণ্টার কমিটির অধিকাংশ সভ্য (ইংরেজ) সামরিক আইনের
প্রয়োজনীয়তার সপক্ষে মত প্রকাশ করলেন ও অত্যাচারী কর্ম্মচারীদের
মৃত্র ভর্ৎসনা করেই নিরস্ত রইলেন। তবে তাঁরা একথা স্থীকার না করে
পারলেন না যে, পঞ্জাবে ব্রিটিশ-রাজের বিরুদ্ধে কোন বিদ্রোহ বা ষড়যন্ত্রের
আয়োজন বা আফগান যুদ্ধের সঙ্গে এর কোন সংস্রব ছিল না। তাঁরা
আরও বল্লেন যে, অতক্ষণ গুলি চালাবার অকুমতি দিয়ে ডায়ার ভাল
কাজ করেন নি। অন্ত কোন কোন বিষয়েরও তাঁরা সমালোচনা করেন।

হাণ্টার কমিটির অধিকাংশ সভ্য ইংরেজ কর্ম্মচারীদের অপরাধ লঘু করারই চেষ্টা করেছিলেন। একারণ সাধারণে রিপোর্টের তেমন মূল্য দিলে না, পরস্ক জনমত ক্রমে অধিকতর তীব্র হয়েই উঠ্ল। ভারত ও ব্রিটিশ গ্রবর্ণমণ্ট হাণ্টার কমিটির অধিকাংশের মতামতই গ্রহণ কর্লেন। হাউদ্ অফ্ কমন্দেও অতঃপর, ৮ই জুলাই তারিথে পঞ্চাবের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা হ'ল। ভারত-সচিব মিঃ মন্টেগু ডায়ারের গুলি চালনার কথা উল্লেখ করে এইমাত্র বল্লেন যে, ডায়ারের ভয়য়র বিচার বিল্রম হয়েছিল ('grave error of judgment'') ডায়ারকে ভারত-গবর্ণমেন্টের অধীন কোন নৃতন পদে নিয়ুক্ত করা হবে না স্থির হ'ল। হাউদ্ অফ্ লর্ডদ্ কিন্তু অধিকাংশ ভোটেই (১২৯—৮৬) হাউদ অফ কমন্সের এই সিদ্ধান্তে ছংথ প্রকাশ করে এক প্রস্তাব গ্রহণ করলেন ও ডায়ারের গুণপনায় আস্তরিক ক্রতজ্ঞতা জানালেন! এই বার্ত্তা যথন ভারতবর্ষে পৌছল তথন ভারতবাসীদের মনোভাব কিরপ তিক্ত হয়েছিল তা সহজেই অমুমেয়। ইংরেজ মহিলারা আবার 'বীরস্ব' প্রকাশের জন্ম চাঁদা ভুলে ডায়ারকে তিন লক্ষ টাকা পুরস্কার দেন!

নিথিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি ইতিপূর্ব্বেই ৩০শে মে তারিথে বারাণসী ধামে সমবেত হন এবং থিলাফৎ ও পঞ্জাবের অনাচার সম্পর্কে ইতিকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্ম কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করেন। কলকাতায় অধিবেশন স্থল নির্দ্ধারিত হ'ল।

অহিংস অসহযোগ প্রস্তাব থিলফৎ সম্মেলনে গৃহীত হবার পর
মহাত্মা গান্ধী পরবর্ত্তী ১লা আগষ্ট প্রকাশ্যে আন্দোলন স্কর্ক করা
সাবাস্ত করলেন। এইদিন সর্ব্বত্র হরতালও ঘোষিত হয়েছিল। কিন্তু
ভারতের ও ভারতবাসীর এই সঙ্কট মুহুর্ত্তে এর পূর্বদিন ৩১শে জুলাই রাত্রি
১-৪৫ মিনিটের সময় লোকমান্ত বালগঙ্গাধর তিলক মহাপ্রয়াণ করলেন।
কর্ত্তব্যবিমৃঢ় জাতি তাঁর নিকট কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ লাভ করবেন সকলে এই
আশা করেছিল। একারণ এসময় তাঁর প্রয়াণ ভারতবাসীর পক্ষে মর্ম্মান্তিক
হ'ল। জাতি ধর্ম্ম ও মত বৈষম্য ভুলে ভারতবর্ষের নেতৃবর্গ ও জনসাধারণ
তাঁর প্রতি শেষ সম্মান প্রদর্শন করেন। ভারতের সর্ব্বত্র তাঁর শোকে

হরতাল ও জনসভা অনুষ্ঠিত হয় ও স্মৃতি রক্ষার্থ নানা স্থানে বিভিন্ন প্রকার আয়োজন হয়। কংগ্রেসও তাঁর স্মৃতি-রক্ষার বিশেষ আয়োজন করেন।

মহাত্মা গান্ধী এপর্যান্ত যে-সব আন্দোলন চালিয়েছেন তার নাম কথনো দেওয়া হয়েছে 'প্যাসিভ্ রেজিষ্টান্স' বা নিক্রিয় প্রতিরোধ, কথনো বা দেওয়া হয়েছে সত্যাগ্রহ। অহিংসা ও প্রেম এর মূল উপজীব্য। শক্রর কর্মাগুলির প্রতিরোধে যত রকমের ছঃখই আস্কুক না কেন সবই সহ্থ করব, কিন্তু তার প্রতি কার্য্যে, বাক্যে এমনকি চিন্তায়ও হিংসার ভাব পোষণ করব না, বরং তাকে আত্মীয় জ্ঞানে ভালবাস্ব— স্পষ্ট কথায় সত্যাগ্রহের মানে হ'ল এই। মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, সত্য ও অহিংসা বা প্রেম একটি টাকার এ-পিঠ ও-পিঠ। তিনি একথাও বলেছেন যে, সত্যাগ্রহ কাপুরুষের ধর্ম্ম নয়। কাপুরুষতা ও হিংসা এ ছটির ভিতর তিনি হিংসাকেই উচ্চতর স্থান দেন। তিনি ভারতবর্ষের পক্ষে অহিংস অসহযোগকেই উৎকৃষ্ট পন্থা বলে মনে করলেন। তিনি বলেন,

''আমি বিশ্বাস করি অহিংসা হিংসার চেয়ে সহস্র গুণে বড়, দণ্ডের চেয়ে ক্ষমা অধিকতর পুরুষোচিত। ক্ষমা বীরস্ত ভূষণম্।

"ক্ষমা সৈনিকেরও ভূষণ। দণ্ড দানে বিরতিকে তথনই ক্ষমা বলি যথন ক্ষমা প্রদর্শকের দণ্ড দানের ক্ষমতা থাকে। ক্ষমতাহীন লোকের ক্ষমা প্রদর্শন নির্থক। ইঁহুর তার ভক্ষক বিড়ালকে কথনই ক্ষমা করতে পারে না। কিন্তু আমি ভারতবর্ষকে তেমন নিঃসহায় বা হুর্বল মনে করি না, আমি নিজেকেও তেমন নিঃসহায় ও হুর্বল মনে করতে অক্ষম।

"আমি কল্পনাবিলাসী নই। আমি নিজেকে আদর্শপ্রিয় কর্মী বলে মনে করি। অহিংসা শুধু মুনি-ঋষিরই পালনীয় নয়। সাধারণ লোকেও অহিংস হ'তে পারে। হিংসা যেমন পশুর ধর্ম্ম অহিংসা তেমনি মন্তুয়ের ধর্ম। মন্তুয়ান্ত ঐশী শক্তির নিকট আমাদের নতি দাবি করে। "আমি তাই ভারতবাসীর সম্মুখে সনাতন আক্মোৎসর্গ নীতি উপস্থিত করেছি। কারণ সত্যাগ্রহ ও তার সন্তান অসহযোগ ও নিজ্ঞিয় প্রতিরোধ ছংখভোগের নৃতন নাম মাত্র। যে-সব ঋষি হিংসার প্রাবল্যের ভিতরেও অহিংসার সন্ধান পেয়েছিলেন তাঁরা নিউটনের চেয়ে বড় আবিষ্ণতা, তাঁরা ওয়েলিংটনের চেয়ে বড় যোদ্ধা। নিজেরা অস্ত্র-ব্যবহার জেনেও তাঁরা এর অনাবশুকতা বুঝেছিলেন ও পরিশ্রান্ত বিশ্বজ্ঞগৎকে এই শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, এর মুক্তি হিংসার পথে নয়, অহিংসারই মধ্যে।

"আমি স্থতরাং ভারতবর্ষ তুর্বল বলে তাকে অহিংসা-নীতি গ্রহণ করতে বলি না। তার শক্তি-সামর্থ্যের বিষয় জেনেই আমি তাকে অহিংসা নীতি গ্রহণ করতে বলি। আমি চাই যে, ভারতবর্ষ জাত্মক —তার আত্মা অমর, দৈহিক তুর্বলতা সত্ত্বেও সে চিরজয়ী।

"দিন-ফিন নীতি থেকে আমার অসহযোগ-নীতি স্বতন্ত্র, কারণ এ এমন ভাবে পরিকল্পিত যে, হিংদার পাশে এর অনুসরণ অসম্ভব। কিন্তু যাঁরা অস্তবলে বিশ্বাদী তাঁদেরও আমি অহিংস অসহযোগ নীতি পরথ করতে অনুরোধ করি। আমার দৃঢ় বিশ্বাদ, জগতের প্রতি ভারতবর্ষের স্থানিন্দিষ্ট কর্ত্তব্য বা মিশন আছে।"

মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ ও কর্ম প্রণালী সম্পূর্ণ নৃতন। নেতৃবর্গ এ সব গ্রহণে স্বভাবতঃই দ্বিধা প্রকাশ করলেন। জনমত কিন্তু এর বিশেষ পক্ষপাতি হয়ে উঠ্ল। বস্তুতঃ, ভারতবর্ষের বিরাট জনসমূদ্র এর দ্বারা ষেন অকূলে কূল পেল। সকলেই যে গান্ধীজীর মত অহিংসাকে ধর্মের অঙ্গ বলে গ্রহণ করলেন তা নয়। জবাহরলাল তাঁর আত্মজীবনীতে লিথেছেন, তথন অনেকের পক্ষে এমনকি নেশনাল কংগ্রেসের পক্ষেও অহিংসা-নীতি আদর্শে পৌছবার প্রকৃষ্ট উপায় বলেই গণ্য হয়।

মহাত্মা গান্ধী তাঁর কৈশর-ই-হিন্প দক সরকারে ফেরত দিলেন।

প্রস্থাবিত অহিংস অসহযোগ নীতি সম্পর্কে বড়লাট চেম্স্ফোর্ডকে একথানি পত্রে জানিয়ে তবে নির্দিষ্ট দিনে তিনি প্রচার কার্য্য আরম্ভ করলেন। প্রথম থেকেই তাঁর কার্য্যে প্রধান সহায় হলেন মৌলানা সৌকৎ আলী ও মহম্মদ আলী। মহাত্মাজী এই উদ্দেশ্যে মাদ্রাজ প্রদেশ প্রথম সফর করেন। তিনি যেখানেই যান সর্ব্যন্ত নরনারী তাঁকে অভিনন্দন জানান ও অহিংস আন্দোলনে যোগ দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি তখন পর্যান্ত মাত্র তুটি বিষয়ের প্রতিকার উদ্দেশ্য মধ্যে গণ্য করেন—(১) থিলাফৎ ও (২) পঞ্জাবের অনাচার। ওদিকে প্রাদেশিক কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান গুলেও অসহযোগ নীতির উপরে তাঁদের নিজ নিজ মতামত নিথিল-ভারতীয় কমিটিতে পেশ করলেন।

8ঠা থেকে ৯ই সেপ্টেম্বর কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হ'ল। প্রতিদিন বিশ হাজার লোক প্রতিনিধি ও দর্শকরূপে কংগ্রেসে উপস্থিত। সকলের মুথেই অফিংস অসহযোগের কথা। সকলেরই দৃষ্টি মহাত্মা গান্ধীর দিকে। এবারে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হলেন প্রবীণ চরমপন্থী নেতা ব্যারিষ্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্তী। সভাপতিত্ব করলেন লালা লজপৎ রায়। লজপৎ রায় মহাসমরের আরস্থে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন। সরকার তাঁকে স্থনজরে দেখুতেন না, তাই তিনি যুদ্ধের ভিতরে স্থাদেশে ফিরবার ছাড়পত্র পান নি। আমেরিকায় স্থিতিকালেও স্থাদেশ-সেবা তাঁর প্রধান কার্যা ছিল। সেথানে তিনি 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকা প্রতিষ্ঠা ও সম্পাদন করেন। ইণ্ডিয়া বুরো নামে একটি প্রতিষ্ঠানও তিনি স্থাপন করেন। লালাজী এ ঘূটি প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়ে দীর্ঘ ছ' বছর মার্কিনাদের নিকট ভারত কথা প্রচার করেন। জালিয়ানওয়ালা বাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও পঞ্জাবের অনাচার তাঁর চিত্ত ব্যথিত করে ও ফিরবার অনুস্বতি প্রেই প্রথম স্থ্যোগে তিনি স্বাদেশে রওনা হন। ১৯২০, ২০শে

ক্ষেব্রুয়ারী বোম্বাইয়ে পদার্পণ করে সোজা নিজ ভূমি লাহোরে গেলেন। লালাজী তাঁর উর্দ্দৃ 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় জুন মাসেই ঘোষণা করলেন যে পঞ্জাবের অনাচারের সহিত জড়িত কর্ম্মচারীদের সঙ্গে ব্যবস্থা-পরিষদে এক যোগে কর্ম্ম করা অসম্ভব, স্থতরাং তা বর্জনই শ্রেয়। কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে লালা লজপৎ রায়কে সভাপতি পদে বরণ করা হ'ল।

লালাজী তাঁর অভিভাষণে স্বভাবতঃই পঞ্জাবে সরকারী অনাচার, জালিয়ালওয়ালা বাগ, থিলাফৎ সমস্যা প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সাম্ মাইকেল ওডাওয়ারের পঞ্জাব শাসনের তীব্র সমালোচনা তাঁর অভিভাষণের একটি প্রধান অন্ধ। মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত অহিংস অসহযোগ সম্পর্কে তিনি নিজ অভিমত পূর্ব্বে প্রকাশ না করে এবিষয়ে সিদ্ধান্তের ভার কংগ্রেসের উপরই ছেড়ে দেন। লজপৎ রায় জাতির এই সম্কট মুহুর্ত্তে মডারেটদের কংগ্রেসে যোগদান করতে আহ্বান করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা এ আহ্বানে সাড়া দেন নি। তাঁরা এসময় থেকে সদলবলে অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধাচরণই করেছেন। ডায়ার্কির আমলে সরকারের অঙ্গীভৃত হয়ে আন্দোলন দমনেও তাঁরা কম তৎপর হন নি।

কংগ্রেসের ভিতরকার প্রবীণ চরমপন্থী নেতারাও অহিংস অস্থোগে সম্পূর্ণ সম্মতি দিতে পারলেন না। এনি বেসাণ্ট এ প্রস্তাবের ঘোর বিরোধিতা করেন। তিনি পূর্ব্বেও মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য করেছিলেন। বিপিনচক্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমূথ নেতৃত্বক্র অসহযোগ প্রস্তাবের মূলনীতি গ্রহণ করলেও এর ধারাগুলিতে সম্মত হতে পারলেন না, বিশেষতঃ কৌন্সিল বর্জ্জন করতে তাঁদের থ্বই আপত্তি হ'ল। বিষয়-নির্ব্বাচনী সমিতিতে ও প্রকাশ কংগ্রেসে গান্ধীজীর অসহযোগ প্রস্তাবের সংশোধনী উত্থাপন করেন বিপিনচক্র পাল ও সমর্থন করেন চিত্তরঞ্জন দাশ। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, মহম্মদ আলী জিল্লা,

বিজয়রাঘব আচার্য্য প্রভৃতিও উক্ত মতের অম্বর্ত্তী হলেন। কিন্তু চারদিন ধরে আলোচনার পর মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাবই অধিকাংশ ভোটে (১৮৮৬-৮৮৪) গৃহীত হ'ল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, প্রবীণ নেতাদের মধ্যে একমাত্র পণ্ডিত মতিলাল নেহ্রু অসহযোগ প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন। আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, বিস্তর মুসলমান প্রতিনিধি এবারে কংগ্রেসে উপস্থিত থেকে মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাব সমর্থন করেন। কংগ্রেসের সঙ্গে নিখিল-ভারত মোস্লেম লীগেরও বিশেষ অধিবেশন হ'ল ও সেথানেও অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হ'ল।

অহিংস অসহযোগ প্রস্তাব কংগ্রেসের তথা ভারতের রাজনৈতিক প্রচেষ্টার ইতিহাসে যুগান্তর আনায়ন করে। সরকারের আশ্রয় অস্বীকার করে সর্ব্বকর্মে যোল আনা আত্মশক্তির উপর নির্ভর করাই এ প্রস্তাবের মূল কথা। স্বদেশী যুগে বাঙালীরাও এইরূপ ব্রত গ্রহণ করেছিল, কিন্তু তথন এ একটি বিশেষ অক্যায় প্রতিকার কল্লেই পরিচালিত হয়। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ প্রস্তাবিও প্রথমে তৃটি বিশেষ অক্যায়ের প্রতিকার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত হয়। কিন্তু এই বিশেষ অধিবেশনেই ভারতবাসীর রাজনৈতিক আশা-আকাজ্জা যে স্বরাজ বা দেশ-শাসনে ভারতবাসীর সম্পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠা তা-ও অসহযোগের উদ্দেশ্য মধ্যে গণ্য করা হ'ল। প্রবীণ নেতা বিজয়রাঘব আচার্য্যের নির্দ্দেশেই স্বরাজ কথাটি এর সঙ্গে ভুড়ে দেওয়া হ'ল। বার বার অনাচার অত্যাচারের সন্মূর্ণীন হয়ে ভারতবাসীরা স্বরাজ লাভই এসব নিবারণের একমাত্র উপায় বলে ভাবতে শিথেছিল। এই যুগাস্তকারী প্রস্তাবটির মর্ম্ম এই,

"যেহেতু ভারত ও ব্রিটিশ সরকার থিলাফৎ সম্পর্কে ভারতীয় মুসলমানদের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করেন নি ও প্রধানমন্ত্রী স্বেচ্ছায় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন, এবং প্রত্যেক অমুসলমান ভারতবাসীরই কর্ত্তব্য মুসলমান প্রতিদের এই ধর্ম-সঙ্কটে সাহায্য করা; যেহেতু ১৯১৯ সালের এপ্রিলের ব্যাপারসমূহে উক্ত উভয় সরকার পঞ্জাবের নিরপরাধ অধিবাসীদের রক্ষা করতে মারাত্মক ভাবে অবহেলা করেছেন, বর্বর ও কাপুরুষোচিত ব্যবহার সত্ত্বেও দোষী কর্মচারীদের দণ্ডদানে অক্ষম হয়েছেন এবং যে সার মাইকেল ওডাওয়ার রাজকর্মচারীদের অনাচারের জন্ম প্রত্যক্ষ ভাবে দায়ী ও যাঁকে নিজ শাসনাধীন অধিবাসীদের তঃখ-তৃদ্দশার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থাকা সত্ত্বেও সকল দোষ ক্রটি থেকে মুক্তিদান কন্মা হয়েছে, এবং যেহেতু হাউদ্ অফ্ কমন্স ও বিশেষ করে হাউদ্ অফ্ লর্ডসের বিতর্কে ভারতবাসীর প্রতি অন্তকম্পার পূর্ণ অভাব ও পঞ্জাবে যে নির্মিত-ভাবে ভীতি প্রদর্শিত ও অনাচার অন্তর্গিত হয়েছে তার পূর্ণ সমর্থন প্রকটিত হয়েছে, এবং থিলাফৎ ও পঞ্জাব সম্পর্কে বড়লাটের ঘোষণায় মোটেই অন্তর্শোচনার ভাব পরিলক্ষিত হয়নি সেহেতু এই কংগ্রেস বিবেচনা করেন যে, এ তৃটি অন্তায়ের প্রতিকার না হলে ভারতবর্ষে শান্তি ফিরে আস্বেব না, এবং জাতির আত্মমর্য্যাদা প্রতিষ্ঠান ও ভবিন্ততে অন্তর্নপ অন্তায়ের পুনরারত্বি অসম্ভব করার একমাত্র কার্যকর উপায় স্বরাজের প্রতিষ্ঠা।

"কংগ্রেসের অভিমত এই বে, যতদিনে উক্ত অক্সার ছটির প্রতিকার ও স্বরাজ প্রতিষ্ঠা না হয় ততদিন ভারতবাসীদের পক্ষে ক্রম বর্দ্ধমান অহিংস অসহযোগ নীতি গ্রহণ ও পালন করা ছাড়া অক্স কোন উপায় নেই।

"থারা এতদিন জনমত গঠনে ও জনগণের প্রতিনিধিত্ব করায় ব্রতী রয়েছেন সে-সব শিক্ষিত শ্রেণীর এদিকে কার্য্য আরম্ভ করা উচিত। সরকার লোককে উপাধি ও সম্মান বিতরণ করে এবং বিভালয়, আইন-আদালত ও ব্যবস্থা-পরিষদের মধ্য দিয়ে তাঁদের ক্ষমতার পরিপুষ্টি সাধন করেন। আন্দোলনের বর্ত্তমান অবস্থায় সর্ব্বাপেক্ষা কম দায় গ্রহণ ও ত্যাগ-স্বীকার বাস্থনীয়, এজন্ম কংগ্রেদ সাগ্রহে শিক্ষিত শ্রেণীদের মাত্র এ কয়টি কার্য্য করতে প্রামর্শ দিচ্ছেন,—

- "ক) উপাধি বর্জন, অবৈতনিক পদ ও স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠানগুলির মনোনীত সদস্যগণের সদস্যপদ ত্যাগ,
- "(খ) গবর্ণমেণ্ট দরবার, লেভী এবং সরকারী বা আধা-সরকারী সর্ব্ববিধ অন্তর্চান বর্জ্জন,
- '(গ) সরকারী বা সরকার অন্প্রমোদিত স্থল-কলেজ ক্রমিক বর্জন ও বিভিন্ন প্রদেশে জাতীয় স্থল কলেজ প্রতিষ্ঠা,
- ''(ঘ) উকীল ও মক্কেলগণ কর্তৃক সরকারী আদালত বর্জন ও পক্ষ-প্রতিপক্ষের মধ্যে মামলা মেটাবার জন্ম সালিশী আদালত গঠন,
- "(ঙ) দৈল, কেরাণী ও জনমজুরদের মেদোপটেমিয়ায় কর্ম গ্রহণ করাম অস্বীকৃতি,
- "(চ) ব্যবস্থা-পরিষদে সদস্য পদ প্রার্থীদের নির্বাচন-পত্র প্রত্যাহার এবং যাঁরা এই নির্দেশে অমান্ত করে প্রার্থী হবেন এমন সব প্রার্থীকে ভোটদাতাদের ভোট না দেওয়া,
  - "(ছ) विरम्भी ख्रवा वय्रक छ।
- ''নিয়ম-শৃষ্থলা ও আত্মতাদের উপর ভিত্তি করে অসহযোগ নীতি পরিকল্পিত, কারণ এ ঘটি ছাড়া কোন জাতি সত্যকার উন্নতিলাভ করতে পারে না। প্রত্যেক নরনারী ও শিশুকে অসহযোগ নাতির প্রথম ধাপ অমুসরণের স্থযোগ দেওয়া উচিত। একারণ কংগ্রেস বস্ত্র সম্পর্কে সর্বসাধারণকে স্বদেশী ব্রন্ত গ্রহণে পরামর্শ দেন। ভারতীয় মূলধনে ও ভারতীর পর্যাবেক্ষণে পরিচালিত কাপড়ের কলগুলি জাতির প্রয়োজনামূর্রূপ যথেষ্ট বস্ত্র ও যথেষ্ট স্তা উৎপন্ন করতে বর্ত্তমানে অসমর্থ ও সম্ভবতঃ দীর্যকাল অসমর্থ থাক্বেন, এজক্ত কংগ্রেস এই পরামর্শ দেন যে, প্রত্যেক

গৃহে চরকায় স্থতা কাটা প্রবর্ত্তন করে ও যেসব লক্ষ লক্ষ তাঁতি উৎসাহ
অভাবে জাত-ব্যবসা পরিত্যাগ করেছেন তাঁদের বস্ত্র বয়নে উদুদ্ধ করে
বেশী পরিমাণে বস্ত্র উৎপাদনে সাহায্য করা প্রয়োজন।"

আগে বলেছি, লালা লজপৎ রায় অভিভাষণে অসহযোগ সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ না করে সিদ্ধান্তের ভার কংগ্রেসের উপড় ছেড়ে দেন। তিনি উপসংহার বক্তৃতায় কংগ্রেস কর্তৃক অসহযোগ নীতি গ্রহণে আনন্দ প্রকাশ করেন, কিন্তু সঙ্গে দফাওয়ারী ভাবে মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাবের বিরুদ্ধ সমালোচনা করতেও ক্রটি করেন নি। বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জ্জনের সার্থকতা তিনি মোটেই স্বীকার করলেন না। তাঁর মতে জাতীয় গবর্ণমেন্ট ব্যতিরেকে জাতীয় শিক্ষা অসম্ভব। বঙ্গে স্বদেশী যুগের জাতীয় শিক্ষা প্রচেষ্টার ব্যর্থতায় এ বিষয় যথেষ্ট প্রতিপন্ন হয়েছে। লালাজী বিদেশে—বিলাতে, মার্কিনে, ফ্রান্সে, জাপানে স্বাধীনভাবে ভারতকথা প্রচারের উপর বিশেষ ভাবে জাের দেন।

বিশেষ অধিবেশনের পর কংগ্রেসের নির্দ্দেশ মান্ত করে বিভিন্ন প্রদেশে বছজন সদস্যপদপ্রার্থী পত্র প্রত্যাহার করলেন। উপাধিধারীরাও কেউ কেউ উপাধি বর্জ্জন করলেন। বঙ্গে চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুথ কংগ্রেস নেতারা কৌন্দিল বর্জ্জনের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁরা এই বিষয়ে কংগ্রেস নির্দ্দেশ অমান্ত করবেন কি-না বিবেচনার জন্ত পরামর্শ সভাও আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু বরিশালের নায়ক অখিনীকুমার দত্তের পরামর্শে নেশনাল কংগ্রেসের নির্দ্দেশ পালনই যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয়। অতঃপর বাংলায়ও কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সদস্যপদ প্রত্যাহার করা হ'ল। কিন্তু এখন থেকেই বার্ষিক অধিবেশনে অসহযোগ নীতির বিরোধিতা করবার জন্ত সর্ব্ধীত তোড়জোড় স্কুরু হ'ল।

এবারে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেবেশন হ'ল নাগপুরে। অভার্থনা-

সমিতির সভাপতি হলেন শেঠ যমুনালাল বাজাজ। যমুনালাল ক্রোড়পতি
মিল মালিক। তিনি সরকার প্রদন্ত রাও বাহাত্বর উপাধি বর্জন করে
অসহযোগ নীতি অবলম্বন করেন। মূল সভাপতি হলেন প্রবীণ কংগ্রেসনেতা বিজয়রাঘব আচার্যা। দার্ঘ পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে এবারকার
কংগ্রেস নানাদিক থেকেই অভিনব। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হতে
অন্যন চৌদ্দ হাজার প্রতিনিধি ও ততোধিক দর্শক কংগ্রেসে এসে যোগ
দিলেন। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ নাতিতে কতথানি জনমত সায়
দিয়েছিল এ তার একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ। কিন্তু প্রতিনিধিদের এত
সংখ্যাধিক্য হবার আরও একটি কারণ ছিল। অসহযোগ-বিরোধীরাও
বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ঢের প্রতিনিধি নাগপুরে জড় করিয়েছিলেন।
একমাত্র চিত্তরঞ্জন দাশই আড়াই শ' প্রতিনিধি নিয়ে নাগপুরে হন।

এবারকার অধিবেশনের প্রধান আলোচ্য বিষয় হ'ল ছটি, (১)
ন্তন নিয়মতন্ত্র গ্রহণ ও (২) পূর্ব্বেকার অসহযোগ প্রস্তাব অমুমোদন।
কংগ্রেসের নিয়মতন্ত্র তৈরীর ভার অমৃতশহর কংগ্রেস মহাত্মা গান্ধীর উপর
অর্পণ করেছিলেন। নিথিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি ইতিপূর্ব্বে মহাত্মা
গান্ধীর থসড়া পরথ করে প্রকাশ্য অধিবেশনে বিবেচনার জন্ত পাঠিয়েছেন।
পূর্বের কংগ্রেসের তেমন কোন ধরা বাঁধা নিয়্মতন্ত্র ছিল না। কোন নির্দিষ্ট
নিয়মতন্ত্র না থাকার দক্ষণই স্থরাট কংগ্রেস ভেঙে যায়, কোন কোন
বিশিষ্ট লেথক ও কংগ্রেসের নেতা একথা বলেছেন। ১৯০৮ সালেই
প্রথম কংগ্রেসের একটি নিয়মতন্ত্র রচিত হয়। এতদিন এই নিয়মতন্ত্র,
অমুসারেই কাজ চলেছিল। এখন সময়ের পরিবর্ত্তনে কংগ্রেসের নিয়মতন্ত্রও
নৃতন করে রচনা করা আবশ্রক বিবেচিত হয়। মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের
উদ্দেশ্য স্বন্ন কথায় এরূপ ব্যক্ত কন্ধ্রেনে, "কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সর্ব্বপ্রকার
স্থায়সন্ধত ও শান্তির্ণ পূউপায়ে ভারতবাসীদের দ্বারা স্বরাজ লাভ।" '(The

object of the Congress is the attainment of Swaraj by the people of India by all legitimate and peaceful means)' নিখিল-ভারত কংগ্রেদ কমিটি নৃতন করে গঠনের ব্যবস্থা হ'ল। সারা বছর যাতে নিয়মিত ভাবে কংগ্রেদের কার্য্য চলে সেজক্ত এবারেই প্রথম কংগ্রেদের অঙ্গরূপে 'ওয়াকিং কমিটি' বা কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হ'ল। প্রত্যেক কংগ্রেদ-সদস্যের বার্ষিক চাঁদা চার আনা ধার্য্য হয় ও কংগ্রেদে প্রতিনিধি সংখ্যা নির্ণাত হয় ছ' হাজার। নিয়মতন্ত্রে ভাষা হিদাবে প্রদেশ গঠনের মূল-নীতিও গৃহাত হ'ল। অল্ল-সল্ল সংশোধনের পর কংগ্রেদে গান্ধীজীর রচিত নিয়ম-তন্ত্র গৃহীত হ'ল। উদ্দেশ্যের অস্পষ্টতা নিয়ে কিছু বোর বিতর্ক হয়েছিল, আর এতে বোগ দিয়েছিলেন পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় ও মহম্মদ আলী জিল্লা। জিল্লা সাহেব এর পর থেকে কংগ্রেদ পরিত্যাগ করলেন। মালবীয়জী কিন্তু ১৯২২ সালে উদ্দেশ্যপত্রে সহি করে পুরাদস্তর কংগ্রেদের সভাই রয়ে গেলেন।

সকলেই কিন্তু আঁচ করেছিল, দ্বিতীয় প্রধান আলোচ্য বিষয় অসহযোগ নীতি অন্থনোদন নিয়ে তুমুল বাদান্থবাদ ও বিতর্কের স্পষ্ট হবে। কিন্তু শেষ পর্য্যস্ত তা কিছুই হ'ল না। চিত্তরঞ্জন দাশ, লালা লজপৎ রায় প্রমুথ বিরুদ্ধবাদীরা সকলেই মহাত্মা গান্ধীর মতে মত দিলেন! এ ব্যাপারে একদিকে যেমন মহাত্মা গান্ধীর ঐশীশক্তির জয় সর্বত্ত ঘোষিত হ'ল অক্তদিকে তেমন চিত্তরঞ্জন ও লজপতের উপরও লোকের শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। পূর্বেকার অসহযোগ প্রস্তাব ব্যাপকতর করে প্রকাশ অধিবেশনে উত্থাপন করলেন স্বয়ং চিত্তরঞ্জন দাশ ও সমর্থন করলেন লালা লজপৎ রায়। অসহযোগ-আলোলন যে বিপুল শক্তি নিয়ে ভারত বক্ষ মথিত করবে তা বৃথতে বিলম্ব হ'ল না।

## ভারতে জন-জাগরণ

( 2257--2550 )

কোন কোন সমালোচক নাগপুর কংগ্রেসকে 'গান্ধী কংগ্রেস' আখ্রা দিয়েছেন। বস্তুতঃ, এই অধিবেশন থেকেই গান্ধীজীর প্রেরণায় কংগ্রেস তথা জাতি এক নৃতন আদর্শ ও পথের সন্ধান পায়। এর পরেই ভারতবাসীদের মধ্যে আশ্চর্য্য আত্ম-ত্যাগ ও হঃখ-সহন-শক্তির বিকাশ দেখ তে পাই। নারী-পুরুষ, ধনী-নির্ধন, মোটা মাইনের চাকরে, সামাক্ত উপার্জ্জনক্ষম জনমজুর সকলের ভিতরেই এক অভিনব সাড়া এল। বাংলা পঞ্জাব, বোম্বাই, মাদ্রাজ, বিহার, সিন্ধু, ব্রহ্মদেশ, পেশোয়ার ভারতের দিকে দিকে সর্ব্ব শ্রেণীর ও সর্ব্ব স্তরের লোকের মধ্যে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস অসহযোগের বার্ত্তা অবিলম্বে পৌছল। বঙ্গে চিত্তরঞ্জন দাশ, যতীক্রমোহন দেনগুপু, স্থভাষচক্র বস্থু, ডক্টর প্রফুল্লচক্র ঘোষ, চাঁদ মিঞা, মুজিবর রহমান, মৌলানা আক্রাম খাঁ ও মৌলানা আবুলকালাম আজাদ, বিহারে বাবু রাজেন্দ্রপ্রদাদ, মজহ্রুল হক, কাশীতে ডাঃ ভগবান দাস, বাবু শিবপ্রসাদ গুপ্ত, যুক্তপ্রদেশে পণ্ডিত মোতিলাল নেহ্ক, পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ রু, গণেশশঙ্কর বিভার্থী, তাসাদ্দক আহমদ খাঁ সেরওয়ানী, রফি আহমদ কিদোয়াই, দিল্লীতে হাকিম আজমল থাঁ ও ডাক্তার আন্সারি, পঞ্চাবে লালা লজপৎ রায়, ডাঃ কিচলু, ডাঃ সত্যপাল, ভাই পরমানন্দ ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, সরলা দেবী চৌধুরাণী, করাচীতে ডাঃ চৈৎরাম গিদ্ওয়ানি ও জয়রামদাস দৌলত রাম, বোম্বাইয়ে ওমর শোভানী, শেঠ ছোটানী, গুজারাটে বিঠনভাই ঝাভেরী পটেন, বল্লভভাই ঝাভেরী পটেন, মহারাষ্ট্রে নরসিংহ চিস্তামন কেলকার, শঙ্কররাও দেও, বোপৎকর, বাপাৎ, মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে নারায়ণ ভাস্কর থারে, মাধবশ্রীহরি আনে, অভয়াঙ্কর,

মাজাজে রাজা গোপালাচার্য্য, ইয়াকুব হাসান, পট্টভি সীতারামিয়া, উড়িয়ায় গোপবন্ধ দাশ, গোপবন্ধ চৌধুরী, আসামে নবীনচন্দ্র বরদলুই ও তরুণরাম ফুকন প্রভৃতি শত শত ভারত-সন্তানের অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগে ভারত ইতিহাস গোরবোজ্জল। মৌলানা মহম্মদ আলী ও সৌকত আলী ও তাঁদের বৃদ্ধা মাতা বাঈ আম্মা সর্ব্বস্থ পণ করে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। চিত্তরঙ্গন দাশ তাঁর বিপুল আইন ব্যবসা পরিত্যাগ করে দরিদ্রের বেশে সাধারণের পাশে এসে দাঁড়ালেন। জনগণ অমনি তাঁকে 'দেশবন্ধু' উপাধি দিয়ে ছদয়ের রুতজ্ঞতা জানালে। মোটা মাইনের চাক্রে ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও সন্থ সিবিলিয়ন চাক্রি প্রাপ্ত স্থভাষচন্দ্র বস্থ সর্ব্বরকম স্থথ-স্থবিধা ও রাজসম্মানের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে কায়মনে দেশসেবায় নিযুক্ত হলেন। মহাত্মা-সহধর্ম্মিনী কস্তরবাঈ গান্ধী স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে ভারতের নারী-সমাজকেও মুক্তি-সাধনায় যোগ্য স্থান গ্রহণ করতে আহ্বান করলেন। বিত্বীশ্রেষ্ঠা কবি-যশন্থিনী শ্রীমতী সরোজনী নাইডু থেকে আরম্ভ করে সামান্য কৃষক বধু শ্রমিক রমণী পর্যান্ত অহিংস অস্বোগ মন্ত্রে দীক্ষা নিলে।

স্থল-কলেজ বর্জন নিয়ে প্রথমে অসহযোগ আন্দোলন স্থক হয়। প্রত্যেক প্রগতিমূলক আন্দোলনেই তরুণ মন আগে সাড়া দেয়। স্থতরাং বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রে ছাত্রগণ বিভালয় ত্যাগ করে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করতে চাইলে। একদিকে যেমন স্থল-কলেজ পরিত্যক্ত হ'ল অক্সদিকে তেমনি ছাত্রদের জন্ম বিভিন্ন কেন্দ্রে জাতীয় শিক্ষায়তনও প্রতিষ্ঠিত হ'ল। কল্কাতায় নেশনাল কলেজ, পাটনায় বিহার বিভাপীঠ, বারাণসী ধামে কাশী বিভাপীঠ, আলীগড়ে নেশনাল মুসলিম ইউনিভার্সিটি, গুজরাটে গুজরাট বিভাপীঠ, মহারাষ্ট্রে তিলক বিভাপীঠ, অদ্ধে জাতীয় বিভায়তন প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে প্রতি জেলায়, মহকুমায়, এমন কি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে

পর্যান্ত বিভিন্ন ন্তরের জাতীয় বিভালয় স্থাপিত হ'ল। মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষের সর্বত্র পরিভ্রমণ করে স্বরাজের বার্তা প্রচার করলেন, এবং স্বরাজের প্রধান ধাপ স্বরূপ হিন্দু-মুদলমান ঐক্যা, চরকা গ্রহণ, মাদক-দেবন নিবারণ ও অস্পৃষ্ঠতা-বর্জনে উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন। গান্ধীজী এ কথাও বল্লেন যে, এই সব যথারীতি অমুস্ত হলে এক বছরের মধ্যেই স্বরাজ লাভ সম্ভব। ভারতবর্ষ অকস্মাৎ কর্মচঞ্চল হয়ে উঠল।

আন্দোলনের মুখে ৩১শে মার্চ্চ ও ১লা এপ্রিল এই ছুদিন বেজওয়াড়ায় ওয়ার্কিং কমিটি ও নিথিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হ'ল। এ অধিবেশনে কার্যক্রম স্থির হ'ল এইরূপ (১) তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারে এক কোটি টাকা অর্থসংগ্রহ, (২) জনসাধারণের মধ্য থেকে কংগ্রেস সভ্য গ্রহণ ও (৩) কুড়ি লক্ষ চরকা প্রবর্ত্তন। পঞ্চায়েৎ প্রতিষ্ঠা ও মাদক দ্রব্য বর্জ্জন আন্দোলন চালাবারও কথা হ'ল। ইতিমধ্যেই শাস্তি-শৃদ্ধালা রক্ষার ওজ্হাতে সরকার নানাস্থানে নেতৃর্দের উপর ফৌজদারী আইনের ১৪৪ ও ১০৮ধারা জারি করলেন। এইরূপে ময়মনসিংহে দেশবদ্ধ চিত্তরঞ্জন দাশের, আরায় বাবু রাজেক্রপ্রসাদ ও মজহ্রুল হকের, কল্কাতায় ইয়াকুব হাসানের ও পেশোয়ারে লালা লজপৎ রায়ের প্রবেশ নিষিদ্ধ হ'ল। বেজওয়াড়া অধিবেশনে কমিটি স্থির করলেন, এসব আদেশ আপাততঃ মান্ত করা হবে।

এর পর শহর ও পল্লীতে জোর প্রচারকার্য্য স্থক হ'ল। যে সব লোক কংগ্রেসের নির্দ্দেশ মান্ত করে সরকারের সঙ্গে সর্বপ্রকার সংশ্রব বর্জ্জন করেছেন তাঁরাই প্রচারকার্য্যে নিয়োজিত হবার উপযুক্ত বিবেচিত হলেন। পল্লী এতকাল শিক্ষিত জনের নিকট অবজ্ঞাত ছিল। এবারে অসহযোগী প্রচারকগণ পল্লীকেও আন্দোলনের কেন্দ্র করে শহরের সমান মর্য্যাদা দান করলেন। পল্লীবাসীর মনে উৎসাহ-উদ্দীপনার অস্ত নেই। নারী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ এমন কি কিশোর বালকেরাও স্বর্রাজের কথা আলোচনা স্থক করলে। চরকার গুঞ্জনে পল্লী মুথর! হৃত সস্তান ফিরে পেলে মায়ের প্রাণে যে অনাবিল আনন্দ জন্মে শতবর্ষ পরে হৃত সম্পদ চরকা পেয়ে পল্লীবাসীর মনে আজ সেই আনন্দ! তারা আবার গান ধরলে,

> চরকা আমার সোয়ামি পুত, চরকা আমার নাতী; চরকার দৌলতে মোর ত্বয়ারে বাঁধা হাতী।

স্বল্প পূর্ব্বে ইউরোপীয় যুদ্ধের সময় বস্ত্রাভাব পল্লীবাসীরা হাড়ে হাড়ে অক্সভব করেছে। প্রতি জোড়া দশ হাতি ধ্বুতির দাম ছ' সাত টাকায় চড়েছিল। তথন কত নারী যে লজ্জা নিবারণে অসমর্থ হয়ে আত্মহত্যা করে তার থবর তারা জান্ত। তাই চরকার ভিতরে হৃত সম্পদের সন্ধান পেলে। কবিবর সত্যেক্তনাথ দত্ত এ সময় চরকার গুঞ্জন ছন্দোবদ্ধ করে দেশবাসীকে শোনালেন,

ভোমরায় গান গায় চরকায়, শোন, ভাই!
থেই নাও, পাঁজ দাও, আমরাও গান গাই!
ঘর-বার করবার দরকার নেই আর,
মন দাও চরকায় আপনার আপনার!
চরকার ঘর্যর পড়নীর ঘর-ঘর!
ঘর-ঘর ক্ষীর-সর,—আপনায় নির্ভর!
পড়নীর কঠে জাগ্ল সাড়া,—
দাড়া আপনার পায়ে দাড়া।

চন্দ্রের চরকায় জ্যোৎস্নার স্থষ্টি স্থা্যের কাটনায় কাঞ্চন-রুষ্টি। ইন্দ্রের চরকায় মেঘজল থান থান ! হিন্দের চরকায় ইজ্জৎ সম্মান !

ঘর-ঘর দৌলত ! ইজ্জৎ ঘর-ঘর !
ঘর-ঘর হিম্মৎ,—আপনায় নির্ভর !
গুজরাট—পাঞ্চাব—বাংলায় সাড়া,—
দাডা আপনার পায়ে দাড়া ।

এপ্রিল মাসেই লর্ড রেডিং বড়লাট রূপে ভারতে এলেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের মধ্যস্থতায় গান্ধীজী লর্ড রেডিঙের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে আন্দোলনের উদ্দেশ্য বুঝিয়ে দেন। কারণ প্রতিপক্ষের নিকট থেকে কোন কিছু গোপন করা সত্যাগ্রহের রীতিবিক্লন্ধ।

এর ভিতরেই যে ধড়পাকড় না হয়েছিল তা নয়। তাই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ১৫ই জুন বোম্বাই অধিবেশনে স্থির করলেন যে, অসহযোগিগণ ব্রিটিশ আদালতের বিচারে কোনরূপে যোগদান করবেন না, মাত্র নিজ কথা বল্বার জন্ম এক মাত্র বিবৃতি পেশ করতে পারবেন। এর ফলে অসহযোগীরা আত্মপক্ষ সমর্থন না করে বা জরিমানা না দিয়ে হাজারে হাজারে কারাবরণ করেছিলেন।

বেজওয়াড়া অধিবেশনে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ যে তিনটি কাজ সংসাধনের জন্ম দেশবাসীকে আহ্বান করেছিলেন তিন মাসের মধ্যেই তাতে আক্র্যা সাড়া পাওয়া গেল। ২৮—৩০শে জুলাই বোম্বাই শহরে অন্মৃতি নিথিলভারত কংগ্রেস কমিটি ঘোষণা করেন যে, তিলক স্বরাজ ভাগুরে, এক কোটি পনর লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়েছে, এবং ধনকুবের লক্ষপতি কোটিপতি থেকে আরম্ভ করে দিনমজুর পর্যান্ত এতে দান করেছেন! গৃহে গৃহে প্রদন্ত চরকার সংখ্যাপ্ত প্রায় কুড়ি লক্ষে পৌছেছে। আর সভ্য সংখ্যা হয়েছে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ। এরপ আশাতীত সাফল্যে স্বভাস্কঃই

কংগ্রেস নেতৃবর্গ ও জনসাধারণ উৎফুল্ল ও উৎসাহিত হলেন। কংগ্রেস কমিটি এই অধিবেশনেই যুবরাজের অভ্যর্থনার যাবতীয় আয়োজন বর্জন করতে দেশবাসীকে অন্তরোধ জানালেন।

ইতিপ্রেই তুরস্কের মুক্তি-দাতা মুস্তাফা কামাল পাশা আঙ্গোরায় ( বর্ত্তমানে, আন্কারা ) স্বাধীন গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কিন্তু জাঁর বিরুদ্ধে মিত্রশক্তি সেনাবাহিনী প্রেরণের আয়োজন কর্তে লাগ্ল। ভারতের আন্দোলনের উপর এর প্রতিক্রিয়া হ'ল খুব। ৮ই জুলাই করাচীতে মৌলনা মহম্মদ আলীর সভাপতিত্বে থিলাফং সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এখানে এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হ'ল যে, বর্ত্তমান অবস্থায় সরকারী সেনাবাহিনীতে কর্ম্ম করা বা সৈত্র সংগ্রহে সাহায়্য করা মুসলমানের পক্ষে ধর্ম্ম বিরুদ্ধ। এই প্রস্তাবের জন্ম সম্মেলনের সভাপতি মহম্মদ আলী এবং শোকং আলী, ডাঃ কিচ্লু, সারদাপীঠের জগদ্গুরু শ্রশক্রাচার্য্য, মৌলানা নিশার আহম্মদ, পীর গোলাম মুজাদ্দিদ ও মৌলানা ছসেন আহম্মদ অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হলেন। করাচী আদালতে বিচারে আলী ল্রাত্ত্বরের ত্ব' বছর সপ্রমে কারাদণ্ড হ'ল। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নির্দ্ধেশ পরবর্ত্তী ১৬ই অক্টোবর সহস্র সহস্র জনসভায় উক্ত প্রস্তাব পঠিত ও সূহীত হ'ল। মহাস্মা গান্ধীও ট্রিচোনোপলির জনসভায় ঐ প্রস্তাব ও মৌলানা মহম্মদ আলীর অভিভাষণ হবহু পাঠ করলেন।

আন্দোলন যেমন সর্বাত্র ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল অমনি সঙ্গে সঙ্গে নানা স্থানে সরকার ১৪৪ ধারার আশ্রয় নিয়ে পাঁচ জনের অধিক জনতা বেআইনি বলে ঘোষণা করতে লাগ্লেন। স্থানে স্থানে পুলিশ ও জনতার মধ্যে দাঙ্গা হাঙ্গামাও হ'ল। দূর দূর অঞ্চল থেকে আইন অমাক্তের আবেদন এলেও ওয়ার্কিং কমিটি বিভিন্ন অধিবেশনে সকলকে ধৈর্য্য ধারণ করে প্রারম্ভিক কার্য্য যথা—স্থরাপান বর্জ্জন, স্বদেশী বস্ত্র গ্রহণ ও বিদেশী বস্ত্র ত্যাগ,

এবং অম্পৃষ্ঠতা বর্জ্জন করতে অম্পুরোধ জানালেন। ৩০শে সেপ্টম্বরের মধ্যে যাতে সকলে বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন করে—এই মর্ম্মে একটি নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। অতঃপর বহু স্থলে স্ত, পীকৃত বিদেশী বস্ত্রের বহু যুৎসব করা হ'ল।

পরবর্ত্তী ই নবেম্বর নিথিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির দিল্লী অধিবেশনে স্থির হয় যে, যে-সব অঞ্চলে আইন অমাক্ত অনুসত হবে সেথানকার অধিবাসীদের হাতে স্থতা কাটা, থদ্দর পরিধান করা, হিন্দু-মুসলমানে ঐক্য স্থাপন করা অবশুক। ভাদের সম্পূর্ণরূপে অহিংসায় বিশ্বাস থাকা চাই। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, গুজরাটের বারডৌলী তালুক ও অজ্ঞের গুণ্টুর জেলা আইন অমাক্তের জক্ত খুবই প্রস্তুত হয়েছিল।

ব্বরাজের ভারতবর্ষে আগমন কাল ক্রমশঃই নিকটবর্তী হ'ল। কংগ্রেদের নির্দেশে বিভিন্ন প্রদেশে সেছ্বাদেবক বাহিনী গঠিত হতে লাগ্ল। একদিকে যেমন নিজ নিজ অঞ্চলকে সম্পূর্ণ অহিংস রেখে ভাবী তৃঃখভোগের জন্ম সকলকে প্রস্তুত করা এই বাহিনীর কাজ, অন্মদিকে যুবরাজের বিভিন্ন কেন্দ্রে পদার্পণে হরতালের অন্তুটান করাও তাদের কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য হ'ল।

কিন্তু এর পূর্বে আরও কয়েকটি ব্যাপারের উল্লেথ করা এথানে প্রয়োজন। সম্পূর্ণ অহিংস থেকে অক্যায়, অবিচার, অনাচারের প্রতিবাদে জনসাধারণের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এসময়কার বিশেষ লক্ষণীয় বিষয়। সকল ব্যাপারের সঙ্গেই যে অসহযোগ আন্দোলনের প্রত্যক্ষ যোগ ছিল তা নয়, তবে অক্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস ও ত্ঃথ-সহন-শক্তির শিক্ষা এ থেকেই লোকে লাভ করেছিল। এসময় আসাম চা-বাগানের বহু সহস্র শ্রমিক ধর্মাঘট করে একযোগে পদব্রজে দেশের অভিমুথে রওনা হয় ও চাঁদপুরে এসে বাধা পায়। তাদের উপর গুলি-বর্ষণ পর্যান্ত হয়েছিল। এর প্রতিবাদ স্বরূপ আসাম-বেক্সল রেলওয়ে ধর্মাঘট ও ষ্টামার কোম্পানীর

কর্মচারীদের ধর্মঘট আজও লোকে ভোলে নি। বিনা বাক্য-ব্যয়ে ছঃখ-সহন-শক্তির এমন দৃষ্টান্ত পূর্বের খুব কমই দেখা গিয়েছে। ধর্মাঘটিদের সাহায্যের জন্ত দেশপ্রিয় যতীন্ত্রনোহন সেনগুপ্ত, দীনবন্ধু সি এফ্ এগুজ ও দেশবন্ধ চিত্তরঞ্জন দাশ বিশেষ তৎপর হয়েছিলেন। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্রু ও গণেশশঙ্কর বিতার্থীর নেতৃত্বে আগ্রা-অযোধ্যার কৃষক-আন্দোলন ও স্থানে স্থানে পুলিশের গুলিবর্ষণ, পঞ্জাবে নানকানা হত্যাকাণ্ড, শিথ মহান্তদের তুর্নীতি নিবারণের জন্ম শিরোমণি গুরুষার কমিটির চেষ্টা ও অকালী শিথদের দীর্ঘকাল ব্যাপী সত্যাগ্রহ. নাভা-রাজের অপসারণে জাইটোতে শিথ জাঠা প্রেরণ, অন্ধ্রপ্রদেশের চিরলা গ্রামে অধিবাসীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মিউনিসিপালিটি স্থাপন ও তাদের গ্রাম ত্যাগ, মেদিনীপুর জেলার কাঁথী অঞ্চলে ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে অসহযোগী ব্যারিষ্টার বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নেতৃত্বে গ্রামবাসীদের আন্দোলন প্রভৃতির কথাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। মালাবারের মুদলমান মোপ্লাদের বিজ্ঞাহ এ সময়কার একটি বিশেষ শোচনীয় ঘটনা। প্রথমে ইংরেজ ও পরে হিন্দুদের উপর তারা অত্যাচার করে। বিদ্রোহ প্রশমনের মুসলমান নেতৃবুন্দকে সেথানে যেতে না দিয়ে সরকার সামরিক আইন প্রয়োগে বিদ্রোহ দমন করলেন। সত্তর জন মোপ্রা বিদ্রোহী রেলে চালান দেওয়ার সময় গাডীর মধ্যে হাওয়া বন্ধ হয়ে মারা যায়।

একটু আগে বলেছি, যুবরাজ প্রিন্স অফ ওয়েল্সের অভ্যর্থনায় হরতাল অফুষ্ঠানের আয়োজন হয়। যুবরাজ ২১শে নবেম্বর বোম্বাই পদার্পণ করলেন। এ দিন ভারতের সর্ব্বত হরতাল প্রতিপালিত হয়। মহাত্মা গান্ধী তথন বোম্বাইয়ে। এখানে হরতালের দিন ভীষণ দাক্ষা হ'ল। দাক্ষা পরবর্ত্তী কয়েক দিন পর্যাস্ত চলে। মহাত্মা গান্ধী শত চেষ্টা করেও

দাঙ্গা থামতে না পেরে উপবাস আরম্ভ করেন। এর ফলে দাঙ্গা থেমে যায় এবং পাঁচ দিন উপবাসের পর গান্ধীজী অন্নজন গ্রহণ করেন।

সরকার অতঃপর এই স্থযোগে সর্বত অর্ডিনান্স জারি করে স্বেচ্ছা-দেবক বাহিনী বে-আইনি ঘোষণা করলেন। কলকাতার রাস্তায় থদ্দর ফেরী করার সময় চিত্তরঞ্জনের সহধর্মিণী শ্রীমতী বাসম্ভী দেবী. ভূগিনী শ্রীমতী উর্ম্মিলা দেবী ও শ্রীমতী ফুনীতি দেবী ৭ই ডিসেম্বর ধৃত হলেন। তাঁদের ঐ দিন রাত্রেই আবার ছেডে দেওয়া হয়। কিন্তু এ হ'ল ব্যাপক ধরপাকড়ের পূর্ব্বাভাষ। কল্কাতায় চিত্তরঞ্জন দাশ, আবুলকালাম আজাদ, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, স্কভাষচন্দ্র বস্ত্র ও অন্যুন যোল হাজার সেচ্ছাদেবক অবিলম্বে কারারুদ্ধ হলেন। এলাহাবাদে পণ্ডিত মোতিলাল নেহ্রু ও পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্রুও ধৃত হলেন। পঞ্চাবে লালা লজপৎ রায় ইতিমধ্যেই কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। এত করেও কিন্তু বড়লাট লর্ড রেডিং মনে সোয়ান্তি পেলেন না। কারণ যেখানেই যুবরাজ গমন করেন দেখানেই পূর্ণ হরতাল প্রতিপালিত হ'ল। তিনি প্রকাশ্তে বল্লেন—এসব দেখে শুনে তিনি বিশেষ উদ্বিগ্ন ও হতভম্ব হয়েছেন (purplexed and puzzled)। কল্কাতায়ও যাতে এরূপ হরতাল অফুষ্ঠিত না হয় সেজতা তিনি সচেষ্ট হলেন। মহম্মদ আলী জিল্লা ও পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় লর্ড রেডিং ও দেশবন্ধুর মধ্যে দূতের কার্য্য করে একটা আপোষ-রফার আয়োজন করেন। অর্ডিনান্স তুলে নিয়ে কারাবদ্ধ স্বেচ্ছাদেবক বাহিনীকে মুক্তি দিলেই আপোষের কথাবার্ত্তা স্থক হতে পারে, দেশবন্ধ এ মর্ম্মে কথা দিলেন। কিন্ত সর্কোপরি এ কথাও বল্লেন যে, পূর্ব্বাহ্নে মহান্মা গান্ধীর সম্মতি লাভ করা চাই। মহাত্মা গান্ধী আলীভ্রাত্বয়ের সঙ্গে করাচী প্রস্তাবে বন্দী নেতাদেরও মুক্তি দাবী করায় ও বড়লাটের শাসন-পরিষদের সদস্য

কল্কাতা থেকে চলে যাওয়ায় আপোষ-আলোচনা আর অধিক দূর অগ্রসর হয় নি। দেশবন্ধ পরে বলেছেন, মহাত্মা গান্ধী তথন রাজী না হয়ে ভ্রম করেছেন। জবাহরলাল প্রমুথ নেতৃত্বন্দ কিন্তু বলেন, সমূহ বিপদ থেকে মুক্ত হয়ে আমলাতন্ত্র নিশ্চয়ই আবার নিজ মূর্ত্তি ধারণ করতেন। কল্কাতায় হরতাল সবচেয়ে বেশী সাফল্যমণ্ডিত হয়। এদিন এথানে টাম চলাচল বন্ধ ছিল, রজনীতে অমানিশার অন্ধকার বিরাজ করে।

আহ্মদাবাদ কংগ্রেসের অধিবেশনের প্রাক্কালে অন্যন ত্রিশ হাজার ভারতবাদী কারাবরণ করে। নির্বাচিত সভাপতি দেশবন্ধ চিত্তরঞ্জন দাশ তখন কারারুদ্ধ। তাঁর অমুপস্থিতিতে হাকিম আজমল খাঁ কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করলেন। চিত্তরঞ্জনের লিখিত অভিভাষণ পাঠ করলেন শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু। পূর্ব্ব বছরের নিরিথে আগামী বছরের করণীয় নির্ণীত করে একটি ব্যাপক প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। বলা বাহুন্য এটিই এবারকার অধিবেশনের প্রধান প্রস্তাব। মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং এ প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। এতে বলা হ'ল যে, সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপী অপূর্ব্ব নির্ভীকতা, স্বার্থত্যাগ ও অহিংসার সঙ্গে আন্দোলন পরিচালনা করা হয়েছে বটে, কিন্তু এখনও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নি। গবর্ণমেন্ট খিলাফৎ সমস্তা, পঞ্জাবের অনাচার ও স্বরাজ এ তিনটি বিষয়ে দেশবাসীর মনোভাব ক্রমাগত উপেক্ষা করেই চলেছেন এবং অর্ডিক্যান্স জারি করে ও ফৌজদারী আইনের বিবিধ ধারা প্রয়োগ করে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশে ও সভা-সমিতি অনুষ্ঠানে ভয়ানক বিদ্ন ঘটিয়েছেন—নেতা ও স্বেচ্ছাদেবকগণকে কারাক্তর করে দেশ-সেবায় বাদ সেধেছেন। এজন্ত কংগ্রেস আঠার বছরের উদ্ধ প্রত্যেক নরনারীকে স্বেচ্ছাদেবক শ্রেণী ভুক্ত হতে নির্দেশ দেন। স্বেচ্ছাদেবকের পক্ষে কথায়, কার্য্যে, চিন্তায় অহিংস থাকা ও ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থায় থিলাফৎ ও পঞ্জাব সমস্থা সমাধান ও স্বরাজ লাভের উপায় স্বরূপ অহিংদ অদহযোগে এবং হিন্দু, মুদলমান, শিথ, পার্শী প্রীষ্টান, ইহুদীর মিলনে বিশ্বাদী হওয়া বাঞ্ছনীয়। স্বদেশী গ্রহণ, থদর পরিধান, হিন্দুর পক্ষে অস্পৃষ্ঠতা বর্জ্জন, সর্ব্বপ্রকার ছঃখ-ভোগ স্বেচ্ছা-দেবকের পক্ষে অবশ্ব কর্ত্তব্য। সভা-সমিতি অন্তর্চান সম্পর্কেও নির্দেশ দেওয়া হ'ল। মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেদের ডিক্টেটর বা সর্বাধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন।

আর একটি প্রস্তাবে এই অন্থরোধ জানাদ হ'ল যে যাঁর। অসহবোগের মূল নীতিতে বা এর কর্মা পদ্ধতিতে বিশ্বাস নন্ তাঁরাও যেন দেশের আর্থিক উন্নতির জন্ম থদ্দর ব্যবহার করেন ও থদ্দর ও স্থতা উৎপাদনে সাহায্য করেন এবং স্থরাপান বর্জন আন্দোলন ও হিন্দু হলে অস্পৃষ্ঠতা বর্জনে অবহিত হন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আচার্য্য সার্ব প্রফল্লচন্দ্র রায় অসহযোগী না হলেও কংগ্রেসের গঠনমূলক কার্য্য, বিশেষ করে খদ্দর প্রচারে তংপর হয়েছিলেন। তাঁরই সাহায্যে ও বিখ্যাত অসহযোগী সতীশচন্দ্র দাসগুপ্তের উত্তোগে থাদি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়।

এবারকার মোস্লেম-লীগ অধিবেশনের সভাপতি হলেন মৌলানা হস্রৎ মোহানী। অভিভাষণে হিংসার প্ররোচনার ওজুহাতে সরকার তাঁকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। কংগ্রেস ও লীগের আদর্শ ও লক্ষ্য এক, এজন্ম লীগ সর্বসম্মতি ক্রমে কংগ্রেসের ভিতরই লীন হলেন।

মৌলানা হসরৎ মোহানী কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে এর 'ক্রীড' বা মূল নীতি পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করলেন। 'স্বরাজ' কথাটির বদলে 'সর্ব্বপ্রকার বিদেশী কর্তৃত্ব বিমৃক্ত পূর্ণ স্বাধীনতা' ("Complete Inde-pendence free from all foreign control")—মূল নীতি তিনি এইরূপ পরিবর্ত্তিত করতে চেয়েছিলেন। গান্ধীজীর বিরোধিতায় তথন এ প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় অতঃপর

কংগ্রেসের মূল নীতিতে স্বাক্ষর করেন। এ সময় সরকারী দমন নীতির প্রতিবাদে মাদ্রাজের শ্রীনিবাস আয়াঙ্গার এড্ভোকেট-জেনারেল পদ ও সি-আই-ই উপাধি ত্যাগ করে কংগ্রেসে যোগ দিলেন। আহ্মদাবাদ অধিবেশনে স্পষ্ট প্রতীত হ'ল, কংগ্রেস শ্রেণীবিশেষ বা দলবিশেষের প্রতিষ্ঠান নয়, ভারতবর্ষের বিশাল জনসমষ্টিরই মূথপাত্র হয়েছে।

অতঃপর ১৪-১৬ই জান্বয়ারী বোঘাইয়ে প্রথমে সান্থ শঙ্করণ নায়ার ও পরে সান্থ বিশ্বেশ্বরায়ার সভাপতিত্বে কংগ্রেস ও সরকারের মধ্যে আপোষ-নিষ্পত্তির উপায় নির্ণয়ের জন্ম একটি সর্বদল সম্মেলন অন্কৃষ্ঠিত হ'ল। সম্মেলনের আপোষ প্রস্তাবে সরকার কোনরূপ উচ্চবাচ্য করেন নি। গান্ধীজীও ব্যাপকভাবে কর-বন্ধ আন্দোলন আরম্ভ করবার আয়োজন করলেন। বারডোলী তালুক এর উপযুক্ত স্থান বলে বিবেচিত হ'ল। সত্যাগ্রহীর নিয়ম অনুসারে মহাত্মা গান্ধী বড়লাট লর্ড রেডিংকে স্লা ফেব্রুয়ারী পত্ত লিথে নিজ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করলেন।

কিন্তু সত্যাগ্রহে সাফল্য লাভ করার পক্ষে দেশবাসীর যতথানি অহিংস হওয়া প্রয়োজন তা হয় নি। এর প্রমাণ চৌরী-চৌরার হত্যাকাণ্ড। য়ুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত গোরক্ষপুর জেলায় চৌরী-চৌরা থানার একজন দারোগা ও একুশ জন কনেষ্টবলকে ৫ই ফেব্রুয়ারী জনতা ক্ষেপে গিয়ে অগ্লিদয় করে। মহাত্মা গান্ধী এই সংবাদ পেয়ে অতিমাত্র বিচলিত হন ও তাঁর আইন-অমান্ত আন্দোলন প্রচেষ্টাকে একটি 'হিমালয় প্রমাণ ভূল' ("Himalayan Blunder") বলে স্বীকার করেন। পরবর্তী ১২ই ফেব্রুয়ারী বারডোলীতে ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন আহ্বান করে আইন অমান্ত আন্দোলন অনির্দিষ্ট কালের জন্তু বন্ধ করে দিলেন। বোস্বাইয়ের দাঙ্গা ও চৌরী-চৌরায় জনতার অনাচার—আন্দোলন

বন্ধের জন্ম মহাআজী এ তু'টিকেই যথেষ্ঠ কারণ বলে উল্লেখ করেন।
অতঃপর গান্ধীজী জাতির সম্মুথে কতকগুলি গঠন-মূলক কর্মপদ্ধতি
উপস্থাপিত করলেন। আইন অমান্য স্থগিত রেখে গঠনমূলক কর্মতালিকা
অন্ত্রসরণের প্রস্তাব 'বারডৌলী প্রস্তাব' নামে প্রাদিদ্ধি লাভ করেছে। এক
কোটি কংগ্রেস-সদস্য সংগ্রহ, চরকা প্রচার, জাতীয় বিভায়তন প্রতিষ্ঠা,
স্থরাপান নিবারণ, পঞ্চায়েৎ প্রবর্ত্তন, অস্পৃশ্রতা বর্জ্জন ও হিন্দু-মুসলমানে
ক্রিক্য প্রতিষ্ঠা এই কর্মপদ্ধতির অঙ্গীভূত হ'ল।

ভারতের সর্ব্বত্র অসহযোগীদের উপর এর প্রতিক্রিয়া হ'ল খুব। গান্ধীজী কিন্তু অটল। পরবর্তী ২৪শে ও ২৫শে ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে নিথিল-ভারত কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশন হ'ল ও ব্যক্তিগত আইন অমান্তের অন্থমতি বাদে মোটামুটি ভাবে বারডোলী প্রস্তাবই গৃহীত হ'ল।

গবর্ণমেণ্ট এতদিনে গান্ধীজীকে গ্রেপ্তারের স্থ্যোগ খুঁজ্ছিলেন। বারডৌলী প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া দেখে তাঁরা ভাবলেন তাঁর জনপ্রিয়তা তথন খুবই হ্রাদ পেয়েছে, স্থতরাং তাঁকে গ্রেপ্তারের এই উপযুক্ত সময়। ১৩ই মার্চ্চ গান্ধীজী শঙ্করলাল ব্যান্ধারের দঙ্গে ধৃত হলেন। ১৮ই মার্চ্চ তারিথে আহ্মদাবাদ শহরে গান্ধীজীর বিচার হ'ল। তাঁর বিরুদ্ধে ১২৪ (ক) ধারামতে রাজজোহজনক অপরাধ দাবান্ত করার জক্ত তাঁরই 'ইয়ং ইপ্তিয়া'য় প্রকাশিত তিনটি প্রবন্ধ বাছাই করে নেওয়া হয় ("Tampering with Loyalty", "The Puzzle and its Solution, ও Shaking the Manes")। মহাত্মাজী বোম্বাই, মান্দাজ ও চৌরী-চৌরার দাঙ্গার সমস্ত, দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করেন ও অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিয়্বৎ কর্মপ্রণালীর কথা ব্যক্ত করে একটি বিরৃতি দান করেন। তিনি নিজ অপরাধ স্বীকার করে বিচারপতি মহোদয়কে বলেন যে, মুক্ত হলে তিনি ইক্সপ অপরাধেই পুনরায় লিপ্ত হবেন, স্থতরাং তাঁকে যেন আইনে বিহিত সর্ব্বোচ্চ দণ্ডই

দেওয়া হয়। বিচারপতি গান্ধীজীকে তিনটী অপরাধের জক্ত ত্'বছর করে ছ'বছর বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। মহাত্মাজীর কারাদণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে আবার ধরপাকডের হিডিক পড়ে গেল।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি অতঃপর তিন মাস পর্যান্ত শেঠ যমুনালাল বাজাজের নেতৃত্বে কংগ্রেস-কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। জুন মাসের ভিতরেই কংগ্রেসের পদস্থ নেতারা মুক্ত হলেন। এ সময় বঙ্গে ও মহারাষ্ট্রে কৌন্সিলের মধ্যে থেকে অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনার কথা উঠে। চট্টগ্রামে অন্নৃষ্টিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভানেত্রী শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী কৌন্সিল-প্রবেশ সম্বন্ধে দেশবন্ধ্র অন্নৃক্ল মত প্রকাশ করলেন। মধ্য-প্রদেশেও অন্ধ্রূপ মতবাদ প্রকাশিত হ'ল। অতঃপর ৭-৯ই জুন লক্ষ্ণৌ শহরে নিথিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হ'ল। মুক্তিলাভ করেই পণ্ডিত মোতিলাল প্রমুথ নেতৃর্ক অধিবেশনে যোগদান করলেন। এ অধিবেশনে বর্ত্তমানের নিরিথে কর্ম্মপদ্ধতির রদ-বদল আবশ্রুক কি-না সেজক্র ভারতের সর্বত্র মতামত গ্রহণের উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটির সভ্য হলেন পণ্ডিত মোতিলাল নেহ্রু, ডাঃ আন্সারী, বিঠলভাই ঝাভেরী পটেল, কস্করীরঙ্গ আয়াঙ্গার, শেঠ ছোটানি, রাজা-গোপালাচার্য্য ও হাকিম আজ্মল খাঁ। সভাপতি)।

কমিটি ভারতের প্রধান প্রধান অসহযোগ কেন্দ্রে স্বাক্ষ্য গ্রহণ করেন। তাঁরা যে রিপোর্ট দাখিল করেন তাতে মাত্র ছটি বিষয়ে ন্তনত্ব ছিল—(১) নিখিল-ভারতীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদ ও (২) মিউনিসিপালিটি, লোকালবোর্ড ও ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডে সদস্য প্রেরণ। দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সদস্যপদ গ্রহণে সকলে একমত হলেন, কিন্তু কৌন্দিল-প্রবেশ সম্পর্কে মতানৈক্য দেখা দিল। হাকিম আজমল থাঁ, পণ্ডিত মোতিলাল নেহ্রু ও বিঠলভাই ঝাভেরী পটেল কোন্দ্রিল প্রবেশের অনুকূলে ও ডাঃ মহম্মদ

আলী আন্সারী, রাজাগোপালাচার্য্য ও কস্তুরীরঙ্গ আয়াঙ্গার কৌন্ধিন প্রবেশের প্রতিকৃলে মত দিলেন। ২০-২৪শে নবেম্বর কল্কাতায় কমিটির অধিবেশন হ'ল। কৌন্সিল-প্রবেশ সম্পর্কে এতই মতানৈক্য প্রকটিত হ'ল যে, তদন্ত কমিটির সকল সিদ্ধান্তই পরবর্ত্তী গয়া কংগ্রেস পর্যান্ত স্থগিত রইল। নিখিল-ভারত খিলাফৎ কমিটিও কৌন্সিল-প্রবেশের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন।

এ বছরে ২৩শে মার্চ্চ মিঃ মণ্টেপ্ত পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। তাঁর পদত্যাগের কারণ, ভারতীয় মুসলমানদের সম্ভুষ্টির জন্ত বড়লাট লর্ড রেডিং ও তাঁর মধ্যে সেভার্স সন্ধির রদ-বদলের প্রস্তাব সম্পূক্ত পত্রাদি মন্ত্রীসভার অহমতি না নিয়ে প্রকাশ! গবর্ণমেণ্টের সিবিল-সার্বিসে অধিক সংখ্যায় ভারতীয় নিয়োগ সম্ভব কি-না এ বিষয় বিবেচনার জন্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট-শুলির নিকট ও'ডনল সার্কুলার প্রচারিত হয়। সিবিলিয়ানরা এর বিরুদ্ধে বিলাতে জোর আন্দোলন উপস্থিত করেন। প্রধানমন্ত্রী মিঃ লয়েড জর্জ্জ তাঁদের বিশেষ ভাবে আখাস দেন। তিনি এ প্রসঙ্গে সিবিল-সার্বিসকে ভারত-শাসনের 'গ্রীল ফ্রেম' বা ইম্পাত কাঠামো আখ্যা দিলেন।

কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশন হ'ল গয়া তীর্থে (১৯২২)। দেশবর্দ্ধ চিত্তরঞ্জন দাশ সভাপতি পদে বৃত হলেন। তথন কামাল পাশার নেতৃত্বে তুরস্ক মিত্রশক্তিদের অন্তচর গ্রীকদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন। অক্যান্ত এশিয়াবাসীর মত সভাপতি চিত্তরঞ্জনও এতে থ্বই আশাঘিত ও উৎফুল্ল হন, ও সমগ্র এশিয়ার রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে এক এশিয়াটিক ফেডারেশন প্রতিষ্ঠার অভিলাষ ব্যক্ত করেন। জাতির মুক্তি সংগ্রামে সময়ে যে কর্ম্মপদ্ধতির পরিবর্ত্তন আবশ্যক তাও তিনি বুঝিয়ে দিলেন। কিন্তু কৌন্সিল-প্রবেশ সম্পর্কীয় আলোচনায় গোড়া গান্ধীপন্থীয়া একথা স্বীকার করলেন

না। রাজাগোপালাচার্য্যের নেতৃত্বে তাঁরা এর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে পূর্ব্ব অহিংদ অসহযোগই হুবছ বাহাল রাথতে চাইলেন ও সংখ্যাধিক্যের জোরে প্রকাশ্য অধিবেশনে প্রস্তাব পাদ করিয়ে নিলেন। চিত্তরঞ্জন গণতন্ত্র রীতি অস্থ্যায়ী পদত্যাগ পত্র দাখিল করলেন। এ ছ'দলের মধ্যে মত-বিরোধ ক্রমে খুবই তীব্র হয়ে উঠ্ল ও এঁরা 'নো-চেঞ্জার' বা পরিবর্ত্তন-বিরোধী ও 'প্রো-চেঞ্জার' বা পরিবর্ত্তন-বাদী নামে অতঃপর পরিচিত হলেন।

যা একবার কর্ত্তব্য বলে বিবেচনা করেছেন চিত্তরঞ্জন তা ছাড়বার পাত্র নন্। তিনি ঐ তারিথেই কংগ্রেসের নিয়মাধীন থেকে স্বরাজ্য দল নামে এক নৃতন দল গঠন করলেন। পণ্ডিত মোতিলাল নেহ্রু, বিঠলভাই ঝাভেরী পটেল, হাকিম আজমল খাঁ, নরসিংহ চিন্তামন্ কেলকার, শ্রীনিবাস আয়াঙ্গার প্রমুখ নেতৃবর্গ ছিলেন কৌন্সিল প্রবেশ-প্রস্তাবের প্রধান সমর্থক। তাঁরা স্বরাজ্যদলে অবিলম্বে যোগ দিলেন। চিত্তরঞ্জন ও মোতিলাল স্বরাজ্য দলের প্রধান নেতা বলে গণ্য হন।

অতঃপর স্বরাজ্য দলের কার্য্য হ'ল দ্বিবিধ—প্রথম, সমগ্র দেশের পরিবর্ত্তন-বাদীদের সংঘবদ্ধ করা ও দ্বিতীয় কংগ্রেস কর্তৃক কৌন্দিল-প্রবেশ নীতি স্বীকার করিয়ে নেওয়া। নিথিল-ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির এলাহাবাদ অধিবেশনে (২৭ শে ফেব্রুয়ারী) স্থির হ'ল যে, পরিবর্ত্তন-বাদী ও পরিবর্ত্তন-বিরোধী উভয় দলেরই কৌন্দিল প্রবেশের অন্তর্কুল ও প্রতিকূল প্রচারকার্য্য ৩০শে এপ্রিল পর্যান্ত বন্ধ থাক্বে। বোম্বাই অধিবেশনে (২৫-২৭শে মে) কিন্তু কমিটি ভোটদাতাদের মধ্যে নিষেধাত্মক প্রচার স্থগিত রাখাই সাব্যস্থ করলেন।

নাগপুরে ইতিপুর্বের পতাকা সত্যাগ্রহ স্থক্ত হয় ও শেঠ যমুনালাল বাজাজ কারাবরণ করেন। এই নাগপুরেই কমিটির পুনরায় অধিবেশন



পণ্ডিত মোতিলাল নেহ্ফ



लाना लक्षभर द्राप्र

হ'ল, (৮-১০ই জুলাই)। কৌন্ধিল-প্রবেশ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করবার জন্ম কমিটি পরবর্ত্ত্রী আগষ্ঠ মাসে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন আহ্বানের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। আবুল কালাম কয়েক মাস পূর্বেই কারামুক্ত হন। হঠাৎ এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করায় পরিবর্ত্তন-বিরোধীরা কিন্তু আবার বেঁকে বস্লেন। তাঁরা শীঘ্রই মিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির আর একটি অধিবেশন আহ্বান করলেন। নাগপুর অধিবেশনের অল্প পরেই লালা লজপৎ রায়, মৌলানা মহম্মদ আলী, ডক্টর কিচলু, ইয়াকুব হাসান প্রভৃতি বিশিপ্ত নেতৃত্বল কারামুক্ত হন। ক্ট্রেমিল-প্রবেশ নাতির দিকে এঁদের আনেকেই ঝুঁকে পড়লেন। কমিটির পরবর্ত্তী বিশাথাপত্তম্ অধিবেশনে (তরা আগস্ত) আহ্বানকারীরা তাঁদের প্রতিকৃল প্রস্তাব আর উথাপন করলেন না। সভাপতির স্থবিধা অন্ধ্যারে সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লীতে বিশেষ অধিবেশন করা ঠিক হ'ল। পণ্ডিত জ্বাহরলাল নেহ্রুপর পর পর হ'বার কারাদণ্ড ভোগ করে ১৯২৩ সালের প্রথমে মুক্তিলাভ করেন ও কংগ্রেসের কার্যের যোগ দেন।

পরিবর্ত্তন-বাদী ও পরিবর্ত্তন-বিরোধীদের বাদ-প্রতিবাদে ও শক্তি পরীক্ষার যথন কংগ্রেসের সময় ও শক্তি ব্যয়িত হতে থাকে তথন অন্তর্জ্জগতে এমন কতকগুলি ঘটনা ঘট্ল যার প্রতিক্রিয়া ভারতভূমির উপরও কম পতিত হ'ল না। কামালপাশা প্রতিষ্ঠিত তুরস্কের এক্ষোরা গবর্ণমেন্টকে মিত্রশক্তিবর্গ স্বীকার করে নিয়ে তার প্রতিনিধিদের সঙ্গে ১৯২২, নবেম্বর লজান শহরে সন্ধির কথাবার্ত্তা স্থক্ষ করেন। দীর্ঘকাল আলোচনার পর ১৯২৩, জুলাই মাসে তুরস্কের স্বাধীনতা যোল আনা স্বীকৃত হয়। কামাল পাশার আধিপতা ভয়ে পরহস্তক্রীড়নক তুর্কী স্থলতান ব্রিটিশ জাহাজে মান্টায় পালিয়ে যান। তুরস্ক একটি 'রিপাব্রিক' বা গণ্ডাব্রিক

রাষ্ট্রে পরিণত হ'ল। কামাল স্থলতানের এক নিকট আত্মীয়কে থলিফা পদ দান করলেন। তিনি পরে এপদটিও তলে দেন।

এইরূপে থিলাফৎ সমস্থার সমাধান হওয়ায় স্বার্থপর লোকেরা আবার হিল্-মুসলমানে বিচ্ছেদ ঘটাবার চেষ্টা করল। অসহযোগ আন্দোলনের মরশুমে হিল্দু ও মুসলমানের ধর্মের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় স্বার্থপর লোকেরা এর স্থযোগ নিয়ে উভয়ের মধ্যে প্রথমে বিরোধ ও পরে দাঙ্গার স্বষ্টি করতে লাগ্ল। ১৯২২ সালেই মহরমের সময় মুলতানে প্রথম হিল্-মুসলমানে দাঙ্গা হয়। পর বছর বঙ্গে ও পঞ্জাবে দাঙ্গা স্থরু হয় ও উভয় পঞ্জের বিস্তর লোকের প্রাণহানি ঘটে।

এ বছর কেনিয়ায় ভারতীয় সমস্যা নিরতিশয় জটিল হয়ে উঠে।
তিনটি অভিন্যান্স পাস করিয়ে কেনিয়া সরকার প্রবাসী ভারতীয়দের
সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার ও রাষ্ট্রীয় অধিকার বিলোপের চেষ্টা করে।
প্রবাসী ভারতীয়দের সাহায্যের জন্ম কংগ্রেস কর্তৃক এণ্ডুজ সাহেব
প্রেরিত হন। কংগ্রেসের নির্দেশে ২৬শে আগষ্ট ভারতের সর্ব্বর্ত হরতাল প্রতিপালিত হয়। মডারেটরাও এ হরতালে যোগদান
করেছিলেন।

কৌন্দিল-প্রবেশ প্রশ্নের মীমাংসার জন্ম দিল্লীতে যথারীতি কংগ্রেসের তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন অম্বর্গিত হ'ল। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ পাণ্ডিত্যের জন্ম ভারতবর্ষে ও ভারতবর্ষের বাইরে সর্ব্বত্র স্থপরিচিত ও সম্মানিত। কংগ্রেসের উভয় দলই তাঁর উপর সমান আস্থাবান্। কাজেই তাঁর নেতৃত্বে বিরোধের সমাধান হবে সকলেরই এরূপ আশা করেছিলেন। হ'লও তাই। কংগ্রেসে সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই মর্ম্মে প্রস্তাব গৃহীত হ'ল যে, অন্ধ্য কোনরূপ আপন্তি না থাক্লে কংগ্রেস-সেবীরা ভাবী নির্ব্বাচনে কৌন্দিলে সদস্য পদপ্রার্থী হতে পারবেন।

এর পরই স্বরাজা দল বিভিন্ন প্রদেশে নির্মাচনের জন্ম প্রস্তুত হলেন। বঙ্গে চিত্তরঞ্জন দাশের প্রধান সহযোগী হলেন ষতীন্দ্রমোহন সেনগুরু ও স্থভাষচক্র বস্থ। তাঁরা দল সংগঠনে মনপ্রাণ ঢেলে দিলেন। ডিসেম্বর মাসের প্রথমে নির্বাচন পর্ব্ব শেষ হ'ল। সে কি উৎসাহ উদ্দীপনা। অসহযোগ ভারতবর্ষে রাজনৈতিক চেতনার কিরূপ প্লাবন এনেছে এবারে তা সম্যক্ প্রতীত হ'ল। বঙ্গে নির্বাচনে স্বরাজ্যদল সকল দলের মধ্যে সংখ্যা-গরিষ্ঠ হলেন। এবারকার নির্বাচনের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য—ডা: বিধানচক্র রায় কর্তৃক দেশপূজা স্করেক্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরাজয়। স্থরেন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে গবর্ণমেণ্টের 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। চৌষ্টি হাজার টাকা মাসিক বেতনে মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত থেকে সরকারী দমন-নীতিতে পূর্ণ সমর্থন দিয়ে দেশবাসীর আস্থা হারিয়েছেন। তিন বছরে তিনি যেসব সংকার্যা করেছেন তার প্রতি লোকে জক্ষেপও करता ना। हिन्दु तक्षन मुनलमान महत्यात महत्र भाके करत को मिल সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলেন। মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে স্বরাজ্য দল অক্সদলের সমবেত শক্তির চেয়েও সংখ্যাধিক্য লাভ করলেন। অন্তান্ত প্রদেশে অবস্থ স্বরাজ্য দলের এতটা জয়লাভ ঘটে নি।

কংগ্রেসের সাধারণ বার্ষিক অধিবেশন হ'ল কোকনদে মৌলানা
মহম্মদ আলীর সভাপতিত্ব। তিনি কৌন্দিল-প্রবেশে সম্মতি দিলেন।
পরিবর্ত্তন-বিরোধী দল কিন্তু কৌন্দিল-প্রবেশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ
করতে দ্বিধা করেন নি। মূল প্রস্তাব এমনভাবে তৈরী করা হ'ল যে,
কৌন্দিল-প্রবেশে সাময়িক ভাবে অনুমতি দেওয়া হলেও কংগ্রেস যোল আনা
অসহযোগে তথা কৌন্দিল-বর্জ্জনেও বিশ্বাসী! বঙ্গের অন্ততম কংগ্রেস
নেতা, পরিবর্ত্তন-বিরোধীদের অগ্রণী, সর্ব্বত্যাগী শ্রামস্থন্দর চক্রবর্ত্তী প্রকাশ্র
অধিবেশনে এই প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। প্রস্তাব গৃহীত হ'ল।

১৯২১—১৯২৩, এই তিন বছর যেমন বাস্তবিক পক্ষে অভিংস অসহযোগের স্থিতিকাল তেমনি এ সময় ভারতের সর্ববত্র ডায়ার্কি চালু হয় ও শাসনকার্য্য নির্ব্বাহিত হতে থাকে। মিঃ মন্টেও যে উদ্দেশ্যে চরমপন্থী मन (थरक मछारति छेरनत मण्णूर्व व्यानामा करत निराविद्यालन, व्यमश्रयात्मत्र মরশুমে তা বাস্তবিকই স্থফল দান করে। ভারত-সচিবের কৌন্সিল থেকে বড়লাট ও প্রাদেশিক লাটদের শাসন-পরিষদের সদস্য ও মন্ত্রীপদ গ্রহণে মডারেটরা বিশেষ অগ্রণী হন। এ সময় বড়লাটের শাসন-পরিষদে সাম্ তেজ বাহাত্র সাঞা আইন-সদস্য হলেন। অবশ্য কোথাও কোথাও যে এর ব্যতিক্রম না হ'ল তা নয়। পঞ্জাবে সামরিক আইনে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত নেতা লালা হরকিষণ লাল ও মধ্যপ্রদেশের তিলক-সহযোগী থাপার্দ্দে মহাশয় মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেছিলেন। লর্ড সিংহ বিহার-উড়িয়ার গবর্ণর পদে অধিষ্ঠিত হন। মডারেট মন্ত্রী ও সদস্থাগণ দমন-নীতির সমর্থন করলেও কোন কোন দিকে দেশের উপকারও করেছিলেন। স্বদেশী মুগে বিধিবদ্ধ প্রেস আইন ও রাজদ্রোহাত্মক সভা-বন্ধ আহন এ সময়ের মধ্যে তুলে দেওয়া হয়। সংশোধিত ফৌজদারী ষ্মাইন কিন্তু পূর্ব্ববংই বাহাল রইল। ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে বিচার-বৈষম্য ( ইল্বার্ট বিলের কথা স্মরণ করুন ) এবারে বিদূরিত হ'ল। বিচারে ইউরোপীয়দের অহরূপ ভারতীয়দেরও স্থবিধা-স্থযোগ দেওয়া হ'ল। ভারতীয় বিচারকরা ইউরোপীয় আসামীদেরও বিচার ক্ষমতা লাভ করলেন। ১৯২২ সালে সমগ্র ভারতবর্ষে ও ব্রহ্মদেশে শিক্ষার্থী যুবকদের ্যুদ্ধবিতা শিক্ষার জন্ম বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রে টেরিটোরিয়্যাল ফোর্স গঠিত হয় ৷

প্রদেশসমূহে মডারেট মন্ত্রীরাও প্রথম দিকে কিছু কিছু গঠনমূলক কার্য্য করতে সমর্থ হলেন। বঙ্গে স্থরেক্তনাথ বন্দ্যোপাধাায় কল্কাতা করণোরেশনকে একটি সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। হানীয় স্বায়ন্তশাদন বিভাগেও গণতন্ত্র নীতি অন্থুস্থত হ'ল। মিউনিসি-পালিটি ও ডিট্রাক্টবোর্ডে মনোনীত সদস্খ সংখ্যা আইন দ্বারা হ্রাস করা হ'ল। তাঁর সময়ে ডিট্রাক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান বা সভাপতি পদে বেদরকারী সদস্খরা নির্কাচিত হবার অধিকার লাভ করেন। ভারতবর্ষের অক্যান্থ প্রদেশেও এই মর্শ্বে আহন বিধিবদ্ধ হ'ল।

যথন অসহযোগ আন্দোলন প্রবল ছিল তথনই মডারেটগণ এই সব কার্য্য করবার স্থযোগ পেয়েছিলেন। অসহযোগে ভাটা পড়লে আমলাতন্ত্র আবার মাথা নাড়া দিয়ে উঠে এবং সিবিলিয়ান সেক্রেটারীগণ মন্ত্রীদের অসমতি না নিয়েই তাঁদের মাথার উপরে গবর্গরেক সব কথা জানাতে তৎপর হন। সিবিলিয়ান কর্ম্মচারীদের এরূপ করার আইনতঃ কোন বাধা ছিল না। মন্ত্রিগণের কেউ কেউ এজন্ত পদত্যাগ করেন। পঞ্জাবের মন্ত্রী লালা হরকিষণ লাল, যুক্তপ্রদেশের মন্ত্রী সি ওয়াই চিস্তামণি ও জগৎনারায়ণ লাল প্রভৃতির নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

এ তিন বছরের মধ্যে বিলাতে ১৯২১ সালে ও ১৯২০ সালে সাম্রাজ্যসম্মেলন হয়। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন মংশে অক্যান্থ উপনিবেশবাসীদের মত
ভারতবাসীদেরও সমান অধিকার থাক্বে—উভয় অধিবেশনেই একথা
স্বীক্ত হয়। ভারত গবর্ণমেন্ট শ্রীনিবাস শাস্ত্রাকে ১৯২২ সালে ব্রিটিশ
সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে প্রেরণ করেন। ১৯২০ সালে সাম্রাজ্যসম্মেলনে ভারতের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন সান্থ তেজ বাহাত্বর
সাপ্রু ও আলোয়ারের মহারাজা। এ সময় রাষ্ট্রসজ্যেও সরকার মনোনীত'
ভারতীয় প্রতিনিধি প্রেরিত হয়।

## স্বরাজ্য দলের কার্য্যক্রম

( 228-225 )

কঠিন রোগে আক্রান্ত হওয়ায় ১৯২৪ সালের গোড়াতেই মহাত্মা গান্ধীর দেহে অস্ত্রোপচার হ'ল। ৫ই ফেব্রুয়ারী ত্বহর পূর্ণ না হতেই তিনি মুক্তিলাভ করলেন। অতঃপর সম্পূর্ণ নিরাময় ও বিশ্রাম লাভের জক্ত বোদাইয়ের সমুদ্রতীরে জুহু স্বাস্থ্য-নিবাসে তিনি কিছুদিন অবস্থান করেন। জুছু শীব্রই রাজনীতিকদের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হ'ল। সহযোগী-অসহযোগী পরিবর্ত্তনবাদী-পরিবর্ত্তনবিরোধী সকলেই, তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জক্ত জুহুতে ভিড় করতে লাগলেন। পণ্ডিত মোতিলাল নেহ্রু ও পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্রু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুথ নেতৃরুক্ত সেখানে সত্মর উপনীত হলেন। একদিকে মহাত্মা গান্ধী ও অক্তদিকে চিত্তরঞ্জন ও মোতিলালের মধ্যে কৌন্ধিল-প্রবেশ ও স্বরাজ্য দলের কার্য্যক্রম নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্ত্তা চলে। ভারতের পরবর্ত্তী রাজনৈতিক আলোচনাক্র এই আলাপ-আলোচনা খুবই প্রভাবিত করেছে।

জান্থ্যারী মাদের মধ্যেই নব-গঠিত নিখিল-ভারত ও প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদগুলির অধিবেশন আরম্ভ হ'ল। ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে স্বরাজ্য-দলপতি পণ্ডিত মোতিলাল নেহ্রু প্রথমেই ভারতবর্ষের জাতীয় দাবির আকারে একটি প্রস্তাব ব্যবস্থা-পরিষদে পেশ করেন। এ দাবির মর্ম্ম হ'ল—অবিলম্বে 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট' দলের সহযোগে—ডোমিনিয়ন ষ্টেটাসের অন্তর্মপ পূর্ণ স্বায়ন্ত-শাসনমূলক পরিকল্পনা স্থির করার উদ্দেশ্যে গোল-টেবিল বৈঠক আহ্বান। নেশান্থালিষ্ট ও ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট নামে অন্ত জাতীয়তা বাদী দলের সহযোগে স্বরাজ্য দল প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেন। গ্রবর্ণমেন্ট এ দাবি সম্পূর্ণ নৃত্ন-বলে গ্রহণে অসম্মত হন। কিন্তু জনমত প্রবল দেথে

তাঁরা ডায়ার্কি কভটা কার্য্যকরী হয়েছে ও তার সংস্থার আবশ্রক কিনা এ-সব বিষয় বিবেচনার জক্ত সার্ আলেকজাণ্ডার মাডিম্যানের সভাপতিত্বে সরকারী ও বেসরকারী সদস্যদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করলেন। ব্যবস্থা-পরিষদে সরকারের বিরোধিতা সম্বেও রাজনৈতিক বন্দীদের (মায় ১৮১৮ সালের তিন আইনে বন্দী) মুক্তিদান, দক্ষিণ-আফ্রিকার কয়লার উপরে শুদ্ধ স্থাপন, অকালী শিথদের উপর অত্যাচার সম্পর্কে তদন্ত কমিটি গঠন প্রভৃতি বিষয়ে প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। গ্রবর্ণমেন্টের রাজস্ব-বিলের প্রথম চার দফাও নাকচ করা হ'ল। মধ্য-প্রদেশের ও বঙ্গের ব্যবস্থা-পরিষদ ভোটাধিক্যে মন্ত্রী-নিয়োগ বাতিল করে দিলেন।

আবার বঙ্গে স্বরাজ্য দল করপোরেশন নির্বাচনে আশাতীত জয়লাভ করলেন। পূর্ববছর বিধিবদ্ধ আইনে কল্কাতা করপোরেশন—নির্বাচিত ৭৫, মনোনীত ১০ ও অল্ডারম্যান ৫—মোট এই নব্বইজন সদস্য নিয়ে গঠিত হওয়ার প্রস্তাব হয়। মুসলমানদের জল্প প্রথম ন' বছর পৃথক্ নির্বাচনের কথা থাকে, কিন্তু পরে আসন সংরক্ষিত রেথে সকলেই জাতিধর্ম নির্বিশেষে সাধারণ ভোটে নির্বাচিত হওয়া স্থির হয়। প্রথম বারেই এইসব নির্বাচিত সনস্থের মধ্যে অন্যন পঞ্চাশ জন স্বরাজ্য দলভুক্ত হিন্দুন্মুসলমান নির্বাচিত হন। দেশবন্ধু চিত্তরজ্ঞন দাশ করপোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হলেন। দেশবন্ধুর অক্সতম সহকর্মী শ্রীযুত স্কভাষচন্দ্র বস্থ হলেন চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার বা প্রধান কর্ম্মসচিব। করপোরেশনের ক্ষিটিতেও স্বরাজ্যদেল প্রধান্য লাভ করলেন। সকল কার্যাই অতঃপর তাঁদের মতাহুযায়ী চল্তে লাগ্ল। দেশবন্ধু মেয়রক্রপে প্রথম বক্তৃতায়েই বললেন, করপোরেশনে স্বরাজ্য দলের আদর্শ দরিন্ত নারায়ণের

সেবা। এই উদ্দেশ্যে রচিত একটি কর্মতালিকাও সভায় উপস্থাপিত করা হয়।

কোকনদ কংগ্রেসে পরিবর্তন-বাদী ও পরিবর্তন-বিরোধীদের বিরোধ মেটে নি। মহাত্মা গান্ধীর কারামুক্তির সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন-বিরোধী গোড়া অসহযোগীরা আবার পূর্ণ মহিংস অসহযোগ নীতি বাহাল রাথার জক্য উদ্গ্রীব হয়ে উঠ্লেন। মহাত্মা গান্ধীও পূর্ণ অসহযোগে বিশ্বাদী। চিত্তরঞ্জন ও মোতিলালের সঙ্গে আলোচনার পরেও তিনি স্বনতেই দৃঢ় রইলেন। পূর্ব্বোক্ত আলাপ-আলোচনার পরে একপক্ষে গান্ধী ও অপর পক্ষে মোতিলাল ও চিত্তরঞ্জন নিজ নিজ মতামত সম্বলিত স্বতন্ত্র বির্তি প্রচার করেন। এই আলোচনায় মত বৈষমা প্রকট হলেও এ ভবিস্যতের পক্ষে শুভই হয়েছিল। সরকারের সকল প্রকার কার্য্যে বাধা দানের বাসনা নিয়ে স্বরাজ্য দল ব্যবস্থা-পরিষদে প্রবেশ করেন। অতঃপর তাঁরা গান্ধীজীর পরামর্শে সরকারের প্রগতিবিরোধী আইন কান্ধনের বিপক্ষতা করার সঙ্গে সঙ্গেন্দ্রক কার্য্যের (যেমন, খন্দর প্রচলন, বিদেশী কাপড়ের উপর শুদ্ধ স্থাপন, মাদকদ্রব্য বর্জন, সামরিক বায় হ্রাস প্রভৃতি) প্রস্তাব পাস করিয়ে নিতেও সম্মত হন। ইতিমধ্যে একটি ব্যাপার কিন্তু উভয় পক্ষের মধ্যে মত-বিরোধ আবার প্রকট হয়ে উঠে।

১৯২৪ সালের জান্ত্রারী মাসে গোপীনাথ সাহা কল্কাতার পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট ভ্রমে মিঃ আর্নেষ্ট ডে নামে এক ইউরোপীয়কে হত্যা করে। এ বছরে সিরাজগঞ্জে মৌলানা আক্রাম খাঁর সভাপতিত্বে অন্ত্র্প্টিত বঙ্গের প্রাদেশিক সম্মেলন উক্ত গহিত হত্যা কার্য্যের নিন্দা করলেন ও সঙ্গে গোপীনাথের উদ্দেশ্রের প্রশংসা করলেন। মহাত্মা গান্ধী এর তীব্র সমালোচনা করে 'ইয়ং ইগুরা'র নিজ মন্তব্য প্রকাশ করেন। পরবর্ত্তী ২৭-২৯শে জুন আহ্মদাবাদে যে নিথিল-ভারতীয় কংগ্রেস

কমিটির অধিবেশন হ'ল তাতে তিনি একটি প্রস্তাবে গোপীনাথের দেশ-প্রেমের কথা স্বীকার করেও এরপ হত্যাকার্য্যের তীব্র নিন্দা করেন ও নলেন যে, এরূপ কার্যা অহিংদ অদহযোগ নীতির ঘোর বিরোধী এবং দেশকে আইন-অমান্তের জন্য প্রস্তুত করার পক্ষে ভীষণ বিদ্ন। চিত্তরঞ্জন গান্ধীজীর প্রস্তাবের এক সংশোধনী উত্থাপন করলেন। চিত্তরঞ্জনও অহিংসারই পক্ষপাতী, কিন্তু এসব অকার্যোর মূলেও যে গভীর দেশপ্রেম নিহিত তা তিনি স্পষ্ট করে বলতে চাইলেন। মাত্র কয়েক ভোটের আধিক্যে গান্ধীজীর প্রস্তাব গৃহীত হয়। গান্ধীজী এতে মোটেই খুশী হতে পারেন নি। তিনি পুনরায় অসহযোগের পাঁচটি ধাপ-বিদেশী বস্ত্র, আইন মাদালত, স্কুল-কলেজ, উপাধি ও ব্যবস্থা-পরিষদ বর্জ্জন – কোকনদ প্রস্তাবের প্রতি লক্ষ্য রেখে কমিটি দ্বারা স্বীকার করিয়ে নিলেন। মহাত্মা গান্ধী আর একটি প্রস্তাব এই করলেন যে, যে কোন কংগ্রেদ কমিটির নির্বাচিত সদস্যকে প্রতিমাদে অন্ততঃ তু'হাজার গজ চরকায় কাটা উৎকৃষ্ট স্তা জমা দিতে হবে। এ পরিমান স্তা জমা না দিলে সভাপদ আপনা আপনিই খারিজ হয়ে যাবে। শাস্তি দানের এ ধারাটি শেষ পর্যান্ত টেকে নি।

এর পরে এমন একটি ঘটনা ঘটে যার ফলে মহাত্মা গান্ধী স্বরাজ্য দল থেকে সমস্ত বাধা নিষেধ তুলে নিয়ে এক কংগ্রেসের একটি বিশেষ অঙ্গ বলে স্বীকার করে নিলেন। কিন্তু এর পূর্ব্বে আর একটি বিষয়ের এথানে উল্লেথ করা প্রয়োজন। এ বছরে আবার নানা স্থানে হিন্দু মুসলমানে মারাত্মক দাঙ্গা উপস্থিত হয়। কিন্তু কোহাটে যে দাঙ্গা হয় তার তুলনা মেলা ভার। প্রত্যেক স্থানেই দাঙ্গার ফলে সেই সেই স্থানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপরই অত্যাচার হ'ল বেশী, কোহাটেও তাই হ'ল। মহাত্মা গান্ধী এরূপ আত্মঘাতী দাঙ্গার অবসান কয়ে দিল্লীতে

মৌলানা মহম্মদ আলীর ভবনে একুশ দিন ব্যাপী উপবাস আরম্ভ করেন (২২শে সেপ্টেম্বর)। তাঁর স্বাস্থ্যের জক্ত ভারতের সর্বত্র ভীষণ উদ্বেগ দেখা দিল। ২৬শে সেপ্টেম্বর থেকে ২রা অক্টোবর পর্যান্ত ভারতের বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী নেতৃর্ন্দ দিল্লীতে ঐক্য সম্মেলনে সমবেত হলেন ও প্রত্যেকের ধর্ম্মকর্ম্ম থাতে নির্বিরোধে প্রতিপালন করতে দেওয়া হয় সেজক্ত সকলকে অহুরোধ জানালেন। এই সম্মেলনে কল্কাতার খ্রীষ্টান যাজকপ্রেষ্ঠ মেট্রোপলিটানও যোগ দিয়েছিলেন। তুঃথের বিষয়, মহাত্মা গান্ধীর উপবাস ও সম্মেলনের নির্দ্ধেশ সত্ত্বেও পরে বহুবার দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়েছে।

বাংলা সরকার অক্টোবর মাসে অকন্মাৎ এক অর্ডিস্থান্স জারি করে হিংসাত্মক কর্ম্মে লিপ্ত থাকার সন্দেহে বহু বন্ধ সন্তানকে বন্দী করলেন। কল্কাতা করপোরেশনের প্রধান কর্ম্মসচিব, চিত্তরঞ্জনের সহযোগী ও স্বরাজ্য দলের অক্সতম উত্যোক্তা শ্রীস্কভাসচন্দ্র বস্ত্ব, এবং স্বরাজ্য দলভূক্ত কৌন্সিল সদস্য শ্রীসভান্তন্দ্র মিত্র ও শ্রীঅনিলবরণ রায়কে অক্টোবর মাসে ১৮১৮ সালের তিন আইনে বন্দা করে মান্দালয়ে পাঠালেন। এই নিয়ে ভারতের সর্বত্র আবার ভূমূল আন্দোলন উপস্থিত হয়। অনেকেরই বিশ্বাস হ'ল, স্বরাজ্য দলকে পঙ্গু করার উদ্দেশ্যেই সরকার পুনরায় দমন নীতির আশ্রয় নিয়েছেন। দমননীতির প্রতিবাদ করবার জন্ম ২১শে ও ২২শে নবেম্বর বোম্বাইয়ে একটি সর্বাদ্য পরিকল্পনা রচনার বিষয় আলোচনা করেন ও এর ভার একটি কমিটির উপর অর্পণ করেন।

সর্কাদল সম্মেলনের অব্যবহিত পরেই ২৩শে ও ২৪শে নবেম্বর কল্কাতায় নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হ'ল। ইতিপূর্ব্বেই মহাত্মা গান্ধী মোতিলাল ও চিত্তরঞ্জনের সহযোগে কৌন্সিল-প্রবেশ সমর্থক

এক বির্তি প্রচার করেছিলেন। কমিটি বির্তির মর্ম্ম সমর্থন করে প্রস্তাব গ্রহণ করেন, এবং সর্বাদল সম্মেলনের কার্য্য যাতে স্কুষ্ঠ ভাবে হয় এজস্ম অহিংস অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রাথা সাব্যস্ত করেন। কিন্তু গান্ধীজীর নির্দেশে এই মর্ম্মেও একটি প্রস্তাব গৃহীত হ'ল যে, অতঃপর কংগ্রেসের প্রত্যেক সভ্যকেই বার্ষিক চার আনা চাঁদার পরিবর্ত্তে প্রতি মাসে হ' হাজার গজ চরকায় কাটা স্থতা প্রতি অঞ্চলের কংগ্রেসেকর্ত্তপক্ষের নিকট জমা দিতে হবে।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও সরকারের দমন-নীতির ফলে একদিকে মহাত্মা গান্ধী তথা গোড়া অসহযোগী ও স্বরাজ্য দল এবং অক্সদিকে বিভিন্ধ রাজনৈতিক দলের মধ্যে একই উদ্দেশ্য নিয়ে কর্ম্ম-প্রচেষ্টা স্থক হয়। আর এর মূলে ছিল মহাত্মা গান্ধীর মহাত্মভবতা ও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি। কাজেই কংগ্রেসের বেলগাঁও অধিবেশনের জন্ম তিনিই সর্ব্বসম্মতি ক্রমে সভাপতি নির্ব্বাচিত হলেন। মিসেদ্ এনি বেসান্ট অহিংস অসহযোগ, সত্যাগ্রহ, আইন-অমান্থ প্রভৃতির ঘোরতর বিরোধী। এজন্ম গত চার বছর তিনি কংগ্রেসে যোগদান করেন নি। অসহযোগ আন্দোলন পরিত্যক্ত হওয়ায় তিনিও পুনরায় এসে কংগ্রেসে যোগ দিলেন।

গান্ধীজী অভিভাষণে সম্পূর্ণরূপে হিংসা নীতি বর্জনের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করলেন। 'পূর্ণ স্বাধীনতা' প্রস্তাব আহ্ মদাবাদ অধিবেশন থেকে প্রতিবারেই কংগ্রেসে উত্থাপিত হ'ত। গান্ধীজী প্রথম বারে এতে বিশেষ আপত্তি জানিয়েছিলেন। এবারে কিন্তু তিনি বল্লেন, 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে থেকেই স্বরাজ লাভ সম্ভব। তবে যদি ব্রিটেনের সঙ্গে আমাদের সর্ব সম্পর্ক ছিন্ন করা আবশ্যক হয় তবে তা করতেও আমরা দ্বিধাবোধ করব না। স্বরাজ লাভের জন্ম গান্ধীজী তিনটি পন্থার উপর বিশেষ জ্যোর দিলেন —(১) চরকা, (২) হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ও (৩) অস্পৃশ্যতা বর্জন। তাঁর মতে ভাবী স্বরাজ্যের ভিত্তি হবে এইরূপ, 'যারা হাতে কলমে কাজ করে তাদের ভোট দানের অধিকার, সৈক্ত বায় ও বিচার বায় হ্রাস, উত্তেজক মাদক জব্যেরও এ থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের উচ্ছেদ, সামরিক ও বেসামরিক কর্ম্মচারীদের বেতন কমান, ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন, বিদেশীদের একচেটিয়া ব্যবসাধিকারে সঙ্গোচ, রাজক্তবর্গের অধিকার স্বীকার, স্মেচ্চাচারমূলক আইন প্রত্যাহার, সরকারী কর্ম্মে বর্ণ-ভেদ বিলোপ, বিভিন্ন সম্প্রদায়কে ধর্ম্ম বিষয়ে স্বাধীনতা দান, দেশভাষার মারফত শাসন কার্য্য পরিচালনা ও হিন্দিকে জাতীয় ভাষা বলে স্বীকার।

মহাত্মা গান্ধী কর্ত্ব প্রদন্ত স্বরাজ্যের এই সর্বানিম্ন দাবী নিয়ে আমরা ১৯২৫ সালে উপনীত হলাম। বস্তুতঃ এবছর কংগ্রেসের ও অক্যান্ত রাজ্বনৈতিক দলের, এমন কি ব্যবস্থা-পরিষদের ভিতরেও এই নিয়ে বিশেষ আলোচনা চল্ল। এই উদ্দেশ্যে জান্তুয়ারী মাসে মহাত্মা গান্ধীর সভাপতিত্বে সর্বাদল সম্মেলন কমিটির অধিবেশন হয়। মিসেদ্ এনি বেসান্টকে সভাপতি করে একটি সাব কমিটি গঠিত হ'ল। ছ' বছর পূর্বে মিসেদ্ বেসান্ট ও সার তেজ বাহাত্র সাপ্রু স্বরাজ 'স্কীম' বা শাসন-তন্ত্র রচনার জন্ম একটি নেশক্রাল কন্ভেন্শন আহ্বান করেছিলেন। তদবিধি এতদিন বেসান্ট মহোদয়া শাসন-তন্ত্র রচনায় ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর স্বরাজ স্কীমের নাম হ'ল 'কমনওয়েল্প্ অফ্ ইণ্ডিয়া বিল'। তবে সাম্প্রদায়ক সমস্থার মীনাংসা না হওয়ায় সর্বাদল সম্মেলনের কার্য্য অধিকদ্র অগ্রস্ব হতে পারে নি।

পূর্ব্ব বছরের মত এবারেও স্বরাজ্য দল ভারতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদগুলিতে কৃতিত্ব প্রদেশন করতে লাগ্লেন। বঙ্গে ও মধ্যপ্রদেশে ভায়ার্কি অচল হ'ল। ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে স্বরাজ্যদল অক্যান্ত দলের সহযোগে ভোটাধিক্যে জাতীয় উন্নতির অন্তকূলে নানা প্রস্তাব পাদ করিয়ে নিলেন। বিলাতে শ্রমিক মন্ত্রীসভা ন' মাস মাত্র স্থায়ী ছিল। ১৯২৪ সালের শেষেই আবার রক্ষণশীল দল মন্ত্রীসভা গঠন করেন।
এবার ভারত-সচিব হলেন লর্ড বার্কেনহেড। তিনি পার্লামেণ্টে স্বরাজ্য
দলকে একটি স্থনিয়ন্ত্রিত ও সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক দল বলে আখ্যা দিলেন
ও সঙ্গে সঙ্গে এই অন্পরোধ জানালেন, তাঁরা যেন দেশ শাসনের দায়িত্র
ভার গ্রহণ করে ডায়াকি সফল করতে সাহায্য করেন ও এর ভিতরকার
দোষ-ক্রটীগুলি দেখাতে সচেষ্ট হন।

মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের সভাপতি রূপে দক্ষিণ ভারতে পরিভ্রমণ করে মে মাসে বঙ্গদেশে আগমন করেন। তিনি পূর্ব্বে ১৯২১ সালে অসহযোগের মরশুমে আলী-ভাতৃদ্বয় ও আলী-জননী বাঈ আন্মা সহ বাংলা প্রদক্ষিণ করেছিলেন। এবারেও তিনি বঙ্গের বিভিন্ন জেলা পরিভ্রমণ করলেন। দেশবন্ধ চিত্তরঞ্জন বঙ্গের অবিসংবাদিত নেতা। ১৯২৪ সালের শেষ ভাগে তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি জনসেবার জন্ম এক অছিমগুলীর হত্তে অর্পণ করেন। এর ফলে তাঁর উপর সাধারণের প্রদাপ্রীতি আরও বেড়ে গেল। ডক্টর পট্টভি সীতারামিয়া তাঁর 'কংগ্রেস ইতিহাস' পুস্তকে এই মর্ম্মে লিখেছেন যে, ১৯২৪ সালে বেলগাঁও কংগ্রেসে চিত্তরঞ্জন সকলের চিত্তই জয় করে ফেলেছিলেন। চিত্তরঞ্জন মে মাসে বন্ধীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে ফরিদপুর অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। অভিভাষণে তিনি যে-সব প্রস্তাব করেন তা ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্ট্রার ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। কংগ্রেস তথা স্বরাজ্য দলের রাজনীতিও কিছুকাল এ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। চিত্তরঞ্জন অভিভাষণে স্বরাজের মানে করলেন, ব্রিটিশ কমন্ওয়েল্থের ভিতরে পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন সম্পন্ধ একটি রাষ্ট্র। তিনি লর্ড বার্কেনহেডের আন্তরিকতা মেনে নিয়ে মাত্র তুটি শর্ত্ত সাপক্ষে ডায়াকি চালু করতে সন্মতি জানালেন। এ শর্ত্ত চটি হ'ল-(১) সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দান, (২) ব্রিটিশ কমন্ওয়েল্থের অঙ্গ হিসাবে ভারতবর্ষের স্বরাজ্ঞের দাবি সম্পূর্ণ স্বীকার. এবং স্বরাজ্ঞ প্রাপ্তির পূর্ব্বে এর যথাযোগ্য ভিত্তি অবিলম্বে নিশ্চিত রূপে প্রতিষ্ঠা। তিনি ভারতবাসীদের পক্ষে এই প্রতিশ্রুতি দিতে সম্মত হন যে, তাঁরা বাক্যে, কর্ম্মে বা ইন্ধিতে কোন প্রকারেই বিপ্লব আন্দোলনের উৎসাহ দিবেন না এবং এরূপ আন্দোলন উচ্ছেদ করতে সকল শক্তি প্রয়োগ করবেন। মহাত্মা গান্ধী এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এ সময় লর্ড রেডিং আলোচনা করবার জক্য বিলাত যান। কাজেই স্বরাজের দাবী সম্বন্ধে ম্পষ্ট কথা বলা চিত্তরঞ্জন আবশ্রুক বিবেচনা করেছিলেন।

এর পরেই চিত্তরঞ্জনের শরীর ভেঙ্গে পড়ে। তিনি স্বাস্থ্য লাভের আশায় দার্জিলিং শৈলাবাসে গমন করেন। এথানে অবস্থিতি কালে মহাত্মা গান্ধী ও মিসেদ্ বেসাণ্ট তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তিনি আর নিরাময় হলেন না, ১৬ই জুন তিনি ইহধাম ত্যাগ করলেন। বালগঙ্গাধর তিলকের মৃত্যুর মত চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুও জ্ঞাতির পক্ষে এই সময়ে খ্বই মন্মান্তিক হয়েছিল। তাঁর প্রয়াণে আসমুদ্র হিমাচল উদ্বেলিত হয়ে উঠ্ল। সকলেই চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুতে মনোবেদনা জ্ঞাপন করতে লাগ্ল। রবীক্রনাথ চিত্তরঞ্জনের অনক্যত্ল্য দানের কথা অমর ছন্দেরপ দিলেন।

'সাথে করে এনেছিলে মৃত্যুহীন প্রাণ মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।'

মহাত্মা গান্ধী চিত্তরঞ্জনের গুণ-মুগ্ধ। তিনি দীর্ঘ তিন মাস কাল বাংলায় থেকে চিত্তরঞ্জনের স্মৃতি রক্ষার্থ দশ লক্ষ টাকা তুললেন। সমগ্র টাকা চিত্তরঞ্জনের দানের সঙ্গে মিলিত করে তাঁর বিস্তৃত বাস ভবনের উপর তাঁরই ইচ্ছা অনুসারে চিত্তরঞ্জন সেবা সদন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মহাত্মা গান্ধী চিত্তরঞ্জনের কর্ম্মভার তাঁর যোগ্য সহচর ও একনিষ্ঠ ত্যাগী দেশপ্রিয় যতীক্রমোহন সেনগুপ্তের উপর অর্পণ করলেন। যতীক্রমোহন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি, কৌন্সিল স্বরাজ্য দলের নেতা ও করপোরেশনের মেয়র পদে অভিষক্ত হলেন।

ডায়ার্কির নিদ্ধারণ অনুসারে প্রথম চার বছর অন্তে এ সময় বিভিন্ন কৌন্সিলে সভাপতি নির্ববাচন হয়। মধ্যপ্রদেশ ও বেরার কৌন্সিলে স্বরাজ্য দলভুক্ত শ্রীপদ বলবন্ত তামে ও ভারতীয় এসেম্বলী বা ব্যবস্থা পরিষদে বিঠলভাই ঝাভেরী পটেল (২২শে আগষ্ট) সভাপতি নির্বাচিত হলেন। পূর্ব্ব বছর নিযুক্ত মাডিম্যান কমিটির রিপোর্ট গ্রহণের জন্ম স্বরাষ্ট্র-সচিব সার আলেকজাণ্ডার মাডিম্যান ৭ই সেপ্টেম্বর ব্যবস্থা-পরিষদে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কমিটির স্থপারিশ ভারতের স্বরাজ-দাবির কাছ ঘেঁষেও গেল না, বরং মন্ত্রীরা যাতে নিরস্কুশ হয়ে গদিতে অধিষ্ঠিত থাকতে পারেন সেজক্য এতে বেতন বজেট-ভুক্ত না করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। স্বরাজ্য-দলপতি মোতিলাল স্থতরাং মাডিম্যানের প্রস্তাবের এই মর্ম্মে এক সংশোধনী উত্থাপন করলেন যে, ভারত-গবর্ণমেন্টকে পূর্ণ দায়িত্বশীল করবার জন্ম গঠন-তন্ত্রে ও শাসন-বিভাগ গুলিতে মূলগত পরিবর্ত্তনের নির্দ্দেশ দিয়ে পার্লামেন্টে এক ঘোষণা করা হোক এবং ভারতীয় ও ইউরোপীয় প্রতিনিধি নিয়ে সংখ্যা-লবিষ্ঠদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে উপরোক্ত আদর্শে একটি বিস্তারিত শাসন-তম্ব প্রণয়নের জক্ম গোলটেবিল বৈঠক বা অমুদ্ধপ কোন বৈঠক আহ্বান করা হোক। মোতিলালের প্রস্তাব ৭২ – ৪৫ ভোটে গৃহীত হ'ল।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে স্বরাজ্য দলের কার্য্য-কলাপ হ'ল গঠন-তন্ত্রমূলক ও পার্লামেণ্টের বিরোধী দলেরই মত। যে-সব আইন ভারতের কল্যাণকর তার সমর্থন স্বরাজ্য দল তো করলেনই, এর উপরে সরকারের বিভিন্ন কমিটিতেও তাঁরা সহযোগিতা করতে লাগ্লেন। এ বছরের বজেটে ভারতবাসীদের সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থার জন্ত ন' লক্ষ্ টাকা ব্যর ধার্ষ্য করা হয়। এ উদ্দেশ্যে সার্ এগুরীনের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠিত হ'ল ও স্বরাজ্য দল থেকে মোতিলাল নেহ্রু এর অন্ততম সদস্য নিযুক্ত হলেন।

২১শে ও ২২শে সেপ্টেম্বর নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির ও ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন হ'ল। মহাত্মা গান্ধী স্বরাজ্য দলের হস্তেই কংগ্রেসের রাজনৈতিক কার্য্যভার ভূলে দিলেন। লর্ড বার্কেনহেড ও লর্ড রেডিং স্বরাজ্যের দাবি অগ্রাহ্ম করায়ই গান্ধীজী স্বরাজ্য দলের হস্তে কংগ্রেসের কার্য্যভার সঁপে দিতে বেশী করে উদ্বৃদ্ধ হন। স্বরাজ্য দল অতঃপর বোল আনা কংগ্রেস-ভূক্ত হয়ে পরিষদে কংগ্রেসী দল বলে পরিগণিত হলেন। খদ্দরের প্রাধান্য চলে গেল। মাসে ত্'হাজার গজ স্বতা বা বছরে চার আনা চাঁদা দিলেই যে কেউ কংগ্রেসের সভ্য হতে পারবেন স্থির হ'ল। নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্ম প্রদন্ত অর্থ ছাড়া কংগ্রেসের যাবতীয় টাকাকড়ি স্বরাজ্য দল ব্যবহারের অন্থমতি পেলেন। মহাত্মা গন্ধীর সভাপতিত্বে চরকা ও খদ্দর বিভাগ নব-প্রতিষ্ঠিত নিখিল-ভারত চরকা সমিতি গ্রহণ করলেন। গোঁড়া অসহযোগীরা গান্ধীজীর নির্দ্দেশ অন্থসারে কংগ্রেসের গঠনমূলক কার্য্যে মন দিলেন।

পরিবর্ত্তন-বাদী, পরিবর্ত্তন-বিরোধী নির্ব্বিশেষে কংগ্রেসের সকল দলই অক্টোবর মাসের মধ্যে বিভিন্ন প্রদেশের প্রধান প্রধান মিউনিসিপালিটির নির্ব্বাচনে যোগ দিয়ে সংখ্যাধিক্য লাভ করলেন। পাটনায় বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ, এলাহাবাদে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্রু, আহ্মদাবাদে বল্লভ ভাই পটেল, বোদ্বাইয়ে বিঠলভাই পটেল ও মাদ্রাজে শ্রীনিবাস আয়ান্দার মিউনিসিপাল করপোরেশনগুলির কর্ণধার হলেন। দেশ সেবার নৃত্তন

ক্ষেত্র কংগ্রেদীদের সম্মুথে উন্মোচিত হ'ল। কল্কাতা করপোরেশনের কথা আগেই আমরা জেনেছি।

এইরূপ প্রতিষ্ঠার মধ্যেই আবার স্বরাজ্য দলে মতানৈক্য উপস্থিত হয়। প্রাদেশিক পরিষদগুলিতে ক্রমাগত বাধা-দান নীতির উপর এক শ্রেণীর সভ্য বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠলেন। দেশবন্ধ চিত্তরঞ্জনের ফরিদপুর বক্তার মধ্যেও স্ক্রদর্শী লোকেরা এতাদৃশ বীতশ্রদ্ধার আভাস পেয়েছিলেন। মধ্য-প্রদেশের কৌন্সিল সভাপতি শ্রীপদ বলবন্ধ তাম্বে দলের অন্থমতি না নিয়ে অকস্মাৎ গবর্ণরের শাসন-পরিষদের সদস্থ পদ গ্রহণ করলেন! পশুত মোতিলাল নেহ্ক ১লা নবেম্বর এক বিবৃতিতে এর তীব্র সমালোচনা করে বল্লেন, কিছুদিন পূর্ব্ব থেকেই মন্ত্রিত্ব গ্রহণের জন্ম একদল য়ে পীড়াপীড়ি করছিলেন এ তারই পরিণতি। স্বরাজ্য দলের অন্থতম প্রধান সদস্থ কেলকার, জয়াকর ও মুঞ্জে স্বরাজ্য দলের কৌন্সিল থেকে পদত্যাগ করলেন ও বললেন যে, ব্যর্থ বাধা-দান নীতি বর্জন করে দেশের মঙ্গলার্থ ডায়ার্কি চালু করাই কর্ত্বর। তারা পারম্পরিক সহযোগিতারই পক্ষপাতী হলেন।

এই বাদ-বিদম্বাদের মধ্যে কাণপুরে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের চন্তারিংশৎ অধিবেশন অন্থর্টিত হ'ল। নাইডুমহোদয়া নিজে স্কবি। অসহযোগ আন্দোলনে ও প্রবাদী ভারতীয়দের সেবায় তিনি কায়মনে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি স্থললিত ছন্দে, ভাষায় স্বদেশবাদীদের সর্বাত্রে নির্ভীক ও আয়্মনির্ভরশীল হতে আবেদন জানালেন। তাঁর মতে 'স্বাধীনতা সংগ্রামে ভয় অমার্জনীয়—বিশ্বাস্বাতকতা আর নৈরাশ্র অমার্জনীয় অপরাধ'। কংগ্রেস প্রথমেই দেশবল্প চিত্তরঞ্জন দাশ, দেশপুক্তা স্বরেক্তনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রাচ্যবিত্যাবিশারদ রামকৃষ্ণ গোপাল ভাগুরকরের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন। স্বরাজের দাবী ও স্বরাক্তা

দলের কর্ত্তব্য সম্পর্কেও প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। আর একটি প্রস্তাবে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, সরকার যদি পরবর্ত্তী ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে ১৯২৪ সালে ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে গৃহীত স্বরাজের নিয়্রতম দাবি স্বীকার না করেন তাহলে স্বরাজ্য দল নিথিল-ভারতীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদগুলি থেকে পদত্যাগ করবেন এবং যে-পর্যান্ত না এই দাবি স্বীকৃত হয় সে পর্যান্ত কোনমতেই মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করা চলবে না।

১৯২৬ সালের আরন্তেই গোঁডা স্বরাজ্য দল ও পারস্পরিক সহযোগিতা পদ্বীদের মধ্যে মতবিরোধ ঘনিয়ে উঠ্ল। বোম্বাই কৌন্সিলের স্বরাজ্য দল শেষোক্ত দলের পূর্ণ সমর্থন করলেন। পরবর্তী ৬ই ও ৭ই মার্চ্চ দিল্লিতে অনুষ্ঠিত নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে কাণপুরের মূল রাজনৈতিক প্রস্তাব সমর্থিত হ'ল ও বজেট আলোচনার প্রাক্ষালে স্বরাজ্য দল ভারতীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদগুলি থেকে বের হয়ে আসেন। পারস্পরিক সহযোগিতাবাদীদের এ ব্যাপার মোটেই পছন্দসই ছিল না। তাঁরা পূর্ব্বেই দলের সদস্ত পদ ত্যাগ করার সঙ্গে সঞ্চে কৌন্সিল-গুলির স্বদস্থ পদও ত্যাগ করেছিলেন। অতঃপর বোম্বাইয়ে অক্তান্ত জাতীয় দলের সঙ্গে তাঁরা একযোগে ৩রা এপ্রিল তারিখে 'ইণ্ডিয়ান নেশন্তাল পার্টি' গঠন করলেন। উভয় দলের মধ্যে বিরোধ যাতে অধিক দুর অগ্রসর না হয় সেজক্য ২১শে এপ্রিল সবরমতী আশ্রমে উভয় দলের মিলন-স্থত্র উদ্ভাবনের জন্ম মহাত্মা গান্ধী এক বৈঠক আহ্বান করেন। মোতিলাল নেহ্রু, সরোজিনী নাইডু, লালা লজপৎ রায়, নরসিংহ চিন্তানন কেলকার, মুকুন্দরাম রাও জয়াকর ও মাধবশ্রীহরি আনে এবং ডক্টর বালক্বফ শিবরাম মুঞ্চের উপস্থিতিতে এই মর্ম্মে একটি আপোষ রফা হ'ল যে, ১৯২৪ দালের জাতীয় দাবির প্রতি কর্ত্তপক্ষের মনোভাব তথনই সম্ভোষজনক বিবেচিত হবে যথনই তাঁরা মন্ত্রীদের যথাযোগ্য-

ভাবে কর্দ্তব্য প্রতিপালনের জন্ম আবশ্যক দায়িত্ব ও ক্রমতা স্বীকার করে নেবেন। কর্তৃপক্ষের স্বীকৃতি সম্ভোষজনক কি-না প্রত্যেক প্রদেশের কংগ্রেসী কৌন্দিল-সদস্থগণের সিদ্ধান্তই, মোতিলাল ও জয়াকরের সম্মতি সাপক্ষে, চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। এরূপ রক্ষা হওয়ার পর মাদ্রাজের প্রকাশম্, শ্রীনিবাস আয়াক্ষার প্রমুথ নেতৃত্বল এর তীত্র সমালোচনা করেন। মোতিলাল নেহ্রু ও জয়াকর পরে আপোষ-রক্ষার যে ব্যাথ্যা করলেন তাতে বিরোধ আরও স্পষ্ট হয়ে উঠ্ল। স্ক্তরাং নিথিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির আহ্মদাবাদ অধিবেশনে (৫ই মে) আপোষ-রক্ষা গৃহীত না হয়ে বাতিলই হয়ে গেল।

একদিকে যেমন ছ' দলের ভিতর বিচ্ছেদ ঘট্ল অক্সদিকে সাম্প্রদায়িক বিরোধ এসময় খুবই প্রকট হয়ে উঠ্ল। বঙ্গে পূর্ব্ব বছরই মুসলমান সদস্থাগণ স্বরাজ্য দল ত্যাগ করেছেন। এ বছর স্বরাজ্য দলের হিন্দু সদস্থাগণের মধ্যেও মতাস্তর উপস্থিত হ'ল। এবার এপ্রিল ও মে মাসে কল্কাতায় হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে ভীযণ দাঙ্গা হয় তাতে উভয় সম্প্রদায়েরই বহু লোক প্রাণ বিসর্জন দিলে। এই দাঙ্গার মধ্যেই ৬ই এপ্রিল লর্ড আক্রইন বড়লাট হয়ে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনিও এই আত্মবাতী হাঙ্গামায় বিশেষ উর্বেগ প্রকাশ করলেন।

ভাষার্কিতে প্রতি তিন বছরে সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা। কাজেই এবারে নবেম্বর মাসে আবার সাধারণ নির্বাচন হ'ল। ইতিপূর্ব্বে সেপ্টেম্বর মাসে লালা লজপৎ রায় ও পণ্ডিত মোতিলাল নেহ্রুর মধ্যে মত-বিরোধ দেখা দেয়। লালাজী ব্যবস্থা-পরিষদ থেকে বেরিয়ে আদ্রার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর দৃঢ় ধারণা হয়, এরপ হলে ব্যবস্থা-পরিষদে জাতীয়তার পরিপোষক কোন কার্যাই করা সম্ভব হবে না। তিনিও তাই স্বরাজ্য দল ত্যাগ করলেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, লালা লজপৎ রায় ও

পারম্পরিক সহযোগিতা পন্থীরা মিলে অতঃপর 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কংগ্রেস পার্টি' বা স্বতন্ত্র কংগ্রেস দল গঠন করলেন। সাধারণ নির্বাচনে স্বরাজ্য দল মাদ্রাব্দে সংখ্যাধিক্য লাভ করলেন। অক্তাক্ত স্থানে, বিশেষতঃ মধ্য-প্রদেশে ও যুক্ত প্রদেশে এবার তেমন স্থবিধা করে উঠ্তে পারলেন না। মধ্য প্রদেশে পারম্পরিক সহযোগিতাপন্থীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেন।

এবারকার কংগ্রেসের বাষিক অধিবেশন হ'ল গৌহাটীতে। গৌড়া স্বরাজ্য দলের নৃতন নেতা শ্রীনিবাস আয়াকার সভাপতি হলেন। কংগ্রেস অধিবেশনের প্রাকালে দিল্লীতে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ মুসলমান আততায়ীর হস্তে নিহত হন। শ্রদ্ধানন্দ হিন্দুদের ভিতর শুদ্ধি ও সংগঠন আন্দোলন প্রবর্ততান, বছ বিধ্মীকে হিন্দু ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন, হিন্দু ধর্ম্ম বর্জনকারীকে পুনরায় হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনেন। এজক্ত অন্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁর উপরে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। উক্ত আন্দোলন পরিচালনাই তাঁর মৃত্যুর কারণ। শ্রদ্ধানন্দ আর্য্যসমাজভুক্ত সন্মাসী। তাঁর পূর্বনাম মৃন্দীরাম। তিনি কাংড়া গুরুকুল বিশ্ববিচ্চালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। জনসেবা ও আত্মতাগৈর জক্ত সাধারণের নিকট পূর্বাশ্রমেই তিনি মহাত্মা মৃন্দীরাম নামে পরিচিত হয়েছিলেন। কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী স্থামীজীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। মৌলানা মহম্মদ আলী এর সমর্থনে প্রাণম্পূর্দী ভাষায় একটি বক্তৃতা করেন।

আয়াঙ্গার মহাশয় অভিভাষণে স্বরাজ্য দলের নিয়মান্থবর্ত্তিতার প্রশংসা করেন। ভারত-সচিব লর্ড বার্কেনহেড জিদ ধরেন, স্বরাজ্য দল ডায়ার্কি চালু করতে অশ্রে সাহায্য করুন, পশ্চাৎ তাঁদের দাবির কথা বিবেচিত হবে। আর স্বরাজ্য-দল চান, অগ্রে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করা হোক্, ও এর প্রথম ধাপ স্বরূপ মন্ত্রীদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হোক্। রাজনীতিক বন্দীদের মৃক্তিদানও তাঁদের একটি প্রধান শর্ত্ত। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এই মর্শ্মেই আপোষের কথা বলেছিলেন। আয়াঙ্গার মহাশয় জাতীয় দাবির পূরণ না হলে মদ্ধিত্ব গ্রহণের কথা মনে আনাও অন্তার এইরূপ মত ব্যক্ত করলেন। কাজেই এবারেও এই মর্শ্মে প্রস্তাব গৃহীত হ'ল যে, জাতীয় দাবি পূরণ না হলে মদ্ধিত্ব গ্রহণ বা সরকারের অধীনে কোন চাক্রি গ্রহণ অসম্ভব; অন্তান্ত দল মদ্ধিত্ব গ্রহণ করলেও কংগ্রেসী দল তার বিরোধিতা করবেন। আয়াঙ্গার মহাশ্যের নিজ প্রদেশ মাদ্রাক্তেই কিন্তু এর ব্যতিক্রম ঘটে। সেখানকার কংগ্রেসী দলেরই সাহায্যে 'স্বতন্ত্র দল' মন্ত্রী সভা গঠন করিতে সমর্থ হয়েছিলেন!

আমরা এ পর্যান্ত কংগ্রেসের রাজনৈতিক কার্য্যের বিষয়ের কথাই বলেছি। এ তিন বছরের মধ্যে তারকেশ্বর, ভাইকম প্রভৃতি ধর্ম্মন্থানে অনাচার নিবারণ ও ধর্ম্মকর্মে সাধারণের স্থাবিদা দানের ব্যবস্থার জক্ত সত্যাগ্রহ অবলন্থিত হয়। প্রবাদী ভারতীয় সমস্যা সমাধানেরও এ সমন্ধ চেষ্টা হয়। শ্রীমতী সরোজিনী নাইড়ু ১৯২৪ সালে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কেনিয়া গমন করেন। প্রবাদী ভারতীয়দের সেবা-কার্য্যে পণ্ডিত বেণাসীদাস চতুর্বেদীর নামও স্মরণীয়। ১৯২৬ সালের অক্টোবর মাসে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে এক প্রতিনিধিদল ভারতবর্ষে আগমন করেন ও সরকারের আতিথ্য স্বীকার করে মাদ্রাজ্ঞ থেকে পেশোয়ার পর্যান্ত ভ্রমণ করেন। পর বছর উভয় সরকারের মধ্যে প্রবাদী ভারতীয় সমস্যা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয়।

## স্বরাজ্য বনাম পূর্ণ স্বাধীনতা

( 5544-552 )

দক্ষিণ-আফ্রার প্রতিনিধি দল স্বদেশে ফিরে গবর্ণমেন্টকে সব বিষয় জানালেন। অতঃপর দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন ও ভারত-গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিদের নিয়ে ১৯২৩, ১৭ই ডিসেম্বর থেকে ১৯২৭, ১৩ জামুয়ারী পর্যান্ত একটি গোল-টেবিল বৈঠক বসে। ভারতীয় প্রতিনিধিদের নেত্ত করেন সার মহম্মদ হবিবুলা। বৈঠকের আলোচনায় স্থির হ'ল যে, (১) জীবনযাপনে প্রতীচ্য মান বা ধরণ স্বীকার করে নিলে প্রবাসী ভারতবাসীরা দক্ষিণ-আফ্রিকা ইউনিয়নে স্থায়ী বাসিন্দা রূপে বসবাস করতে পারবে. (২) যারা এ ব্যবস্থায় সন্মত নয়, ইউনিয়ন সরকার নিজ খরচায় তাদের ভারতে পাঠিয়ে দিবেন, (৩) একাদিক্রমে ইউনিয়ন থেকে তিন বছর **অমুপন্থিত** রইলে সেখানে বসবাসের অধিকার লোপ পাবে**.** (৪) প্রত্যেক ভারতীয় স্থায়ী বাসিন্দাকেই ১৯১৮ সালে সাম্রাজ্য-সম্মেলনের নির্দ্ধারণ মেনে নিতে হবে, অর্থাৎ প্রত্যেকের আইনতঃ এক স্ত্রী ও তাঁর গর্ভজাত সম্ভান-সম্ভতি ইউনিয়নে বসবাস করার অন্তমতি লাভ করবে। দক্ষিণ-আফ্রিকা ও ভারতবর্ষের মধ্যে সহযোগিতা স্থাপন কল্পে ইউনিয়নে ভারত গবর্ণমেণ্টের তরফে একজন এক্ষেণ্ট বা প্রতিনিধি নিয়োগের বিষয়ও বৈঠকে স্থিরীকৃত হয়। মহাত্মা গান্ধী বৈঠকের শিদ্ধান্তগুলিকে সম্মানজনক আপোষ বলে মত প্রকাশ করলেন। তিনি প্রথম এজেণ্ট রূপে শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর নাম প্রস্তাব করেন। ভারত-সরকার এ প্রস্তাবে সম্মত হন ও শাস্ত্রী মহাশয়কেই দক্ষিণ-আফ্রিকায় পাঠালেন। এতদিন পরে দক্ষিণ-আফ্রিকার প্রবাসী ভারতীয় সমস্তার কতকটা সমাধান হ'ল।

সাধারণ নির্বাচনে স্বরাজ্য দল আশাসুরূপ সাফল্যলাভ না করায় এবারে সকল প্রদেশেই ডায়ার্কি চালু হয়। ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে কংগ্রেসভুক্ত স্বরাজ্য দল, স্বরাজ্য দল ত্যাগী লজপৎ রায়, মুকুন্দরাম রাও জয়াকর এবং মদনমোহন মালবীয় প্রভৃতি দারা গঠিত নেশকালিষ্ট বা জাতীয় দল, জিল্লার ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বা স্বতন্ত্র দল একযোগে কার্য্য করে কোন কোন বিষয়ে ভোটে সরকারকে হারিয়ে দিতে সক্ষম হন। তবে একটি গুরুতর বিষয়ে কিন্তু সরকার পক্ষেরই জয় হ'ল। বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যাদি পরিচালনার জন্ম প্রত্যেক দেশই নিজের স্থবিধামত বিনিময়ের হার নির্ণয় করে থাকে। ভারতবর্ষের বিনিময় হার এতকাল ব্রিটিশের স্থবিধান্মসারেই নির্ণীত হয়ে এসেছে। মণ্টফোর্ড শাসন-সংস্থারে ভারতের ফিস্ক্যাল অটোনেমি বা অর্থ নৈতিক স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত। তার বিনিময় হারও ভারতবাদীর স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেথে নির্ণীত হওয়া উচিত। ভারতীয় নেতৃবর্গ আগেকার বিনিময় হার এখন ভারতীয় স্বার্থের অন্তুকুল দেখে তার সমর্থন করতে লাগ্লেন। সরকার কিন্তু এ হার পরিবর্ত্তন করতে তৎপর হলেন। ব্রিটেনের পাউণ্ডের নিরিথে ভারতবর্ষের টাকার মূল্য ধার্য্য হয়। টাকার মূল্য ছিল দীর্ঘকাল যাবং ১ শিলিং ৪ পেনি, এবারে তা করা হ'ল ১ শিলিং ৬ পেনি! অর্থাৎ পূর্বের এক পাউণ্ড বা ২০ শিলিংভের বিনিময়ে পাওয়া যেত ১৫ টাকা পরিমাণ বিদেশী জিনিষ। অতঃপর এর বিনিময়ে পাওয়া গেল ১৩-৫-৪ পাই পরিমাণ জিনিষ। এর ফলে বিদেশ থেকে ভারতবর্ষে কম মূল্যে বেশী মাল আমদানী, আর ভারতবর্ষ থেকে বিদেশে কম মূল্যে বেশী মাল রপ্তানির ব্যবস্থা হ'ল! ভারতবর্ষের আমদানীর চেয়ে রপ্তানি-বাণিজ্য বেণী। স্থতরাং এ ব্যবস্থায় তার লোকসান হ'ল ছ'দিক দিয়ে, (১) বিদেশী মাল কম মূল্যে বেশী

আমদানী হওয়ায় স্বদেশী-শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল, (২) কাঁচা মাল কম মূল্যে বেশী রপ্তানি হওয়ায় ভারতবাসীরা মূল্য পেল কম। ব্রিটেন ও ভারতবর্ষের মধ্যে বাণিজ্য ও বাণিজ্যাতিরিক্ত নানা ব্যাপারে টাকার আদান-প্রদান হয় বেশী। কাজেই সাধারণের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হ'ল যে, ব্রিটেনের স্থাবিধার জন্ম ভারতবর্ষের এইরূপ অস্ত্রবিধা ঘটান হয়েছে। কেন্দ্রীয় পরিষদে অল্ল ভোটাধিক্যে সরকার পক্ষের অভিপ্রায় অনুসারেই আইন পাস হ'ল।

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিদদে কংগ্রেদ তথা জাতির পক্ষ থেকে স্বরাজের যে
নিম্নতম দাবি বার বার পেশ করা হয় দে সম্বন্ধে তথনও ব্রিটিশ ও ভারতসরকার উদাসীন। স্বরাজ্য দলের সংহতি বজায় থাক্লেও প্রত্যেকটি
কৌন্সিলেই তাঁরা সংখ্যান্যন। কাজেই তাঁদের প্রস্তাব এখন আর প্রায়ই
কৌন্সিলে গৃহীত হয় না। স্বরাজ্য দল বিচ্ছিন্ন হয়ে কেলকার-জয়াকর-মুঞ্জে
ও লালা লজপৎ রায় প্রমুথ বিশিষ্ট নেতৃত্বদ ভিন্ন দল গঠন করেছেন।
মাদ্রাজে স্বরাজ্য দল সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হলেও মন্ত্রী সভা গঠনের বিরোধিতা
না করে প্রকারান্থরে সাহায্যই করলেন।

হিন্দ্-মুসলমানে প্রীতি স্থাপনের জন্ম এ বছর ছটি ইক্য সংখ্যলন বসে। প্রথমটি আহ্বত হয় সরকারী আন্তর্কনা। কংগ্রেস কমিটির আহ্বানে দিতীয়টি ২৭শে অক্টোবর কল্কাতায় অন্তর্জিত হয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট নেতারা সন্মিলিত হয়ে হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মে বিদ্ধ না জন্মাতে সকলকে অন্তরোধ করেন। মস্জিদের সম্মুথে গীতবাছসহ শোভাষাত্রা পরিচালনার সময় ও গো-কোরবানির স্থান নির্দিষ্ট করে দেওয়া হ'ল। প্রত্যেক প্রদেশে এই প্রস্থাব যাতে কার্য্যকরী হয় সেজন্ম প্রাদেশিক কমিটি গঠনের ভার নিথিল-ভারত কংগ্রেস কমিটিকে দেওয়া হ'ল। ত্রুংথের বিষয়, এতেও বিশেষ ফলোদয় হয় নি।

ঐক্য সম্মেলনের অব্যবহিত পরে ২৮শে থেকে ০০শে অক্টোবর কল্কাতায় কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হয়। কমিটি ঐক্য সম্মেলনের প্রস্থাব গ্রহণ করেন। স্থভাষচন্দ্র বস্থ স্বাস্থ্যভঙ্গের জন্ম ১৭ই মে কারামুক্ত হন। কিন্তু তথনও বিস্তর বাঙালী যুবক বিনা বিচারে বন্দী ছিলেন। তাদের মুক্তি দাবি করে কমিটি এক প্রস্থাব গ্রহণ করেন। নাভার গদিচ্যুত রাজার প্রতি স্থবিচারের দাবিও একটি প্রস্তাবে করা হ'ল। সভাপতি হঠাৎ অস্তম্ভ হয়ে পড়ায় এ অধিবেশনে আর বিশেষ কিছু করা সম্ভব হয় নি।

ব্রিটেনে সাধারণ নির্মাচন আসন্ন হওয়ায় রক্ষণশীল গবর্ণমেন্ট ভারতবর্ধের প্রতি কর্ত্তর পালনে এ সময় কিছু তৎপর হয়ে উঠেন। কিন্তু তাদের কার্য্য ভারতবাসীর আশা-আকাজ্ঞা পূরণের মোটেই অমুকূল হ'ল না। যতটুকু স্বায়ত্ত-শাসন ইতিপুর্ব্বে ভারতবাসীকে দেওয়া হয়েছে তার বেশী দেওয়া সম্ভব কি-না অথবা স্বায়ত্ত-শাসনে অযোগ্যতা প্রমাণিত হলে কতটুকুই বা থাটো করা যাবে, এই সব বিষয় অমুসন্ধানের উদ্দেশ্য নিয়েই তাঁরা একটি কমিশন প্রেরণের সিদ্ধান্ত করেন। বড়লাট লর্ড আফ্রান বিশিষ্ট নেতাদের দিল্লীতে আহ্বান করেন ও কমিশন প্রেরণের সিদ্ধান্তের কথা তাঁদের জানান। মহাত্মা গান্ধী ছিলেন এসময় মাঙ্গালোরে। তিনি কিছুকাল পূর্ব্বেই কংগ্রেসের রাজনৈতিক কার্য্যের ভার স্বরাজ্য দলের উপর অর্পণ করে থদ্দর ও চরকা প্রচারে মন দেন ও ভারতবর্ষের সর্ব্বত্ত এ উদ্দেশ্যে প্রমণ করতে হ্রুক্ত করেন। তাঁকেও দিল্লীতে ডেকে নিয়ে এই সংবাদ দেওয়া হ'ল। এর পরেই ৮ই নবেম্বর সাম্ম্ জন সাইমনের নেতৃত্বে একটি কমিশন প্রেরণের কথা বড়লাট বাহাহুর প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন।

ভারতবাসীদের রাষ্ট্রীয় চেতনা ও শিক্ষা এখন আর অঞ্সন্ধানের

বিষয় নয়। তাদের দেশ-শাসনের আদর্শ যুগধর্মের সঙ্গে তাল রেথে দিন দিনই উচ্চ থেকে উচ্চতর হয়ে চলেছে। নিজের ভাগ্য নিজেই নিয়ন্ত্রণ করা তাদের অভিপ্রায়। তবে একার্য্য বর্ত্তমানে একেবারেই অসম্ভব বিবেচিত হলে ইংরেজের সহযোগেই তারা নিজ ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে প্রস্তত্ত। কিন্তু সাইমন কমিশন গঠনকালে স্বরাজের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র নির্ণয়ের তো কোন ব্যবস্থাই করা হয় নি, পরস্ত ভারতবাসীদের স্বায়ন্ত-শাসনের যোগ্যতা বিচারের জন্মই সম্পূর্ণ স্বেতাঙ্গ সদস্য নিয়ে এই কমিশন গঠিত হ'ল! এ নিয়ে ভারতের সর্ব্যত্ত তীব্র বিক্ষোভ ও অসম্ভোষ প্রকাশ পেল। সার্ দীনশা এত্লজী ওয়াচা প্রমুথ প্রবীণ মডারেট নেতারাও এরূপ কমিশনের সঙ্গে সহযোগিতা করা আত্মর্য্যাদা হানিকর বলে প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন! দিকে দিকে কমিশন বর্জনের প্রস্তাব হতে লাগ্ল, আর এতে কংগ্রেস, মোসলেম লীগ ও উদারনৈতিক সত্য, নরমপন্থী-চরমপন্থী, হিন্দু-মুসলমান সকল দলই যোগ দিলেন।

এখানে মোসলেম লীগ সম্বন্ধে একটি কথা বলা প্রয়োজন। ১৯২১ সালের আহ্মদাবাদ অধিবেশনে কংগ্রেস ও লীগ এক হয়ে যায়। ১৯২৬ সালে মোস্লেম লীগের অধিবেশন আবার রীতিমত আরম্ভ হয়। লীগ অতঃপর ত্'ভাগে বিভক্ত হ'ল। এক অংশ মহম্মদ আলী জিল্লা ও অক্ত অংশ পঞ্জাবের সার্ মহম্মদ সফী পরিচালনা করতে লাগলেন। জিল্লার দলেই অধিকাংশ সদস্য ছিলেন। সফী দল সাইমন কমিশনের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। মাননীয় আগা থাঁ ও সার্ ফজ্লী হোসেনের নেতৃত্বে নিথিল-ভারত মুসলমান সম্মেলন ১৯২৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

এবারে কংগ্রেসের অধিবেশন হ'ল মাদ্রাজে। সভাপতি হলেন মহম্মদ আলী আন্দারি। তিনি একজন বিখ্যাত চিকিৎসক। ১৯১২ সালে বল্কান ও যুদ্ধের সময় তুরশ্বের আহত সৈহাদের চিকিৎসার জক্স একটি রেড ক্রেস নিয়ে তিনি সেথানে যান। অসহযোগ व्यान्तिन्ति वास्ति माहित मति थाए। योग मिराहितन। এ অধিবেশনে তিনটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করা হ'ল। প্রথম, কংগ্রেস সাইমন কমিশন বর্জনের জন্ম দেশবাসীকে আহ্বান করলেন। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্ম তাঁরা কমিশনের ভারতবর্ষে পদার্পণের দিন সর্ব্ব শ্রেণী ও সকল দলের লোককে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে ও ব্যবস্থা-পরিষদে বেসরকারী সদস্তদের কমিশনের কার্য্যে সহযোগিতা না করতে অমুরোধ জানান। দ্বিতীয়, ওয়ার্কিং কমিটিতে অক্তান্ত রাজনৈতিক সঙ্ঘ ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মিলিত হয়ে স্বরাজের ভিত্তিতে একটি গঠন-তম্ব প্রণয়নের নির্দেশ দেন। তৃতীয়টা, সকলের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এত দিন কংগ্রেসের মূল লক্ষ্য 'স্বরাজ' কথাটির দ্বারা বুঝান হ'ত। এর অর্থ করা হ'ত, সম্ভব হলে সামাজ্যের অধীন ডোমিনিয়নের অহরপ স্বায়ত্ত-শাসন। দেশবন্ধ চিতরঞ্জন দাশ তাঁর ফরিদপুর বক্তায় স্পষ্টই বলেছিলেন যে, ব্রিটশ সামাজ্যের অধীনে স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠা তাঁর (স্থতরাং কংগ্রেদের) কাম্য। এ অধিবেশনে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্রু—'পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা' (complete national independence) স্বরাজের এইরূপ ব্যাখ্যা করে এক প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। মিদেদ্ এনি বেসান্ট এ প্রস্তাব পূর্ণ সমর্থন করেন। কংগ্রেদে এ প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হ'ল।

সাইমন কমিশন ১৯২৮, ৩রা ফেব্রুয়ারী বোদ্বাইয়ে পদার্পণ করলেন।
এই দিন সর্ব্বে হরতাল প্রতিপালিত হ'ল। প্রাথমিক অমুসন্ধান সেরে
তাঁরা ৩১শে মার্চ্চ বিলাত চলে যান। কয়েক মাস পরে আবার তাঁরা
ভারতবর্ষে আসেন। এবার সর্ব্বে গমন করে অমুসন্ধান কার্য্য চালাতে

থাকেন। কিন্তু কমিশন যেথানেই গেলেন সেথানেই এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদাশিত হ'ল। সরকার বিক্ষোভ প্রশাসিত করার চেষ্টা না করে এর দমন কার্যোই লেগে গেলেন। পুলিশের লাঠির আঘাতে নানা স্থানে বিশুর লোক—নেতৃবর্গ ও জনসাধারণ জথম হলেন। তাই কেউ কেউ সাইমন কমিশনকে বিজ্ঞপ করে 'লাঠি কমিশন' আখ্যা দিয়েছেন। কমিশন লাহোরে পৌছেন ০০শে অক্টোবর। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় ও লালা লজপৎ রায়ে বিক্ষোভকারীদের নেতৃত্ব করেন। জনতার উপরে লাঠি বর্ষিত হতে অধিক বিলম্ম হ'ল না। লালা লজপৎ রায়ের আঘাত হয়েছিল মর্ম্মান্তিক। লজপতের বক্ষস্থলে বহু বার লাঠির আঘাত পড়ে। বিশেষজ্ঞদের বিশাস এই আঘাত তাঁর মৃত্যু ঘনিয়ে এনেছিল। বস্তুতঃ এর অল্প দিন পরেই ১৭ই নবেম্বর ছংপিণ্ডের কার্য্য বন্ধ হয়ে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

লালাজীর মৃত্যুতে জনসাধারণ বিশেষ ভাবে বিচলিত ও ব্যথিত হ'ল।

একদল লোক তাঁর প্রতি অত্যাচারে উৎক্ষিপ্ত হযে হিংসাত্মক কর্ম্মে লিপ্ত

হয়। এ বিষয় পরে জান্তে পারব। বাস্তবিক লালা লজপৎ রায় ত্যাগ ও

সেবা দারা শক্র-মিত্র যুবক-বৃদ্ধ সকলের শ্রাদ্ধা-প্রীতি আকর্ষণ করেছিলেন।

দেশবন্ধর ক্যায় তিনিও তাঁর সমস্ত সম্পত্তি জনসেবায় দান করেন।

লজপৎ একজন প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থকার ও সাংবাদিক। তিনি বহু পৃস্তকের

প্রণেতা। তাঁর শেয় পুত্তক ভারতের 'ড্রেন ইন্ম্পেক্টর' মিস্ মেয়োর

'মাদার ইণ্ডিয়া'র জবাবে লিখিত Unhappy India বা 'অস্থী
ভারতবর্ষ'। তিনি উর্দ্ধৃ 'বলেমাতরম্' ও ইংরেজী 'পিপ্ল্' পত্র

সম্পাদনা করতেন। তিনি জনসেবার আদর্শে 'সার্ভেণ্ট অফ্ দি পিপ্ল্

সোসাইটি' স্থাপন করেন। তাঁর আগ্রহাতিশয়ে ও আফুকুল্যে লাহোরে

যুবকদের রাজনৈতিক শিক্ষা দানের জন্ম্ব তিলক রাষ্ট্রীয় বিভালয়

প্রতিষ্ঠিত হয়।

সাইমন কমিশনের উপর জনমত বিরূপ দেখে সরকার কমিশনের সাহায্যকারক একটি কেন্দ্রীয় ভারতীয় কমিটি ও বিভিন্ন প্রদেশে প্রাদেশিক কমিটি গঠনে তৎপর হয়েছিলেন। ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে ১৬ই ফেব্রুয়ারী লালা লজপৎ রায় কমিশনের সঙ্গে কোনরূপ সহযোগিতা না করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রগতিশীল দলগুলির সমর্থনে ৬৮-৬২ ভোটে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। সরকার অতঃপর তিন জন সদস্যকে কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য মনোনয়ন করতে বাধ্য হন।

মাজাজ কংগ্রেসের প্রভাব মত ওয়ার্কিং কমিটি কমিশন বর্জনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের গঠন-তন্ত্র রচনার জন্ত দিল্লীতে একটি সর্বাদল সন্মেলন আহ্বান করলেন। কংগ্রেস ও অন্যান্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা পূর্ণ স্বায়ন্ত-শাসনের ভিত্তিতে গঠনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে সম্মিলিত হন। সাম্পাদায়িক সমস্যা সমাধান ও সংখ্যামুপাত নির্দ্ধারণ স্বভাবতঃই আলোচ্য বিষয়ের অঙ্গীভূত হ'ল। ১৯শে মে তারিখে সন্মেলনের তৃতীয় অধিবেশন হয় ও পণ্ডিত মোতিলাল নেহ্রুর সভাপতিত্বে একটি কমিটির উপর শাসনতন্ত্র রচনার ভার অর্পিত হয়। উনত্রিশটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান এ প্রস্তাবের সপক্ষে ছিলেন। এই কমিটি পরে নেহ্রু কমিটি নামে পরিচিত হয় ও এর প্রাদ্ভ রিপোর্টের নাম হয় নেহরু রিপোর্ট। পণ্ডিত মোতিলাল নেহ্রু, সায়্ তেজবাহাত্রে সাঞ্জ, সার্ আলী ইমাম, মাধবশ্রীহরি আনে, সৈয়দ কোরেসি, স্বভাবচন্দ্র বস্কু, ও জি আর প্রধান কমিটির সভ্য ছিলেন ও রিপোর্টে স্বাক্ষর করেন।

লক্ষ্ণৌ শহরে ২৮শে - ৩০শে আগপ্ত পুনরায় দর্বনল সম্মেলনের আধিবেশন হ'ল। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও শ্রেণীর বিশেষ বিশেষ প্রতিনিধিগণ এতে উপস্থিত ছিলেন। এঁদের মধ্যে মাম্দাবাদের রাজা, রাজা রামপাল সিংহ, সান্ধ তেজবাহাত্র সাঞ্জ, সান্ধ আলি ইমাম, সান্ধ চিত্তুর শক্ষরণ

নায়ার, সায় সি, পি, রামস্বামী আয়ার, সচিচদানল সিংহ প্রভৃতি অভিজ্ঞ রাজনীতিকদের নাম উল্লেখযোগ্য। কমিটি ডোমিনিয়ন ষ্টেটসের ভিত্তিতে গঠনতক্ষ রচনা করেন, কিন্তু সামরিক ব্যবস্থা ও অক্স কোন কোন বিষয়ে প্রকৃত প্রস্তাবে ডোমিনিয়ন ষ্টেটসের নিয়তর পত্বা অবলম্বনের পক্ষে মত দেন। সম্মেলনে নেহ্রু রিপোর্ট গৃহীত হ'ল। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্রু, স্কভাষচক্র বস্থ প্রম্থ প্রগতিপত্বী কংগ্রেস নেতারা ডোমিনিয়ন ষ্টেটসের ভিত্তিমূলক কোন শাসনতন্ত্র গ্রহণে রাজী হলেন না। মাদ্রাজ্ঞ কংগ্রেসের গৃহীত পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবেই তাঁরা দৃঢ় রইলেন ও সম্মেলনের অধিবেশন কালেই লক্ষোয়ে বসে 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অফ্ ইণ্ডিয়া লীগ' বা ভারতের স্বাধীনতা সজ্ম নামে একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলেন। এর পরেই হুই ও ৬ই নবেম্বর দিল্লীতে নিখিল-ভারত কগ্রেস কমিটির অধিবেশন হ'ল। কমিটি পূর্ণ স্বাধীনতাকে জাতীয় আদর্শ বলে স্বীকার করলেও নেহ্রু কমিটির কার্যের প্রশংসা করেন ও রিপোর্টধানিকে রাষ্ট্রীয় উন্ধতির একটি বড় ধাপ বলে গণ্য করলেন। রিপোর্টের সাম্প্রদায়িক সমস্থার সিদ্ধান্ত সর্ব্বস্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

এ বছরে আর কয়েকটি বিষয়ও উল্লেখ করবার মত। বারদৌলী ক্লয়ক সত্যাগ্রহ আজ ইতিহাসের কাহিনী। এবারে বারডৌলী ও বারসাদ তালুকের রাজস্থের নৃতন বন্দোবন্ত করা হয়। গুজরাটে ভূমির চিরস্থায়ী ব্যবস্থা নেই। সকল জমি থাস গবর্ণমেন্টের অধীন ও প্রত্যেক পচিশ কি ত্রিশ বছর অন্তর অন্তর রাজস্থের নৃতন বন্দোবন্ত হয়। আর প্রতি বারেই অন্যন এক চতুর্থাংশ থাজনা বেড়ে যায়। পূর্ব্বে কংগ্রেসে এরূপ অত্যধিক থাজনা বৃদ্ধি নিয়ে বিশেষ আলোচনা হ'ত ও বঙ্গের স্থায় অক্সত্রও যাতে চিরস্থায়ী বন্দোবন্ত প্রবর্ভিত হয় সেজস্ত গবর্ণমেন্টকে অক্সরোধ করা হ'ত। বারডৌলী তালুকের প্রজারা এবারে বিশ্বন যে, জমি থেকে

আয় মোটেই বাড়ে নি, কাজেই থাজনা বৃদ্ধি অবৈধ! তাঁরা সরকারের আদেশ অমান্ত করে সত্যাগ্রহ করলেন। বল্লভভাই পটেল প্রজাদের দাবি স্থায়া বিবেচনায় তাঁদের নেতৃত্ব করতে স্বীকৃত হন। প্রথমে তাঁরা সরকারকে নৃতন বন্দোবস্ত স্থাতি রাখতে অন্থরোধ জানালেন। সরকার অন্থরোধ রক্ষায় অসম্মত হলে সত্যাগ্রহ আরম্ভ হ'ল। আন্দোলন কয়েক মাস চল্বার পর বেগতিক দেখে সরকার বারডৌলীর অধিবাসীদের সঙ্গে আপোয-রফা করতে সম্মত হন। প্রথমে শতকরা সোয়া ছ' টাকা বৃদ্ধির প্রস্থাব হলেও শেষ পর্যান্ত জমির থাজনা প্রায় পূর্ববৎই বাহাল রয়ে গেল।

ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের তৃটি বিষয়ও এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার জন্ম একটি বিল বা আইনের থসড়া পরিষদে উপস্থিত করেন। বিভিন্ন দলের মতৈক্য হেতু সরকারকে বেসরকারী সংশোধনী গ্রহণ করে কোন কোন ধারা বর্জন বা সংশোধন করতে হয়। সরকার তাই এ বিল পরিত্যাগ করে আর একটি নৃতন থসড়া উপস্থিত করতে চাইলেন। প্রিসিডেন্ট পটেল তাতে সম্মতি দান করলেন না। তাঁরা অগত্যা পুরাতন বিলেরই আলোচনা চালাতে থাকেন। কিন্তু সরকার শেষ পর্যান্ত এ বিল তুলে নেওয়াই সাব্যস্ত করেন!

১৯২৮ সালে কংগ্রেসের অধিবেশন হ'ল কল্কাতায়। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হলেন দেশপ্রিয় যতীক্রমোহন সেনগুপ্ত, মূল সভাপতি পণ্ডিত মোতিলাল নেহ্রু। মোতিলাল কংগ্রেসের ভিতরে প্রগতিশীল স্থাধীনতা-পদ্মীদের বিরোধিতার আঁচ করেছিলেন। আর এই বিরোধিতা যে কংগ্রেসে প্রবলভাবে দেখা দেবে তাও বুঝ্তে তাঁর বাকী ছিল না, কারণ তাঁর পুত্র পণ্ডিত জবাহরলাল এবং স্কভাষচক্রই এই বিরোধী দলের অগ্রনী। তাই কংগ্রেস তাঁর মতাস্থবন্তী না হলে সভাপতিত্ব করা অসম্ভব তিনি এক্নপ ভাব ব্যক্ত করলেন। এই সময় মহাত্মা গান্ধীর ডাক পড়ে। গান্ধীঙ্গী গত ছ'বছর কংগ্রেসে উপস্থিত রইলেও এর কাজকর্ম্মে তেমন ভাবে যোগদান করেন নি, খদ্দর প্রচারেই নিজের সময় ও শক্তি নিয়োজিত করেছেন। এবারে তিনি কংগ্রেসের পুরোভাগে এসে উপনীত হলেন ও নেহু ফু কমিটি সম্পর্কে মূল প্রস্তাব তিনিই উত্থাপন করলেন।

বিষয়-নির্ব্বাচনী সমিতিতে পণ্ডিত জবাহরলাল ও স্থভাষচন্দ্র একই ধরণের সংশোধনী উত্থাপন করেন। গান্ধীজী ও এ ছু'জনের মধ্যে আপোষের ফলে মূল প্রস্তাবের কোন কোন অংশ সংশোধিত ও পরিবর্জ্জিত হয়। কিন্তু পর দিন গান্ধীজী কর্তৃক মূল প্রস্তাব উত্থাপনের পরই এ আপোষ না মেনে স্থভাষচন্দ্র বহু সংশোধনী উত্থাপন করেন ও পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্রু তা সমর্থন করেন। মহাত্মাজী এইরূপ চুক্তিভঙ্গ হেতৃ তাঁদের ভর্মনা করতে ছাড়েন নি। যাহোক্ বিপুল ভোটাধিক্যে গান্ধীজীর প্রস্তাবই গৃহীত হ'ল। এই বিখ্যাত প্রস্তাবটির মর্ম্ম এই,

"সর্বাদল কমিটি রিপোর্ট (নেচ্ক রিপোর্ট নামে পরিচিত) যেরপ গঠনতম্ব স্থপারিশ করেছেন তা বিবেচনা করে এই কংগ্রেস ভারতের রাষ্ট্রীয় ও সাম্প্রদায়িক সমস্থা সমাধানে একে একটি উৎরুপ্ত দান হিসাবে অভিনন্দিত করেন এবং সকল সভা একমত হয়ে প্রায় সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় আনন্দ প্রকাশ করেন। মাদ্রাদ্ধ অধিবেশনের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রস্তাবে দৃঢ় থেকেও কংগ্রেস কমিটি গঠন-তন্ত্র এই বলে অন্থ্যোদন করেন যে, রাষ্ট্রনৈতিক অগ্রগতির পথে এ একটি শ্রেষ্ঠ ধাপ, বিশেষতঃ যথন এর মধ্যে ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে বড় রক্ষমের একটা সামজস্ত সাধন করা হয়েছে।

'রাষ্ট্রিক অবস্থার গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে, ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট যদি ১৯২৯, ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে এই গঠন-তন্ত্রে যোল আনা সম্মতি দান



मदा<del>वि</del>नौ नारेष्



রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

করেন তা হলে কংগ্রেস একে গ্রহণযোগ্য মনে করবেন। কিন্তু যদি এই তারিখে বা এর পূর্ব্বে এই গঠন-তন্ত্র অগ্রাহ্ম করা হয় তা হলে কংগ্রেস অহিংস অসহযোগ আন্দোলন স্থক্ষ করে ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করতে বা অক্সাক্স উপায় অবলম্বন করতে নির্দ্ধেশ দিবেন।

"উল্লিখিত বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্ত রেখে, পূর্ণ স্বাধীনতার প্রচারকার্য্য চালাবার পক্ষে কোন বাধা স্পষ্টি করা হবে না।"

পর বছরের করণীয় কার্য্য আর একটি প্রস্তাবে এইরূপ নির্ণীত হ'ল,—মাদক-দ্রব্য বর্জন, খদর প্রচলন ও বিদেশী বস্ত্র ত্যাগ, পরিষদ-সদস্থদের গঠনমূলক কার্য্যে অধিকতর মনোযোগ, সভ্য-সংখ্যা রৃদ্ধি ও নিয়মান্থবর্ত্তিতা প্রবর্ত্তন, হিন্দুর পক্ষে অস্পৃষ্ঠতা বর্জন, কংগ্রেদের কার্য্যে যোগদানে নারীজাতিকে উৎসাহ দান, কার্য্য পরিচালনের জন্ম কংগ্রেস-দেবীদের নিকট থেকে বছরে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ প্রভৃতি।

কংগ্রেস এই অধিবেশন থেকে আর একটি বিষয়ে মনোযোগ দিতে আরম্ভ করেন। একটি প্রস্তাবে করদ ও মিত্র রাজস্তাদের এই অমুরোধ জানান হ'ল বে, তাঁরা যেন নিজ নিজ রাজ্যে স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে প্রতিনিধিমূলক শাসন প্রবর্ত্তন করেন ও প্রজাদের মৌলিক অধিকারসমূহ (যেমন সভা-সমিতি স্থাপন, বক্তৃতা দান, সংবাদপত্র পরিচালন প্রভৃতি) মেনে নেন।

কংগ্রেস অধিবেশনের প্রাকালে কল্কাতায় সর্বদল সম্মেলনের শেষ অধিবেশন হয়। অধিবেশনে নেই ক রিপোর্ট গৃহীত হ'ল বটে, কিছু সাম্প্রদায়িক সমস্থা নিয়ে বিশেষ করে মুসলমান ও শিথদের মধ্যে যেরূপ মতবৈধতা প্রকাশ পায় তাতে এর ফলাফল সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিহান হন।

গত ত্' তিন বছরে বিভিন্ন কেন্দ্রে বিস্তর ছাত্র ও যুব সমিতি গঠিত হয়েছিল। এবারে কংগ্রেসের সময় নিথিল-ভারত যুব-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হ'ল। এর সভাপতিত্ব করেন বোদাইয়ের জননেতা কে এফ্ নরীমান মহাশয়। স্বভাষচক্র বস্থ অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হন। যুব সম্মেলনে পূর্ণ স্বাধীনতাকেই ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শ বলে গ্রহণ করা হয়।

আমরা দেখ তে দেখ তে ১৯২৯ সালে এসে উপনীত হ'লাম। বছরের প্রথম দিকে কয়েকটি সরকারী কমিটি ও কমিশন বিশেষ কর্ম্মতৎপরতা দেখায়। সাইমন কমিশন ১৪ই এপ্রিল তারিখে ভারতে অতুসন্ধান কার্য্য শেষ করেন। সামু ফিলিপ হার্টগের সভাপতিত্বে একটি শিক্ষা-কমিটি ভারতের সর্বত্ত জনদাধারণের শিক্ষা সম্বন্ধে অমুসন্ধানের জক্ম পরিভ্রমণ করেন ও পরবর্ত্তী নবেম্বর মাসে রিপোর্ট দাখিল করেন। ভারতীয় রাজক্রদের সম্পর্কে গঠিত ইণ্ডিয়ান ষ্টেটস কমিটির রিপোর্ট এপ্রিল মাসেই পার্লামেন্টে পেশ করা হয়। এই সময়, মে মাসে বিলাতে সাধারণ নির্বাচন হ'ল ও শ্রমিকদল সংখ্যাধিক্য লাভ করে মন্ত্রী-সভা গঠন করলেন। মিঃ রাম্সে ম্যাক্ডনাল্ড হলেন প্রধান মন্ত্রী ও মিঃ ওয়েক্সউড বেন ভারত-সচিব। ম্যাকডনাল্ড পূর্বের ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় আশা-আকাজ্ঞার প্রতি সহাত্ত্তি সম্পন্ন ছিলেন ও Awakening of India বা 'ভারতের জাগরণ' সম্পর্কে বই লিখেছিলেন। একবার তাঁকে কংগ্রেসের সভাপতি করাও সাব্যস্ত হয়েছিল। এবারে শ্রমিক মন্ত্রীসভায় তিনিই প্রধান মন্ত্রী। কাজেই, তাঁর মন্ত্রিকালে ভারতবর্ষের কিছু স্থবিধা হওয়া সম্ভব—কেউ কেউ এরূপ আশা পোষণ করতে লাগলেন। আবার বড়লাট লর্ড আরুইন ভারতের অবস্থা শ্রমিক মন্ত্রী-সভাকে জ্ঞাপন করবার জক্ত জুন মাদের শেষেই চার মাদের ছুটি নিয়ে বিলাত যান। এতেও সাধারণের মনে কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হয়েছিল।

জনসাধারণের মধ্যে রাষ্ট্রীয় চেতনা জাগ্রত হতে আরম্ভ হয়

অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকে। রাষ্ট্রীয় স্বাধিকার লাভের দঙ্গে দঙ্গে রুষক ও শ্রমিক উভয়েরই বরাত ফিরে যাবে, এ ধারণাও সাধারণে পোষণ করতে লাগুল। মহাত্মা গান্ধী ১৯১৭ সালে আহ্মদাবাদে শ্রমিক-সঙ্খ গঠন করেছিলেন। কিন্তু অসহযোগের সময় থেকেই রাষ্ট্রীয় নেতারা নিজ নিজ মঞ্চলে তাদের সংঘবদ্ধ করতে বিশেষভাবে চেষ্টিত হন। ভারতের শ্রমিকদের নিয়ে ১৯২১ সালে অল্-ইণ্ডিয়া বা নিখিল-ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। বোম্বাইয়ে এর প্রথম অধিবেশন হ'ল। ঝরিয়ায় দ্বিতীয় ও লাহোরে তৃতীয় অধিবেশন হয়। তৃতীয় অধিবেশনে (১৯২৩) সভাপতি হয়েছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। আহ্মদাবাদ শ্রমিক সংঘের মত বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলের শ্রমিক সংঘ-গিরনাই কামগড় ইউনিয়ান ও জি, আই, পি, রেলওয়ে ইউনিয়ন অতঃপর খুবই প্রবল হয়ে উঠে। এবারে বোদাইয়ে, জামশেদপুরে ও কলকাতার উপকঠের কলগুলিতে কয়েকটি শ্রমিক ধর্মঘট হয়। শ্রমিক নেতাদের মধ্যেও নরমপন্থী ও চরমপন্থী—তু' দল দেখা দিল। এক দল শ্রমিকদের আর্থিক ও নৈতিক অবস্থার উন্নতি প্রয়াসী, অন্ত দল সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন না হলে শ্রমিক সমাজের উন্নতি অসম্ভব এই নীতিতে আস্থাবান ও এই উদ্দেশ্যে কার্য্য করতে চান। এক কথায় রুশিয়ার কমুনিষ্ট তম্ত্র তাঁদের আদর্শ। ভারত-ভূত্য সমিতির নিষ্ঠাবান কল্মী শ্রমিক-দরদী এন এম জোষী প্রথম এই দলে যোগ দেন। বছরের শেষে উভয় দলে বিরোধ ঘোরাল হয়ে উঠে। দিতীয় দল অবিলম্বে সরকারের কুনজরে পড়লেন। পঞ্জাব, বোম্বাই ও যুক্তপ্রদেশে বছ শত গৃহ ১৯২৯, ২০শে মার্চ্চ তারিথে থানাতল্লাদী হয় ও অনেক লোক ধৃত হন। এর ভিতর নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটিরই আট জন সদস্ত ছিলেন। এই সব বন্দী নিয়ে বিখ্যাত মীরাট মোকদমা রুজু হয়।

আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল—ভারতে কম্যুনিজম প্রচার ও সোভিয়েট রুশিয়ার আদর্শে রাষ্ট্রতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা। এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। পূর্ব্ব বছর পরিত্যক্ত পাব্লিক সেফ্টি বিল জামুয়ারী মাসে গবর্ণমেন্ট আবার ব্যবস্থা-পরিষদে পেশ করেন। ১১ই এপ্রিল তারিথে সভাপতি পটেল মীরাট মামলা বিচারাধীন থাকায় বিল সম্পর্কে আলোচনা বেআইনী—এই অভিমত ব্যক্ত করেন ও এর উত্থাপনে অমুমতি দিতে অস্বীকৃত হন। পরদিনই গবর্ণমেন্ট অভিক্রাক্ষ জারী করে উত্থাপিত বিলের মর্ম্যে একটি আইন প্রবর্ত্তিত করলেন।

এই সময় লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা রুজু হয়। এ মামলা নানা কারণে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। লাহোরের পুলিশ স্থপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ সণ্ডার্স ১৯২৮ সালে ১৭ই সেপ্টেম্বর গুলির আঘাতে নিহত হন। তাঁর হত্যাকারী সন্দেহে বহু যুবক ধৃত হয়। ভগৎ সিংহ, বি কে. দন্ত, শুকদেব, যতীক্রনাথ দাস প্রভৃতি এই মামলায় অভিযুক্ত আসামী। হাজতে ও বিচারালয়ে তাদের প্রতি তুর্ব্যবহার করা হয়—এই অভিযোগ করে যড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত আসামীরা অনশন আরম্ভ করে। যতীক্রনাথ দাসের অনশনই মারাত্মক হ'ল। একাদিক্রমে চৌষট্র দিন অনশনের পর ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিথে যতীক্রনাথ মারা গেলেন। এর মাত্র ছ'দিন পরে রক্ষদেশে ফুলী বিজয় ১৬৪ দিন অনশন ব্রত করে মারা যান। যতীক্রনাথের মৃত্যুতে ভারতবর্ষে ও বিশেষ করে বাংলাদেশে খুব বিক্ষোভ উপস্থিত হয়। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য শ্রীসাম্বর্ম্বর্ড এবং সন্দার মঙ্গল সিং, মৌলানা জাফর আলী খাঁ, মাষ্টার মোতা সিং, ডাক্তার সভ্যপাল প্রভৃতিও একে একে নানা কারণে ধৃত ও দণ্ডিত হন।

এ বছর এপ্রিল মাসে ভারত-বন্ধু ডক্টর জাবেজ টি সাণ্ডারলণ্ডের ,ইণ্ডিয়া ইন্ বণ্ডেজ' বা 'শৃন্ধালিত-ভারত' বইথানি সরকার বাজেয়াপ্ত করেন। প্রকাশক 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিয়ু'র প্রবীণ সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও মুদ্রাকর ও কবি ও স্থসাহিত্যিক শ্রীযুত সজনীকান্ত দাস বিচারে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন। এর পূর্ব্বে অসহযোগ আন্দোলনের মরশুমেও জাতীয় ভাবোদ্দীপক বহু পুস্তক বাজেয়াপ্ত হয়েছিল।

এ সময়ে কংগ্রেসের কার্য্য কিরূপ চল্তে থাকে তা একবার দেখা যাক্। কল্কাতা কংগ্রেসে কর্মপদ্ধতি যেরূপ নির্ণীত হয়েছিল তদমুসারে বিভিন্ন কমিটির উপর কার্য্যভার অর্পিত হয়। কংগ্রেসের একটি বৈদেশিক বিভাগ খোলা হ'ল। এই বিভাগের কার্য্য হ'ল, বিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগ সাধন। লেবার রিসার্চ্চ ডিপার্টমেন্ট নামে একটি শ্রমিক বিভাগও এ সময় স্থাপিত হয়। মহাত্মা গান্ধী কল্কাতা কংগ্রেসে বিশেষভাবে যোগ দিলেও পরে আবার খদ্দর প্রচার কার্য্যেই তাঁর সমস্ত শক্তিও সময় নিয়োগ করেন। এ বছরেও তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে জনগণের মধ্যে পরিভ্রমণে রত থাকেন।

এবংসর নিথিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হ'ল ছ'বার। মে
মাসের অধিবেশনে কমিটি মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা পরিচালনার জন্ত দেড়
হাজার টাকা মঞ্জুর করেন ও একটি স্বতন্ত্র কমিটির উপর মামলা পরিচালনার
ভার দেন। এ অধিবেশনে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হ'ল।
আর এর রুতিত্ব পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্রুর। তিনি আত্মজীবনীতে
লিখেছেন, ভারতে সোশ্চালিজম্ বা সমাজতন্ত্রবাদ প্রবর্ত্তনে তিনিই অগ্রণী;
এ সময় কংগ্রেসকে দিয়ে এর মূল নীতি মানিয়ে নিতে তিনি সক্ষম
হন। এ প্রস্তাবে এই সর্ব্বপ্রথম বলা হ'ল যে, বর্ত্তমান আর্থিক ও সামাজিক
ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক এবং তুঃখ দৈক্য দূর করে জনগণের
অবস্থার উন্নতি সাধন করতে হলে বর্ত্তমানে যে-সব ঘোর বৈষম্য
তা দূর করা একান্ত প্রয়োজন। নিথিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির

দ্বিতীয় অধিবেশন হ'ল ২৮শে সেপ্টেম্বর লক্ষ্ণৌ শহরে। গান্ধীজীর নির্দেশে জবাহরলাল সভাপতিপদে মনোনীত হন। কমিটি ষতীন্দ্রনাথ দাস ও ফুঙ্গী বিজ্ঞায়ের আত্মত্যাগের প্রশংসা করেন, কিন্তু খুব গুরুতর কারণ ব্যতীত অনশন ব্রত অবলম্বনে সকলকে নিষেধ করেন।

পরবর্ত্তী তিন মাদ রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বড়লাট লর্ড আরুইন ২৬শে অক্টোবর বিলাত থেকে ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। পাঁচ দিন পরে ৩১শে অক্টোবর তিনি এক বিবৃতি মারফত ভারতের ভাবী শাসন-তন্ত্র গঠন সম্পর্কে ক্যেকটি বিষয়ের উল্লেখ করেন। ভারত-শাসনের আদর্শ ডোমিনিয়ন ষ্টেট্স, ভাবী শাসন-তন্ত্রে ব্রিটিশ ভারত ও রাজহু-ভারতের মধ্যে সংযোগ সাধনের আবশ্যকতা এবং এই উদ্দেশ্যে ভারতীয় নেতৃবর্গকে নিয়ে লণ্ডনে একটি সম্মেলন আহ্বান প্রভৃতি বিষয় বিবৃতিতে উল্লিখিত হয়। বিবৃতি প্রকাশের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দিল্লীতে উপস্থিত কংগ্রেসী ও অকংগ্রেসী নেতুরুল বড়লাটের সদিচ্ছায় আনন্দ প্রকাশ করে একটি যুগা বিবৃতি প্রকাশ করলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা একটি বিষয়ের পরিষ্কার ব্যাথা দাবি করেন। ডোমিনিয়ন ষ্টেট্স-এর অফুরূপ শাসনতম্ব রচনার জন্মই সম্মেলন আহ্বান করা হবে কি-না তাঁরা স্পষ্ট **জানতে** চান। তবে তাঁরা অবশ্য মনে করেন, বড়লাটের বিবৃতি প্রথমটিরই নির্দেশক। মহাত্মা গান্ধী, মোতিলাল নেহুক্র, মদনুমোহন মালবীয়, তেজবাহাত্র সাঞ্জ, মহম্মদ আলী জিলা প্রমুখ নেতৃরুন্দ বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন। এর অবাবহিত পরেই কংগ্রেদ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হয় ও বিবৃতি সমর্থিত হয়। এই সময় স্কুভাষচন্দ্র বস্থু আদর্শ-বিচ্যুতির আশঙ্কায় क्रिंगित मम्या-शाम रेखका (मन ।

যাহোক্, বড়লাটের বিবৃতি নিয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে খুবই আন্দোলন উপস্থিত হ'ল। ভারত-সচিব ওয়েজউড বেন বল্লেন যে, ভারত-শাসন

নীতির কোনই পরিবর্ত্তন হয় নি, বরং ১৯১৭ সালে যে নীতি অফুস্তত হয়েছিল তাই বলবৎ রয়েছে। ভারতবর্ষকে ধাপে ধাপে দায়িত্বপূর্ণ শাসন দেওয়া হবে, আর পার্লামেন্টই নির্ণয় করবেন এই ধাপ**া নেতৃবুন্দ বড়লাটের** বিরতিতে আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা লাভের আঁচ পেয়েছিলেন। এবারে সে সম্ভাবনা স্কুনরে চলে গেল। বেন সাহেব ভারতবাসীদের প্রবোধ দেওয়ার ছলে পুনরায় পার্লামেন্টে এই মর্ম্মে বললেন,—'ভারতবর্ষ কার্য্যতঃ ডোমিনিয়ন ষ্টেটসই ভোগ কর্ছে। রাষ্ট্রসংঘে ভারতীয় সদস্য প্রেরণ, সাম্রাজ্য-সম্মেলনে ভারতীয় সদস্রের যোগদান, লণ্ডনে ভারতীয় হাই কমিশনার নিয়োগ—এতেও যদি ডোমিনিয়ন প্রেটস না হয় ত কিলে হবে ?' ভারতবর্ষের শিক্ষিত-সাধারণ বেনের এবম্বিধ ভাষণে একেবারে হকচকিয়ে গেল। তাঁরা বলতে লাগ লেন, ভারতবাদীর বৃদ্ধিবৃত্তিকে এরূপ ভাবে অপমানিত করা বেন সাহেবের মোটেই উচিত হয় নি। কংগ্রেস অধিবেশনের পূর্ব্বাহ্নে ২৩শে ডিদেম্বর বড়লাট লর্ড আরুইনের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধী, মোতিলাল নেহ্ৰু, মহম্মদ আলী জিল্লা, মদনমোহন মালবীয় ও প্রেসিডেন্ট পটেলের সাক্ষাতের ব্যবস্থা হয়। লর্ড আরুইন ডোমিনিয়ন ষ্টেটসের অহুরূপ শাসন-তন্ত্র রচনার জক্তই ভাবী সম্মেলন আহুত হবে এইরূপ কোন কথা দিতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, নেতুরন্দের দঙ্গে আলোচনার জন্ম তিনি ঐ দিনই দিল্লীতে ফিরে আসেন। দিল্লী থেকে একমাইলের মধ্যে তাঁর টেণে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়, কিন্তু বড়লাট বাহাত্রর অক্ষতদেহে অব্যাহতি পান।

দশ বছর পূর্ব্বেকার কল্কাতা ও নাগপুর অধিবেশনের মত এবারকার লাহোর অধিবেশনও গুরুত্বপূর্ণ হ'ল। নব্যতন্ত্রের নায়ক পণ্ডিত জ্বাহরলাল নেহ্রু সভাপতির অভিভাষণে ভারতবাসীর শক্তি-সামর্থ্য ও আশা-আকাজ্ফার কথা পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করলেন। তিনি নিজে সমাজতন্ত্রবাদের ভিত্তিতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী, কিন্তু সে পথে হিংসার স্থান নেই। ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় হিংসার পথ মোটেই অবলম্বনীয় নয়। ব্যক্তি বিশেষ বা দল বিশেষ হিংসার পথ অবলম্বন করে বটে, কিন্তু তা হতাশারই ছোতক। গণ-আন্দোলনে হিংসার কোন স্থান নেই। তাঁর মতে জাতীয় প্রচেষ্টার প্রকৃত লক্ষ্য হ'ল, "সত্যকার ক্ষমতা অধিকার। আমি মনে করি না—ভারতবর্ষে উপনিবেশিক স্বায়ন্ত-শাসনের মত কোন শাসন-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেই আমরা সত্যকার ক্ষমতা লাভ করতে পারব। সত্যকার ক্ষমতা যে পাওয়া গিয়েছে তা পরীক্ষা হবে ঠিক্ তথনই, যথন ভারতে স্থিত বিদেশী সৈক্য ও ভারতীয় অর্থ-ব্যবস্থায় বিদেশীয় কর্ভৃত্ব সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হবে। স্কৃতরাং আমাদের সকল শক্তি এই দিকেই নিয়োজিত হওয়া আবশ্যক। বাকী সব আপনা হতেই আমাদের আয়তে আস্বাবে।"

প্রথমেই বড়লাটের ট্রেন আক্রমণের অপচেষ্টার নিন্দা করে একটি প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। ডিসেম্বর মাসে অধিবেশন হলে শীতাধিক্য বশতঃ সাধারণের বিশেষ কপ্ত হয়, এজন্ম একটি প্রস্তাবে অতঃপর ফেব্রুয়ারি কি মার্চ্চ মাসে কংগ্রেস অধিবেশন করা স্থির হয়। মিত্ররাজ্য, সাম্প্রদায়িক সমস্যা, জাতীয় ঋণ-প্রভৃতি সম্পর্কেও কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। কিন্তু এবছরটি আর এক কারণে বিশেষভাবে স্মরণীয়। এবারকার কংগ্রেসের মূল বিষয় হ'ল পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব। প্রস্তাবটির মর্ম্ম এই,

"ভোমিনিয়ন ষ্টেটস সম্পৃক্ত বড়লাটের ঘোষণার উপর কংগ্রেস-নেতৃত্বল ও বিভিন্ন দলের নেতাদের বিবৃতি সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটির কার্যা কংগ্রেস অন্ধুমোদন করেন এবং স্বরাজমূলক জাতীয় প্রচেষ্টার মীমাংসার জক্ত বড়লাটের চেষ্টা-উল্যোগের তারিফ করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে

যে সব ঘটনা ঘটেছে তা, আর মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মোতিলাল নেহ্ক প্রমুথ নেতৃবুন্দ এবং বড়লাটের মধ্যে সাক্ষাৎকারের ফলাফল বিবেচনা করে কংগ্রেস এই মত প্রকাশ করেন যে, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেস-প্রতিনিধির যোগদানে কোনই ফলোদয় হবে না। স্বতরাং গত বছর কল্কাতা অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবক্রমে কংগ্রেস ঘোষণা করেন যে, কংগ্রেস গঠন-তন্ত্রের প্রথম দফায় 'স্বরাজ' শব্দটি দ্বারা পূর্ণ স্বাধীনতা (Complete Independence) স্থচিত হবে এবং আরও ঘোষণা করেন যে, নেহু কু রিপোর্টের শাসনভান্ত্রিক পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে বাতিল বলে গণ্য হবে। কংগ্রেস আশা করেন, সকল কংগ্রেস-সেবীই আজ থেকে ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের পক্ষে সর্ব্যপ্রকারে মনঃসংযোগ করবেন। স্বাধীনতা প্রচেষ্টার প্রথম ধাপ স্বরূপ এবং এই আদর্শের সঙ্গে কংগ্রেস নীতির সামঞ্জন্ত বিধানের জন্ম কংগ্রেস সকল কংগ্রেস-সেবী ও জাতীয় প্রচেষ্টায় যোগদানেচ্ছ ব্যক্তিকে ভাবী নির্বাচনে প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ কোন ভাবেই যোগদান না করতে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন, আর বর্ত্তমানে যাঁরা ব্যবস্থা-পরিষদগুলিতে ও ব্যবস্থা-পরিষদের কমিটিসমূহে সদস্য রয়েছেন তাঁদের দেগুলি থেকে পদত্যাগ করতে নির্দ্দেশ দেন। কংগ্রেস জাতিকে কংগ্রেসের গঠনমূলক কর্ম্মপদ্ধতি আন্তরিকতার সহিত অফুসরণ করবার আবেদন জানান এবং নিথিল-ভারত কংগ্রেস কমিটিকে এরপ ক্ষমতা অর্পণ করেন যে, তাঁরা যথনই উপযুক্ত মনে করবেন তথনই ট্যাক্স বন্ধ সমেত আইন-অমান্ত প্রচেষ্টা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বা-ব্যাপকভাবে আরম্ভ করতে পারবেন।"

# কংগ্রেস ও ''গোলটেবিল'' বৈঠক

( 200-2002 )

সমবেত প্রতিনিধিবৃদ্দ নববর্ষের আরম্ভেই স্বাধীনতার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন। ২৬শে জাত্মারী 'স্বাধীনতা দিবস' পালন করা সাব্যন্ত হ'ল। স্থির হ'ল, ঐ দিন বিশেষ ভাবে রচিত একটি প্রতিজ্ঞা-পত্র সর্ব্বত্র পড়া হবে। এখন প্রতি বছর ২৬শে জাত্মারী স্বাধীনতা দিবস প্রতিপালিত হয়। ভারতের সর্ব্বত্র ২৬শে জাত্মারী এই প্রথম প্রতিজ্ঞা-পত্র পঠিত হ'ল। এতে মূলতঃ বলা হ'ল যে, যে-কোন জাতির মত ভারতবাসীরও স্বাধীনতা লাভের অবিচ্ছেত্য অধিকার আছে। ভারতবর্ষের আথিক, রাঞ্জিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক—এই চতুর্বিধ অধঃপতনের জন্ম প্রতিজ্ঞা-পত্রে ব্রিটিশ গ্রবর্ণমেন্টকেই দায়ী করা হয়।

মহাত্মা গান্ধী ওয়ার্কিং কমিটিকে জানালেন যে, তিনি সবরমতী আশ্রমের অধিবাদীদের নিয়ে সর্ব্ব প্রথম লবণ আইন ভঙ্গ করবেন। ১৪ই, ১৫ই, ও ১৬ই এপ্রিল সবরমতী আশ্রমে কমিটির অধিবেশন হয়। সত্যাগ্রহের উদ্ভাবক গান্ধীজী,—তাই তাঁরা গান্ধীজীর প্রস্তাব অন্থমোদন করতে দ্বিধা করলেন না।

ইতিমধ্যে কংগ্রেসের প্রস্তাব অন্থায়ী কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদ থেকে ১৭২ জন সদস্য পদত্যাগ করেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় কংগ্রেস দলভুক্ত সদস্য নন্, তথাপি তিনিও এসময় কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য পদে ইস্কলা দেন। ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের শৈশব অবস্থায়ই গবর্ণমেণ্ট এর উপর কর বসান, এবং ভূপেক্রনাথ বস্থা, দীন্শা এছলজী ওয়াচা প্রমুথ নেতৃবর্গ কংগ্রেস মঞ্চ থেকে বছবার এর বিক্লক্ষে তীব্র প্রতিবাদ করেন। ১৯২৫ সালে এ বিষম ব্যবস্থার প্রতিকার হয়। তথন দেশী বস্ত্রের উপর ট্যাক্স উঠে যায়, ও বিদেশী বস্ত্রের উপর শুক্র কিছু বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু ১৯২৭ সালে বাট্টার হার যে ভাবে নিয়মিত হয় তার ফলে বিদেশী বস্ত্রের মূল্য শতকরা সাড়ে বার টাকা কমে গেল ! অভঃপর ভারতব্যাপী আন্দোলনের ফলে এর কিছু স্থরাহা করা সরকার সমীচীন বিবেচনা করলেন, কিন্তু অন্থান্ত দেশের তুলনায় ব্রিটেনের উপর শুক্ষ ২০ঃ১৫ এই অন্থপাতে কম করে বদান হ'ল। এতে ভারতবাসীর সমূহ ক্ষতি, কারণ বিলাত থেকেই বেশী বস্ত্র ভারতে আমদানী হয়। এসময় মিশর ও মার্কিনী তুলার উপর নৃতন করে শুক্ষ বদান হয়। এই তুলার স্থতা স্বারাই বিলাতের লাক্ষাশায়ারের অন্তর্মপ বস্ত্র এখানে তৈরী হতে পারত। সরকার কংগ্রেস দল পরিত্যক্ত কেন্দ্রীয় পরিষদে অল্লায়াসেই উক্ত মর্ম্মে একটি প্রস্তাব পাস করিয়ে নিলেন। মালবীয়জী এর প্রতিবাদেই সদস্ত পদ ত্যাগ করেন।

মহাত্মা গান্ধী ২রা মার্চ্চ বড়লাট লর্ড আরুইনকে তাঁর সঙ্কল্পের কথা জানিয়ে একথানা পত্র লিথ্লেন। পরবর্তী ১২ই মার্চ্চ উন-আশী জন আশ্রমিক সহ সবরমতী আশ্রম থেকে তিনি পদব্রজে দণ্ডী রওনা হলেন। দণ্ডী সবরমতী থেকে ত্' শ' মাইল দ্রে সমুদ্রতীরে অবস্থিত। তিনি এই দীর্ঘ পথ বক্তৃতা করতে করতে গেলেন। লবণ নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তা। এ জিনিষ উৎপাদনের অধিকার সকলেরই সমান। সমুদ্র জলে লবণ প্রচুর। অথচ এই অতি সাধারণ ও স্বাভাবিক অধিকার থেকে ভারত্বাসী দীর্ঘকাল বঞ্চিত। গান্ধীজীর উদ্দেশ্য বৃষ্ঠ্ তোই কারও এতটুকুও ক্ট হ'ল না। জনগণ মনে প্রাণে গান্ধীজীর জয় কামনা করতে লাগ্ল।

আহ্মদাবাদে ২১শে মার্চ্চ নিথিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন

হ'ল। গান্ধীজী কর্ত্ক লবণ আইন ভঙ্গের পরই যাতে ভারতের সর্ব্বত্র লবণ প্রস্তুতের আয়োজন হয় কমিটি এই মর্ম্মে নির্দেশ দিলেন। মহাত্মা গান্ধী ৫ই এপ্রিল দণ্ডী পৌছেন। প্রাতঃকালীন উপাসনার পর সন্ধিগণ সহ তিনি ঐ দিন লবণ আইন ভঙ্গ করেন। গান্ধীজীর যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রদেশে বিপুল সাড়া পড়ে যায়। জনসাধারণ এতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগ্ল। সর্ব্বত্র যাতে লবণ প্রস্তুত করা সস্তব হয় তার আয়োজন চল্ল খুবই। ৬ই থেকে ১৩ই এপ্রিল ভারতের জাতীয় সপ্তাহ। জাতীয় সপ্তাহের প্রথম দিনেই সর্ব্বত্র লবণ আইন ভঙ্গের দিন ধার্য্য হয়। ঐ দিনে জনগণ লবণ প্রস্তুত করতে আরম্ভ করলে। বঙ্গে প্রসিদ্ধ অসহযোগী সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত সেচ্ছাসেবক দল সহ কল্কাতার অদ্রবর্ত্তী মহিষবাথানে লবণ তৈরী স্কুক্র করলেন। মহিষবাথান বাঙালীর নিকট তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হ'ল।

গবর্ণমেন্ট কথনও আইন লজ্মন বরদান্ত করতে পারেন না, তা সে বেরূপ আইনই হোক্ না কেন। সরকারের দমন কার্য্য বছ দিন পূর্ব্ব থেকেই স্কুরু হয়েছে। মীরাট মামলার আসামীরা ( একজন বাদে ) দায়রায় সোপর্দ্দ, কল্কাতায় স্থভাষচক্র বস্থ এগার জন সঙ্গীসহ ন' মাদ সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত ( ২৩শে জান্তুযারী )। আইন অমান্ত স্কুরু হলে নানা স্থানে নৃত্ন করে ধর পাকড় আরম্ভ হ'ল। কল্কাতায় দেশপ্রিয় যতীক্রমোহন সেনগুপ্ত ও এলাহাবাদে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু ধৃত ও দণ্ডিত হলেন। সন্দার বল্লভভাই পটেল গান্ধীজীর দণ্ডী যাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে ধৃত হয়ে তিন মাসের জন্ত দণ্ডিত হন।

মহাত্মা গান্ধী লবণ আইন ভঙ্গ করে ধরশনার লবণের গোলা, অধিকার করতে মনস্থ করলেন। কিন্তু সত্যাগ্রহীর রীতি অন্থসারে তিনি পূর্ব্বে এক পত্রে বড়লাটকে এ কথাও জ্ঞাপন করেন। তাই সরকার গান্ধীজীকে ধরশনা গোলা অধিকার করতে দিলেন না, ৫ই মে মধ্যরাত্রে গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করে আটক করলেন। মহাত্মা গান্ধীর গ্রেপ্তারে সর্বত জনগণের মধ্যে আবার নৃতন উন্মাদনার স্বষ্টি হ'ল। সর্বত্ত হরতাল তো প্রতিপালিত হ'লই, আইন অমান্তেও জনসাধারণ অধিকতর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'ল। গান্ধীজীর পরে ধরশনার ভার বৃদ্ধ নেতা আব্বাস তায়েবজী গ্রহণ করেন। তাঁকেও ১২ই মে আটক করা হয়। তার পরে এলেন শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু। তিনিও অবিলম্বে ধৃত হলেন। প্রতিদিন স্বেচ্ছাসেবকগণ দলে দলে লবণের গোলার দিকে অগ্রদর হতে লাগল। সরকার প্রথম প্রথম তাদের গ্রেপ্তার করলেন। পরে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হলে 'মৃতু' যষ্টি বর্ষণ আরম্ভ হ'ল। জনগণের উপর যষ্টির বেদম প্রহারের কাহিনী 'ইণ্ডিয়ান সোম্মাল রিফর্মার' পত্রের সম্পাদক কে নটরাজন ও ভারত-ভূত্য সমিতির সভাপতি দেবধর প্রত্যক্ষ করে মর্মাম্পাশী ভাষায় ব্যক্ত করলেন।

মহাত্মা গান্ধীর গ্রেপ্তারের অব্যবহিত পরেই এলাহাবাদে কংগ্রেদ ওয়াকিং কমিটির অধিবেশন হ'ল। কমিটি আইন-অমান্তের ক্ষেত্র ব্যাপকতর করার জন্ম কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। যে সব স্থলে জমির রায়তওয়ারী ব্যবস্থা অর্থাৎ প্রজা দাক্ষাৎ ভাবে গবর্ণমেন্টকে ভূমি-কর প্রদান করে ( যেমন, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, অন্ধ্র, তামিল নাড় ও পঞ্জাব) দেখানে ভূমিকর দান বন্ধ করতে ও যে সব স্থানে চিরস্থায়ী বন্দোবন্ত বিভামান, ( যেমন, বঙ্গ, বিহার, উড়িয়া , সে সব হলে এর वहरन हो किहा दी छा। बार कर कर कि कि एक निर्देश कि निर्देश कि । বন আইন ভঙ্গও তাঁরা অন্থমোদন করেন। মাদক দ্রব্য ও বিদেশী বস্তু সম্পূর্ণরূপে বর্জনের উদ্দেশ্যেও এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। কমিটি একটি প্রস্তাবে প্রেদ অর্ডিনান্স বা জরুরী মুদ্রাযন্ত্র আইনের তীব্র নিন্দা করেন। এ বিষয় ও অক্তান্ত অডিক্তান্দ সমন্ধে একট্ট পরেই বলা হবে।

তথু বিদেশী বস্ত্র কেন, সিগারেট প্রভৃতি অস্থান্ত বিদেশী স্থব্যও বিক্রয় প্রায় বন্ধ হ'ল। দেখতে দেখতে বিড়ি সিগারেটের খান অধিকার করলে। বিদেশী বস্ত্র সর্বত্র গুদাম জাত হয়ে রইল। পণ্ডিত মোতিলাল নেহ্রু ভারতীয় বস্ত্রশিস্ত্রের কেন্দ্রুল বোদ্বাই ও আহ্মদাবাদের দেশী কল-মালিকদের এই মর্ম্মে অঙ্গীকারবদ্ধ করিয়ে নিলেন যে, তাঁদের কলগুলি অতঃপর নকল খদ্দর উৎপাদনে ও বিদেশী হতা ব্যবহারে বিরত থেকে স্বদেশ জাত হতা দ্বারাই বস্ত্র উৎপাদন করবে। অঙ্গীকারবদ্ধ কলগুলিকে তিনি স্বদেশী ছাপ দিলেন। যে সব কাপড়ের কলের মালিক বা অধিকাংশ অংশীদার বিদেশী, কয়েকটি শর্ত্তে তাদের কলগুলিকে স্বদেশী ছাপ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। বিদেশী ও বিলাতী বস্ত্র এসময় কিরপ বর্জ্জিত হয়—বিনা বাক্যব্যয়ে কল-মালিকদের কংগ্রেসের অঙ্গীকার-পত্র স্বাক্ষরে তা স্পষ্ট বুরা যায়।

সভ্যাগ্রহ আন্দোলনে বিভিন্ন প্রদেশের নারীসমাজ বিশেষভাবে যোগ দান করলেন। শোভাষাত্রার অন্তর্গান, স্থরা-বিপণী ও বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করা বা ধর্ণা দেওয়া তাঁদের দৈনন্দিন কার্য্য মধ্যে গণ্য হ'ল। জরুরী আইন বলে এসব কাজ যথন বে-আইনী ঘোষিত হ'ল তথন তাঁরা আইন ভঙ্গের অপরাধে দলে দলে কারাগারে গমন করলেন। ব্যাপক ধরপাকড়ের ফলে পুরুষ নেতা যথন প্রায় সব কারাবদ্ধ তথন নারীই এসে সানন্দে ও সাগ্রহে তাঁদের শৃষ্ঠ স্থান পুরণ করলেন। বিভিন্ন স্থানে নারীরা আলাদা সত্যাগ্রহ সমিতি স্থাপন করেও আন্দোলনে শক্তিও রসদ জোগালেন।

প্রেস অডিক্সান্স বা মুদ্রাযন্ত্র সম্পৃক্ত জরুরী আইনের উল্লেখ একটু আগে করেছি। ১৯১০ সালের মুদ্রাযন্ত্র আইনকেই বস্তুতঃ এ দ্বারা পুনরুজ্জীবিত করা হ'ল। এ বছর ২৩শে এপ্রিল তারিখে এ অডিক্রান্স

জারী হয় ও আইন-অমাক্ত ঘটিত সংবাদ পত্রস্থ করা নিষিদ্ধ হয়। এ আইনের প্রতিবাদে ভারতের সাংবাদিক মহলে প্রবল অসম্ভোষ দেখা দেয় ও সকলে তু' দিন কাগজ প্রকাশ বন্ধ রাথেন। কংগ্রেস কিন্তু সকলকেই জরুরী আইন বলবং থাকা কালে কাগজ প্রকাশ বন্ধ করতে অমুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু এ অনুরোধ রক্ষা করা অধিকাংশ সংবাদপত্তের পক্ষেই সম্ভব হয় নি। জরুরী আইন অনুসারে ১০১ থানা সংবাদপত্তের নিকট থেকে ২,৪০,০০০ টাকা জামিন আদায় করা হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সমগ্র ভারতে ন'খানি কাগজ জরুরী আইন মেনে নিতে অস্বীকার করে প্রকাশ বন্ধ করেন। মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশে নবজীবন প্রেদ টাকা জমা না দিয়ে সরকারে বাজেয়াপ্ত হ'ল। 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকা অতঃপর সাইকোষ্টাইলে মুদ্রিত হয়ে প্রতি সপ্তাহে বের হতে থাকে। জরুরী আইনের মেয়াদ ছ' মাস। বঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকা' ছ মাস কাগজ প্রকাশ বন্ধ রাথেন। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন কালে এ পত্রিকাথানি বের হয় এবং নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার সঙ্গে অহিংস অসহযোগ-নীতি সমর্থন করে। সত্যাগ্রহ আন্দোলন কালে পত্রিকাথানির এতাদুশ ত্যাগ স্বীকারে দেশবাদী আশ্চর্যা হয়ে যায়! একারণ আনন্দবাজার পত্রিকা দেশবাসীর প্রীতিশ্রদ্ধা অর্জন করতে সক্ষম হয়। এর প্রচার-সংখ্যা তথন ভারতে ইংরেজী ও ভারতীয় ভাষার যে কোন সংবাদপত্রের চেয়ে বেশী হয়েছিল।

সরকার বিভিন্ন অর্ডিক্সান্স জারি করে সর্ব্ব রকমে আন্দোলন থামিয়ে দিতে প্রয়াস পেলেন। প্রাদেশিক ও জেলা কংগ্রেস কমিটিগুলি এবং সত্যাগ্রহ আন্দোলন উপলক্ষ্যে স্থাপিত অক্সান্ত কমিটিও একে একে বে-আইনী ঘোষিত হ'ল। এমন কি, জুন মাসের শেষে ওয়ার্কিং কমিটিও বে-আইনী সাবান্ত হ'ল ও পণ্ডিত মোতিলাল নেহু কু কারাক্ষম্ম হলেন।

ইতিপূর্ব্বেকার একটি অধিবেশনে ওয়াকিং কমিটি এই নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন যে, বে-আইনী ঘোষিত হলেও কমিটি যথারীতি কর্ম্ম করে
যাবেন। স্কুতরাং বিভিন্ন স্থানে অধ্যক্ষ (বা ডিক্টেটর) নিযুক্ত করে
কংগ্রেসের কার্য্য নির্ব্বাহ করতে হয়। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণ একে
একে কারারন্দ্ধ হলেন। নৃতন নৃতন সদস্য নিয়ে কমিটি কিন্তু কার্য্য
পরিচালনা করতে লাগ্লেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের বহু নেতা
ওয়াকিং কমিটির সদস্য হয়ে কারাবরণ করেন।

প্রপ্রিল, মে, জুন এই তিম মাদে ভারতবর্ধের বহু স্থানে উত্তেজিত জনতা নিয়ন্ধণের জন্ম পুলিশ গোলা বর্ষণ করে। এই সম্পর্কে একটি প্রপ্রেলর উত্তরে ব্যবস্থা-পরিষদে সরকার ১৪ই জুলাই তারিথে একটি বিরতি প্রদান করেন। তা থেকে জানা যায়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে তেইশ বার গোলাগুলি বর্ষিত হয় ও এর ফলে ১০০ জন হত ও ৪০০ জন আহত হয়। পেশোয়ারে ছর্দ্ধর্ম পাঠানগণ মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা মস্ত্রে এরূপ উদ্বুদ্ধ হয়েছিল যে, তারা ২০শে এপ্রিল গোলাবর্ষণের সময় সম্পূর্ণ আহিংস থাকে ও ত্রিশ জন নির্ভীক্চিত্তে আত্মাহুতি দেয়। বোম্বাই প্রদেশের শোলাপুরে সামরিক আইন জারি হয় ও সবশুদ্ধ ছ' বার গোলাবর্ষণ হয়। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে শান্ত জনতার উপর গুলী বর্ষণে অম্বীকার করায় একদল গাড়োআলী সেনার 'কোট মার্শাল' হয়েছিল।

কর-বন্ধ আন্দোলন সত্যাগ্রহ প্রচেষ্টার একটি বিশেষ অঙ্গ। কিন্তু এ সম্বন্ধে কিছু বলার পূর্বের সাধারণভাবে আইন-আনান্তের বিষয় কিছু বলা প্রয়োজন। সত্যাগ্রহ আন্দোলনে ১৪৪ ধারা আনান্ত করা একটি বিশেষ কাজ হয়ে দাঁড়াল। কল্কাতা, এলাহাবাদ, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে এ আইন ভঙ্গ করে বহু জনসভা ও শোভাষাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় সর্ব্বত্রই পুলিশের লাঠিবর্ধণে বহু লোক জথম হয়। এলাহাবাদে





চার্লদ ফ্রিয়ার এণ্ড্রুজ

মোতিলাল-গৃহিণী স্বরূপরাণী নেহ্রুর উপরও লাঠি বর্ষিত হ'ল। বোম্বাইবাদী নরনারী আন্দোলনে বিশেষভাবে যোগদান করেন। সেথানে কত সভা ও শোভাষাত্রা যে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হয় তার ইয়ভা নেই। তিলকের মৃত্যু-দিবস স্মরণে বোম্বাইয়ের ভারপ্রাপ্তা অধ্যক্ষ শ্রীমতী হংসা মেহ্তার নেতৃত্বে একটি বিরাট্ শোভাষাত্রা বের হয়। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, বল্লভভাই পটেল, জয়রাম দাস দৌলতরাম ও শ্রীমতী কমলা নেহ্রু—ওয়ার্কিং কমিটির এই কয়জন সদস্ত শোভাষাত্রায় যোগদান করেন। পুলিশ গতিরোধ করায় শোভাষাত্রাকারীয়া একরাত্রি পথিমধ্যে যাপন করেন। পরাদন নেতৃবর্গকে ও নেতৃত্বানীয়দের গ্রেপ্তার করে যষ্টির প্রহারে জনতা ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হ'ল! পেশোয়ারে থাঁ আবত্রল গফ্কর থাঁ ও তাঁর থোদাই থিদমতগার নামীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সর্বত্র অহিংসা মন্ত্র প্রচার করেন। রণপ্রিয় পাঠানগণ পেশোয়ারে যে ভাবে অহিংসা মন্ত্র প্রচার করেন। রণপ্রিয় পাঠানগণ পেশোয়ারে যে ভাবে অহিংসার পরাকান্তা দেখান তার উল্লেখ খানিক আগে করেছি। খোদাই থিদমতগার বাহিনী কিন্তু তথনও কংগ্রেসভুক্ত হয় নি।

কর-বন্ধ আন্দোলন প্রদঙ্গে গুজরাট, কর্ণাটক এবং বঙ্গের কাঁথি ও বিক্রমপুরের কথা সর্বাত্যে উল্লেখ করতে হয়। গুজরাটের হাজার হাজার অধিবাদী মহাত্মা গান্ধীর গ্রেপ্তারের পর কর দান বন্ধ করে নিজ বাসভূমি ত্যাগ করে নিকটবর্তী বরোদা রাজ্যে আশ্রয় নেয় ও অশেষ ভৃঃখভোগ করে। ইংরেজ সাংবাদিক মিঃ এইচ এন ব্রেল্স্ফোর্ড গুজরাটের গ্রাম অঞ্চল পরিভ্রমণ করে যে মর্ম্মান্তিক দৃশ্য দেখেন তার বিস্তৃত কাহিনী সংবাদপত্রে ও পুস্তকে বিবৃত করেছেন। বঙ্গে মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার অধিবাদীরা চৌকীদারী টেক্স দেওয়া বন্ধ করে। নানারূপ অত্যাচার-উৎপীড়নে ও অশেষ তৃঃখভোগেও তারা সক্ষল্পত্রত হয় নি। এ সময় কোথাও কোথাও হিংসাত্মক কর্ম্ম অফুষ্ঠিত হয় বটে, কিন্তু মোটের উপর কাঁথিবাসীরা অহিংস থেকে সমস্ত হৃঃথকষ্ট সহা করে। আইন অমাক্তের আরস্তে লবন প্রস্তুতকালেও তাদের উপর কম পীড়ন হয় নি। বহু স্থলে কর আদায়কালে লোকের জিনিষপত্র বিনষ্ট করা হয়, কোথাও কোথাও ধানের গোলাও পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

সত্যাগ্রহের মরশুমে গ্রণ্মেণ্ট ও কংগ্রেসের মধ্যে আপোষ-নিষ্পত্তির জন্ম প্রথমে লণ্ডন 'ডেলি হেরাল্ড' পত্রের ভারতীয় সংবাদ-দাতা মি: স্রোকোম ও পরে সার তেজবাহাত্র সাপ্র ও মুকুন্দ রামরাও জয়াকর চেষ্টা করেন। কিন্তু তাতে কোন ফল হ'ল না। সরকারের বৈত-নীতি স্থবিদিত। শাসন-সংস্থার কার্য্য ও দমন-নীতির অন্তুদরণ লর্ড মিণ্টোর সময়েই প্রথম স্থক হয়। এবারেও তার ব্যতিক্রম হ'ল না। কর্ত্তপক্ষ একদিকে যেমন সত্যাগ্রহ আন্দোলন বন্ধ করার চেষ্টা করলেন অক্সদিকে তেমনি তাঁদেরই মনোনীত ব্রিটিশ ও ভারতীয় নেত্বর্গকে নিয়ে ভাবী শাসন-তন্ত্র স্থির করার জক্ম বিলাতে একটি সম্মেলন আহ্বান করলেন। এই সম্মেলনকে অতিরিক্ত সম্মান দিয়ে গোলটেবিল বৈঠক নাম দেওয়া হয়েছে। ১২ই নবেম্বর তারিখে লণ্ডনে এই তথাক্থিত গোলটে বিল বৈঠকের অধিবেশন আরম্ভ হয়। রাজক্সবর্গের তরফে ১৬ জন. ব্রিটিশ ভারত থেকে ৫৬ জন ও বিলাতের ১৩ জন প্রতিনিধি নিয়ে এই বৈঠক গঠিত হ'ল। মডারেটগণ ঠিক এক বছর পূর্বের মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মোতিলাল নেহুরু প্রমুথ কংগ্রেদ নেতুরুন্দের সঙ্গে একযোগে এই দাবি জানিয়েছিলেন যে, যদি ডোমিনিয়ন ষ্টেটদের ভিত্তিতে শাসন-তম্ভ রচনা করার ব্যবস্থা হয় তবেই তাঁদের সমর্থন লাভ সম্ভব। তাঁরা কিন্ত এবার এরপ কোন প্রতিশ্রুতি না পেয়েই কংগ্রেদী স্বাক্ষরকারীদের পশ্চাতে কারাগারে আবদ্ধ রেখে কর্ত্তপক্ষের মনোনীত হয়ে বৈঠকে

যোগ দিতে মোটেই কিন্তু বোধ করলেন না! সাড়ম্বরে তথাকথিত গোলটেবিল সম্মেলন আরম্ভ হল, কিন্তু একে সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে কংগ্রেসের সহযোগিতা যে একান্ত আবশুক তা কর্তারা অবিলম্বে বৃক্তে পারলেন। তাই তাঁরা যে-কোন উপায়ে কংগ্রেসকে বৈঠকে স্থান দিতে তৎপর হলেন। প্রধান মন্ত্রী মিঃ রাম্সে ম্যাক্ডনাল্ড বৈঠক সমাপ্তির দিনে উপসংহার বক্তৃতায় একদিকে যেমন স্বীকার করলেন যে, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসনে, সাময়িকভাবে নির্দিষ্ট কতক-গুলি রক্ষাক্বচ সাপক্ষে, ভারতবাসীর দায়িত্ব স্থীকার করা হবে তেমনি অক্সদিকে এ আশাও ব্যক্ত ক্রলেন যে, যারা সত্যাগ্রহ আন্দোলনে লিপ্ত পরবর্ত্তী বৈঠকে তাঁদেরও সহযোগিতা লাভে তাঁরা চেষ্টা করবেন।

শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের নির্দেশ অন্থসারে বড়লাট লর্ড আরুইন ২৫শে জান্থরারী তাৎকালিক অবত্বা পর্য্যালোচনার স্থবোগ দানের জন্ত ১৯০০, ১লা জান্থরারী থেকে নির্ক্ত ওয়ার্কিং কমিটির স্থায়ী সন্থায়ী সকল সদস্তকে মুক্তি দান করলেন। ওদিকে লগুন থেকে শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ও সান্থ তেজবাহাত্বর সাপ্র্য তাঁদের বক্তব্য শোনবার জন্ত ওয়ার্কিং কমিটিকে অপেক্ষা করতে অন্থরোধ জানালেন। ওয়ার্কিং কমিটির স্থায়ী ও অস্থায়ী সব সদস্য ৩১শে জান্থরারী ও ১লা ফেব্রুয়ারী এলাহাবাদে আনন্দ-ভবনে মিলিত হন ও আগেকার নির্দেশ স্থগিত রেখে অপেক্ষা করতে থাকেন। আইন-অমান্ত ও দমন-নীতি কিন্তু তথনও পুরা দমে চল্ল। কলকাতার মেয়র স্থভাষচক্র বন্ধ ২৬শে জান্থ্যারী শোভাষাত্রা বের করে আহত ও ধৃত হলেন। পণ্ডিত মোতিলাল নেহ্রু এই সময় ৬ই ফেব্রুয়ারী দীর্ঘকাল রোগভোগের পর ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুতে ভারতবাসীরা অত্যন্ত শোকমগ্র হ'ল। দেশ-মাতৃকা—লোকমান্ত তিলক ও দেশবন্ধু দাশের মত তাঁকেও এক সন্ধটকালে হারাতে বাধ্য হন।

মোতিলাল প্রথমে নরম পদ্বী ছিলেন। কিন্তু অসহযোগের সময় থেকে দীর্ঘকালের মত ও অভ্যাস ত্যাগ করে দেশ-সেবায় আত্মোৎসর্গ করেন। এজন্ত নানারূপ তৃঃথভোগেও তিনি পশ্চাৎপদ হন নি। স্ত্রী পুত্র কন্তা জামাতা পুত্রবধূ সকলকে নিয়েই তিনি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। স্বরাজ-প্রচেষ্টায় মোতিলালের দান অনন্ততুল্য। প্রাসাদোপম আনন্দ-ভবন এ বৎসর এপ্রিল মাসে তিনি কংগ্রেসে দান করেন ও এর নামকরণ হয় স্বরাজ-ভবন। এলাহাবাদের স্বরাজ-ভবনেই এখন কংগ্রেসের কর্ম্মকেন্দ্র স্থাপিত।

বিলাত-প্রত্যাগত নেতাদের মুখে সব কথা শুনে মহাত্মা গান্ধী বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করলেন। দিল্লীতে গান্ধীজী ও ওয়াকিং কমিটির সভ্যগণ সমবেত হলেন। প্রথম গান্ধী-আরুইন সাক্ষাৎ-কার ১'ল ১৭ই ফেব্রুয়ারী। এর পর দীর্ঘ পনর দিন যাবৎ মহাত্মা গান্ধী ও লর্ড আরুইনের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলল। শেষে ৪ঠা মার্চ্চ উভয়ের মধ্যে এক চুক্তি নিষ্পন্ন হয়। কোন কোন সভ্য কোন কোন শর্তে আপত্তি জানালেও ওয়ার্কিং কমিটি চুক্তি গ্রহণ করেন। ৫ই মার্চ্চ একটি বিশেষ বিবৃতিতে সরকার এই চুক্তির কথা প্রকাশিত করেন। চুক্তির শর্ত্ত অমুসারে সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রত্যাহত হ'ল ও বারা হিংসাত্মক কর্মের অপরাধে বন্দী নয় এমন দব সত্যাগ্রহী বন্দীদের মুক্তিদানের ব্যবস্থা হ'ল। যে সমস্ত স্থানে লবণ উৎপাদন করা সম্ভব সে সব স্থানের অধিবাসীরা বিনা বাধায় নিজ নিজ প্রয়োজন মত লবণ উৎপাদনের অধিকার পেল, মদের ও বিদেশী বস্ত্রের দোকানে শান্তিপূর্ণ ধর্ণা-দানও আইনসঙ্গত বলে বিবেচিত হ'ল। কর-বন্ধ আন্দোলন বন্ধ করা হ'ল, কিন্তু অর্থ নৈতিক কারণে কর বন্ধ করার অধিকার গান্ধীজী প্রতিপাদন করলেন। বাজেয়াপ্ত টাকা বা সম্পত্তি ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা হ'ল না। হিংসাত্মক কর্মে দণ্ডিত ব্যক্তিদের দণ্ড হ্রাসে, বিশেষ করে ভগৎ সিংহ ও তার সঙ্গীদ্বের মৃত্যুদণ্ড হ্রাস করতে গান্ধীজী চেষ্টা করেন, কিন্তু কোনটিতেই मकनकाम इन नि। शाक्षी-आक्ररेन চুক্তিতে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ-দানের পক্ষে স্থবিধা করে দেওয়ার কথা হ'ল। কংগ্রেস ও গবর্ণমেন্ট উভয় পক্ষ স্বীকার করলেন যে, ফেডারেশন বা রাজক্য-ভারত ও ব্রিটিশ ভারতের সন্মিলিত রাষ্ট্র ভাবী শাসন-সংস্কারের একটি অত্যাবশুক অঙ্গ। ভারতীয় স্বার্থের অন্তকুল ভারতীয় দায়িত্ব ও অন্ত কতকগুলি বিষয়, যেমন—দেশ-রক্ষা, পররাষ্ট্র-নীতি, সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় ও জাতীয় ঋণ সম্পর্কে রক্ষাকবচ এর অপরিহার্য্য অঙ্গ। নিরপেক্ষদের মতে, শর্তগুলি বিশেষ করে সরকারেরই অন্তকুল করে নিষ্পন্ন হয়। আমলাতম্ব কিন্তু এতে মোটেই খুশী হতে পারলে না। বেদরকারী ইউরোপীয় সমাজও কর্তৃপক্ষের উপর গালিবর্ধণ স্থক্র করলে। তারা গোলটেবিল বৈঠকের মধ্যেই সরকারকে অ্যাচিতভাবে কংগ্রেস দমনের নানা ফন্দি-ফিকির বাৎলে দিতে লাগল।

মার্চ্চ মাসের শেষে করাচীতে সন্দার বল্লভভাই পটেলের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। সরকার সত্যাগ্রহী বন্দীদের অনেককে এই সময়ের মধ্যে মুক্তি দেন। এবারকার অধিবেশনে মুক্ত বন্দীদের ভিতর থেকে অর্দ্ধেক প্রতিনিধি গৃহীত হলেন। স্থভাষচন্দ্র বস্তুও ৮ই মার্চ্চ মুক্তিলাভ করে করাচী কংগ্রেসে যোগদান করেন। নওযোয়ান বা নবযুবক সম্মেলনের তিনি সভাপতি হন। মহাত্মা গান্ধী ও সন্ধার বল্লভভাই পটেলও यथाममाय कताहीए উপনীত হলেন। কংগ্রেসের প্রাক্কালে ভগৎ সিংহের ফাসী হয়। যুবক সমাজ এজক্য চঞ্চল হয়ে উঠে। তাদের একদল এই সর্বপ্রথম গান্ধীজীকে রুষ্ণপতাকা দারা সম্বর্দ্ধিত করে।

কংগ্রেসের প্রধান আলোচ্য বিষয় হ'ল গান্ধী-আরুইন চুক্তি ও

গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান। জবাহরলাল এ বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটির মর্ম্ম এই,

"ওয়ার্কিং কমিটির ও গবর্ণমেন্টের মধ্যে নিষ্ণার আপোষের বিষয় বিবেচনা করে কংগ্রেস তা সমর্থন করেন ও পরিষ্কার করে বল্তে চান যে, কংগ্রেসের পূর্ণ স্বরাজের (পূর্ণ স্বাধীনতা) আদর্শই বলবৎ আছে। যদি ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কোন বৈঠকে কংগ্রেস প্রতিনিধিদের সন্মিলিত হওয়ার স্থযোগ ঘটে, তা হলে কংগ্রেস প্রতিনিধিগণ ঐ লক্ষ্য সম্মুথে রেথেই কার্য্য করবেন। বিশেষতঃ দেশ-রক্ষা, পররাষ্ট্র-নীতি, রাজস্ব, আথিক ও বাণিজ্য ব্যবহা নিয়ন্ত্রণ, এবং নিরপেক্ষ বিচারক্ষণগুলী দ্বারা ভারতে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের অর্থনীতি বিষয়ক কার্য্যাকার্যের অন্থসন্ধান, ইংলও ও ভারতবর্ষের মধ্যে জাতীয় ঋণ পরীক্ষা ও নির্দারণ, স্বেচ্ছায় পরস্পরের বিচ্ছেদ হবার অধিকার, ভারতীয় স্বার্থের অন্থস যে-সব বিলি-বন্দোবন্ত করা আবশ্যক স্বাধীনভাবে তা তাকে করতে দেওয়া—এই সকল ব্যাপারের প্রকৃত ক্ষমতা যাতে জাতির হাতে আদে সে দিকে দৃষ্টি রেথেই আলোচনা চালান আবশ্যক।

"এই কংগ্রেস বৈঠকে কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করার সম্পূর্ণ অধিকার ও ক্ষমতা মহাত্মা গান্ধীকে অর্পণ করেন। আবশ্যক হলে, তাঁর নেতৃত্বাধীনে এক প্রতিনিধি-মণ্ডলীও কংগ্রেস নিয়োগ করতে পারেন।"

এবারকার অধিবেশনের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব—জনগণের মৌলিক অধিকারের বিবৃতি। স্থরাজ বল্তে সাধারণের মনে কি ধারণা হওয়া উচিত তার স্পষ্ট রূপ দেওয়ার জন্ম একটি ব্যাপক প্রস্তাব রচিত ও গৃহীত হ'ল। পরে এ প্রস্তাবটি কিঞ্চিৎ সংশোধিত হয়। কংগ্রেসের কর্ম প্রণালী বর্ত্তমানে এ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত ও নিয়মিত হয়ে থাকে। সংশোধিত প্রস্তাবটি সংক্ষেপে এই,

#### মৌলিক অধিকার

১। (ক) প্রত্যেক ভারতবাসীর স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের, সমিতি বা সজ্যে যোগদানের এবং নিরম্ভ্র ও শান্তিপূর্ণ ভাবে সম্মিলিত হওয়ার অধিকার। (থ) সমাজে শাস্তি ও নীতি বজায় রেখে প্রত্যেকেরই নিজ নিজ ধর্ম পালনের বা মত অন্তুসারে চলার স্বাধীনতা। (গ) সংখ্যা-গরিষ্ঠদের এবং পৃথক ভাষা ভাষী অঞ্চলের সংস্কৃতি, ভাষা ও হরফ সংরক্ষণ। (ঘ) বর্ণ, ধর্ম ও নর-নারী নির্বিশেষে আইনের চক্ষে সকলেই সমান। (ঙ) সরকারী কর্মে নিয়োগে, দায়িত্বপূর্ণ ও সম্মানজনক পদ লাভে বা কোন ব্যবদা বা জীবিকা অবলম্বনে ধর্ম, বর্ণ বা নর-নারী ভেদে তারতম্য না করা। (চ) সরকারের, ব্যক্তি-বিশেষের বা সঙ্ঘ-বিশেষের অর্থে স্বষ্ট বা প্রদত্ত দীর্ঘিকা, জলাশয়, রাস্তা, স্কুল বা সাধারণগম্য স্থানের উপর সকলেরই সমান কর্ত্তব্য ও অধিকার। (ছ) নিয়মাধীন থেকে প্রত্যেকেরই অস্ত্রশস্ত্র বহনে ও রক্ষণে সমান অধিকার। (জ) আইনসঙ্গত উপায় ব্যতিরেকে কোন লোকেরই স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত না হওয়া ও তার বাসস্থানে বা সম্পত্তিতে প্রবেশ করতে, তা দখল করতে বা বাজেয়াপ্ত করতে না দেওয়া। (ঝ) ধর্ম সম্পর্কে রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা। (এ) সব্বত্র সাবালকদের ভোটদানের অধিকার। (ট) রাষ্ট্র কর্তৃক অবৈতনিক ও আবিশ্রিক শিক্ষা দান। (ঠ) রাষ্ট্রের তরফে উপাধি দান না করা। (ড) মৃত্যুদণ্ডের উচ্ছেদ। (চ) ভারতের সর্বত্র বসবাসে, গমনাগমনে সম্পত্তি ক্রয়ে, ব্যবদা-পরিচালনায় সকল ভারতবাদীর সমান অধিকার।

#### শিল্ল-কারখানার শ্রমিক

২। (১) জীবন-যাপনের চলনসই মান নিরূপণ। (২) শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণে রাষ্ট্রের ব্যবস্থা। উপযুক্ত আইন করে ও অক্সাক্ত উপারে শ্রমিকদের জীবন-ধারণোপযোগী মজুরী, স্বাস্থ্যপ্রদ স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে কাজ, মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে বিরোধ মীমাংসার উপায়, বার্দ্ধক্য, ব্যাধি বা বেকারের সময় তাদের রক্ষা— এসব বিষয়ের ব্যবহা।
(৩) দাসত বা দাসত্বের কাছাকাছি অবস্থা থেকে শ্রসিকদের মুক্তিদান।
(৪) নারী শ্রমিকদের রক্ষা, বিশেষতঃ মাতৃত্বকালে তাদের জন্ম যথাযোগ্য ব্যবস্থা। (৫) স্কুলে-পড়া ব্যসের বালক-বালিকাকে থনিতে বা কার-থানায় শ্রমিকরূপে না গ্রহণ। (৬) ক্রষক ও শ্রমিকদের নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্ম সভ্য গঠনের অধিকার।

#### রাষ্ট্রের আয়-ব্যয়

(१) ভূমি-স্বত্ব, ভূমি-কর ও রাজস্বের সংস্কার ও নির্দ্ধারণ। রুষকদের দেয় থাজনা যেথানে অত্যধিক সেথানে তা বছলাংশে প্রাস করা। একটি নির্দিষ্ট নিয়তম মান থেকে জমির আয়ের উপর কর স্থাপন। (৮) মৃত্যু কর নির্দ্ধারণ। (৯) অর্দ্ধেকের মত সৈক্ত-বায় প্রাস। (১০) সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতনের, বিশেষজ্ঞদের বেতন বাদে, উচ্চতম হার মাসে পাঁচ শা টাকা। (১১) ভারতবর্ষে উৎপন্ন লবণের উপর কোনরূপ কর স্থাপন না করা।

### আর্থিক ও সামাজিক কর্ম্ম-ব্যবস্থা

(১২) রাষ্ট্র কর্তৃক স্থদেশী বস্ত্র রক্ষা; এজন্ম দেশে বিদেশী বস্ত্র ও বিদেশী হতা স্মানদানীর পথ বন্ধ করা। প্রয়োজন হলেই, রাষ্ট্র কর্তৃক বিদেশীদের প্রতিযোগিতার হাত থেকে দেশী শিল্প রক্ষার ব্যবস্থা। (১৩) ঔষধ ছাড়া উত্তেজক পানীয় ও ভেষজ দ্রব্যের ব্যবহার সম্পর্কে নিষেধাক্ষা। (১৪) জাতীয় স্বার্থের অন্তক্ল বাট্টা ও বিনিময় হার নির্ণয়। (১৫) থনিজ সম্পদ, রেলপথ, জলপথ, জাহাজ প্রভৃতি পরিচালনার ভার রাষ্ট্র কর্ত্বক গ্রহণ। (১৬) রুষকদের ঋণ মুক্তি। (১৭) ভারত-বাদীদের যুদ্ধবিতা শিক্ষার ব্যবস্থা। সরকারী দেশরক্ষা-বাহিনীর সঙ্গে ভারাও দেশরক্ষায় সাহায়া করবে।

করাচী অধিবেশনের পর সকলে নিজ নিজ অঞ্চলে গমন করলেন ও কংগ্রেস কমিটি গঠন করে সংগঠন কার্য্যে মন দিলেন। বিদেশী বস্তু ও মদের দোকানে পিকেটিং করা গঠনমূলক কার্য্যের অঙ্গ। যে সব স্থলে করবন্ধ আন্দোলনের জন্ম সরকারে কর দেওয়া বন্ধ ছিল, সে সব স্থলে বথারীতি কর দেওয়া আরম্ভ হ'ল। কংগ্রেদ এই মর্গ্মে নির্দেশ দিলেন যে, প্রজারা সাধ্যমত কর দানে যেন কোনরূপ ক্রটি না করে। অনেক স্থলে, বেমন—গুজরাটে ও যুক্তপ্রদেশে, কংগ্রেদ কল্মীরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কর আদায়ে আমলতিন্ত্রকে সাহায্য করলেন। কিন্তু এসব কার্য্য আমলাতন্ত্র ভাল চোখে দেখে নি। কংগ্রেসের কর্তৃত্ব ও মর্য্যাদা বাড়ে, তাদের তা মোটেই কাম্য নয়। তাই যে সব প্রজা অভাব ও অক্ষমতা হেতু থাজনার বক্রী টাকা কিয়দংশ মাত্রও দিতে অসমর্থ হ'ল তাদের উপর জোরজুলুম স্থুক হ'ল। বোষাই, বাংলা, দিল্লী, আজমীর-মারওয়াড় ও মাদ্রাজে পিকেটিং করার উপরও সরকার কড়া নজর দিলেন। ১৮ই এপ্রিল লর্ড আরুইন ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন। এর পূর্ব্বদিন লর্ড উইলিংডন কর্মভার গ্রহণ করেন। লর্ড উইলিংডন একজন জবরদক্ত শাসক। আমলা-তম্ব তাঁকে পেয়ে যেন খুবই আশ্বন্ত হ'ল। বিলাতেও একদল লোক গান্ধী-আরুইন চুক্তির নিন্দায় পঞ্চমুথ হ'ল। যথন নানা স্থানে চুক্তি ভঙ্গ হতে থাকে এবং ১০৭ ও ১৪৪ ধারা মতে স্বাধীনতা সঙ্কোচ ও ধরপাক্ত স্কুর্ক হয়, তথন মহাত্মা গান্ধী এ সব বিষয় উল্লেখ করে সরকারে পত্র লেখেন। সরকার সমস্ত অভিযোগ খণ্ডন করে পাল্টা অভিযোগের ফিরিন্ডি দেন। গান্ধীজী অতঃপর চুক্তির শর্ত ব্যাথার জন্ম একটি সালিশী

আদালত গঠনের প্রস্তাব করেন। কর্জৃপক্ষ এতেও অসন্মত হন। বারডৌলীতে অক্ষম লোকদের নিকট থেকে কর আদায়ের জক্ত খুবই জোরজুলুম হয়। মহাত্মাজী প্রতিকারের উপায় না দেখে তথাকথিত গোলটেবিল
বৈঠকে যোগদানের আশা ছেড়ে দিলেন। ১০ই আগষ্ট ওয়ার্কিং কমিটির
অধিবেশন হ'ল। কমিটির মত নিয়ে তিনি বৈঠকে যোগ না দেওয়ার
দিদ্ধান্ত বড়লাট লর্ড উইলিংডনকে জ্ঞাপন করেন। অতঃপর আবার
আপোষ-রফার কথা হয়। মহাত্মা গান্ধী শিনলায় বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষা২
করেন। বড়লাট বারডৌলী ব্যাপারের তদন্তে সন্মত হলেন। গান্ধীজী
অতঃপর বৈঠকে যোগদান করা যুক্তিযুক্ত ভেবে কাল বিলম্ব না করে
২৯শে আগষ্ট লগুন রওনা হলেন।

কংগ্রেদ তরফে একমাত্র মহাত্ম। গান্ধী বৈঠকে যোগদান করেন।
শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুও পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ও বৈঠকে যোগ
দিলেন। ভারতীয় নারী সমাজের মুগপাত্র হলেন নাইডু মহোদয়া,
মালবীয়ন্ধী হিন্দু স্বার্থের উপর লক্ষ্য রাখ্বার জন্মই বিশেষ করে
নিষ্কু হলেন। যথারীতি বৈঠক আরম্ভ হ'ল। এবারে কংগ্রেস
যোগদান করায় এর মর্য্যাদাও ঢের বেড়ে গেল। পূর্ব্ব বৈঠকে সাধারণ
আলোচনা হয়ে গেছে। এবারকার বৈঠক পৃথক্ পৃথক্ কমিটিতে
বিভক্ত হয়ে শাসন-বিষয়ক আলোচনার বাাপৃত হলেন। গান্ধীন্ধী প্রত্যেক
কমিটিতেই ভারতের শাসন-সমস্তা সম্পর্কে কংগ্রেসের অভিমত স্থলর ও
সহন্ধ ভাষায় ব্যক্ত করলেন। কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনভার দাবি, দেশ-রক্ষা,
পররাষ্ট্র-নীতি, রাজস্ব, বাণিজ্য, জাতীয় ঋণ প্রভৃতি নানা বিষয় তাঁর
বক্ত্তার বিষয়ীভূত হ'ল। তাঁর বক্ত্তা ইউরোপ ও আমেরিকায় সর্ব্বত্র
সবিস্থারে প্রকাশিত হয়।

কিন্তু তথাকথিত গোলটেবিল বৈঠকের আবহাওয়া অন্তরূপ। বারবার

অহুরোধ সত্ত্বেও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কংগ্রেস তথা ভারতবর্ষের মূল দাবি সম্পর্কে কোন মত প্রকাশ করলেন না। সব বিষয় বিবেচনা করে দেথবেন—এইরূপ আখাস দিলেন মাত্র। যে সব ভারতবাসী বৈঠকে যোগদান করেছিলেন তাঁরাও একমত হয়ে কাজ করতে পারলেন না। পূর্কেই বলেছি, সরকার বিভিন্ন শ্রেণী ও ধর্ম সম্প্রদায় থেকে তাঁদের মন মত এমন সব লোক বাছাই করেন বাঁরা নিজ স্বার্থ, শ্রেণী বা সম্প্রদায় স্বার্থ ছাড়া জাতীয় স্বার্থের কথা কথন চিস্তাও করেন নি। তাই তাঁরা গান্ধীজীর শর্ত্তে (তিনি বলেছিলেন, সংখ্যালঘিষ্ঠদের, বিশেষতঃ মুদলমানদের তিনি সব দাবি মেনে নেবেন যদি তাঁরা ভারতের স্বাধীনতা প্রচেষ্টায় কংগ্রেদের সঙ্গে একমত হয়ে কাজ করেন) রাজী না হয়ে ইউরোপীয় ও অক্যান্তদের সঙ্গে মিলে 'মাইনারটিজ্ প্যান্ত' বা সংখ্যালঘিষ্ঠদের চুক্তি করে বস্লেন। ব্রিটিশ কর্ত্পক্ষও মূল দাবির প্রতি ক্রক্ষেপ না করে সংখ্যালঘিষ্ঠদের সমস্তা নিয়েই বেশী বিব্রত হয়ে পড়লেন।

ওদিকে বিলাতে এ সময় শাসন-সঙ্কট উপস্থিত হয়। স্থাণিভাব হৈতৃ
বিটিশ সরকার স্থানন পরিত্যাগ করেন। অতঃপর প্রমিক গবর্ণমেন্টের
পতন হ'ল ও সাধারণ নির্বাচনে রক্ষণশীল দল সংখ্যাধিক্য লাভ
করলে। কিন্তু সঙ্কটকালে সকল দল নিয়ে নেশ্বন্তাল বা জাতীয়
গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হ'ল। শ্রমিক দলের মৃষ্টিমেয় লোকই এতে যোগ
দিলেন। উদারনীতিকদেরও অধিকাংশ রইলেন বাইরে। মিঃ রাম্সে
ম্যাক্ডনাল্ড এবারেও প্রধানমন্ত্রী রইলেন বটে, কিন্তু পার্লামেন্টে রক্ষণশীল
দলের প্রাধান্ত হওয়ায় গবর্ণমেন্ট প্রকৃত প্রস্তাবে রক্ষণশীলই হ'ল।
অক্তম রক্ষণশীল সার্ স্থান্যেল হোর ভারতস্চিব নিযুক্ত হন।
গবর্ণমেন্ট বদল হওয়াতে গোলটেবিল বৈঠকের উপরও প্রতিক্রিয়া হ'ল
খুবই। ১৮ই নবেম্বর নৃতন ভারতস্চিব সার্ স্থামুয়েল হোর জানান যে,

সাধারণ বৈঠকের আর প্রয়োজন নেই! বৈঠকের শেষ অধিবেশন হ'ল ১লা ডিসেম্বর। এদিন প্রত্যেকে প্রত্যেককে শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় নিলেন। গান্ধীজীর মিলন চেষ্টা ব্যর্থ করে কিঞ্চিৎ শাসন কর্ত্ত্বের আশ্বাস দিয়েই কৌশল করে কিরুপে সংখ্যালঘিষ্ঠদের সপক্ষেটেনে নেওয়া হয় এবং বাণিজ্য সম্পর্কে কংগ্রেস, হিন্দুসভা ও ভারতীয় বণিক্ সমাজের বিরোধিতা সত্ত্বেও নিজ নিজ মন মত সব ব্যবস্থা করা হয়— এ সব কথা কল্কাতার ইউরোপীয় বণিক্ সমাজের প্রতিভূ সাম্ব এডওয়ার্ড বেছল একটি গোপন সাকুলার বা প্রচার-পত্রে সবিশেষ ব্যক্ত করেন। বেছল সাহেব একথাও স্পষ্ট করে বলেন যে, সাপ্রক, জয়াকর, পাত্র প্রমুথ হিন্দুরা অভংপর কংগ্রেসকে যে কোনরূপ সাহায্য করবেন না এরূপ প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে। বৈঠকের শতকরা নিরানক্ষই জন প্রতিনিধিকেই গান্ধী তথা কংগ্রেস-বিরোধী করা হয়। সাধারণ নির্বাচনের পরই ব্রিটিশ গ্রেণমেন্টের দক্ষিণ পন্থীরা বৈঠক ভেঙ্গে দিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে লড়তে মনস্ত করেন।

বাস্তবিক, গোলটেবিল বৈঠক শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতে দমন-নীতি পুনরায় ব্যাপকভাবে স্কুক্ত হ'ল। বাংলা, যুক্তপ্রদেশ ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের উপরই সরকারের নজর পড়ল বেশী করে। বঙ্গে বিপ্রবী দল ১৯৩০ সালেই কর্ম্ম স্কুক্ত করে। চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুঠন থেকে তাদের কার্য্য আরম্ভ হয়। এজন্ত এখানে এক অভিন্যান্সও পাস হয় ও বিস্তর লোক আসামী বা আসামীদের সাহায্যকারী বলে কারাবদ্ধ হয়। মহাত্মা গান্ধীর বিলাত রওনা হবার পরদিনই চট্টগ্রামে ভীষণ দান্ধা উপস্থিত হয়। এর পূর্ব্ব দিন পুলিশ ইন্দ্পেক্টর মিঃ আসাক্সলা জনৈক বিপ্রবীর গুলিতে নিহত হওয়ায়ই এই দান্ধার স্ত্রপাত। কর্ত্বপক্ষের ব্যবহারে লোকের মনে এই সন্দেহ

জন্মে যে, সরকারী কর্মচারীরা এরূপ দাঙ্গায় ইন্ধন জুগিয়েছেন। পরবর্ত্তী ১৬ই সেপ্টেম্বর হিজলী বন্দী-শালায় গুলিবর্ধণের ফলে ত্' জন রাজবর্দী নিহত হয়। সম্ভাসনবাদ দমনের জন্ম সরকার বঙ্গে ২৯শে অক্টোবর একটি ও ৩০শে নবেম্বর আর একটি অভিন্যান্স জারি করেন।

কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য হ্রাস পাওয়ায় যুক্তপ্রদেশের কৃষকদের অবস্থা ক্রমেই সঙ্গীন হয়ে উঠে। তথাপি গান্ধী-আরুইন চুক্তি সম্পাদনের পর সাধ্যমত তারা থাজনা দিয়েছিল। শেষ সম্বলটি পর্যন্ত দেওয়া হলে অবশিপ্ত থাজনা মকুবের জন্ম নেতৃর্দ্দ সরকারের সঙ্গে আলোচনা চালাতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। কর্তৃপক্ষ নেতৃর্গের প্রস্তাবে সন্মত হন নি। কর বন্ধ হবার আশক্ষা করে গবর্ণমেন্ট কৃষক সমিতি ও কৃষক সম্মেলন দমনে বন্ধ-পরিকর হলেন ও পণ্ডিত জবাহরলাল ও মিঃ সেরওয়ানীকে এলাহাবাদের ভিতরে আবদ্ধ থাক্তে হকুম দিলেন। ১৪ই ডিসেম্বর এক অভিন্তান্স জারি করে কৃষক আন্দোলন ও করবন্ধ প্রচেষ্টা বে-আইনী ঘোষণা করা হ'ল। জবাহরলাল ও সেরওয়ানী গান্ধীজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্ম বোম্বাই রওনা হলে পথিমধ্যে ধৃত হন ও যথাক্রমে ত্'বছর ছ'মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

আবহুল গফ্ফর থাঁর থোদাই থিদমতগার বাহিনীকে (লাল জামা পরিধান করায় লাল-কোর্ত্তা বলেও পরিচিত) ওয়ার্কিং কমিট ১৩ই আগস্টের অধিবেশনে কংগ্রেসের অঙ্গীভূত বলে গণ্য করেন। রাজনৈতিক প্রচার কার্যের জন্ম উভয়ের উপরই সীমান্তের কর্তৃপক্ষ বিরূপ। আবহুল গফ্ফর ভ্রাতা ডাঃ থাঁ সাহেবের সঙ্গে শীঘ্রই কারাক্ষর হলেন। একটি অর্ডিকান্দে থোদাই থিদমতগার বাহিনীও বে-আইনী ঘোষিত হ'ল।

এই অবস্থার মধ্যে ২৮শে ডিসেম্বর তারিথে গান্ধীজী বোম্বাইয়ে পদার্পন করলেন।

## সত্যাগ্ৰহ ও দৈত নীতি

( )002-1200 )

গান্ধীজীকে নিজ নিজ প্রদেশের অবস্থা জানাবার জন্ম নেতবর্গ একে একে বোধাইতে উপনীত হলেন। ওয়াকিং কমিটিও ২৯শে ডিসেম্বর ্বোম্বাইয়ে অধিবেশন দিন ধার্য্য করেন। ওয়াকিং কমিটি ও নেতৃবর্গের মুখে সব কথা অবগত হয়ে মহাত্মা গান্ধী কাল বিলম্ব না করে ২৯শে তারিথেই বডলাটের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্ম তারে আবেদন জানালেন। উত্তর যা এল তা মোটেই আশাপ্রদ নয়। বাংলা, যুক্তপ্রদেশ ও সীমান্তে যে সব অডিক্রান্স জারি হয়েছে সে সব সম্বন্ধে গান্ধীজীর সঙ্গে কোন আলোচনা করতে বড়লাট রাজী নন্। এ ছাড়া সম্ভ যে কোন উদ্দেশ্যে তিনি বড়লাটের সঙ্গে দেখা করতে পারেন। বলা বাহুলা, গান্ধীজীর সাক্ষাৎ-প্রার্থনার উদ্দেশ্য ছিল ঐ তিনটি প্রদেশের অবস্থা সম্বন্ধেই বিশেষ ভাবে আলোচনা করা। স্থতরাং যাতে বিনা শর্তে তাঁকে সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া হয় ্সেজকু আবার ১লা জানুয়ারী গান্ধীজা তার করেন। ইতিমধ্যে ওয়ার্কিং কমিটিও সিদ্ধান্ত করে নিয়েছেন। বড়লাট বাহাত্বর যদি গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে সব বিষয় আলোচনা করতে অস্বীকার করেন তবে তাঁরা মনে করবেন গান্ধী-আরুইন চক্তির অবসান হয়েছে। তাঁরা আবার সত্যাগ্রহ -প্রচেষ্টা পুনরুজ্জীবিত করতে বাধ্য হবেন। কি কি ভাবে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করা হবে প্রস্তাবে তারও একটা নিদেশ দেওয়া হ'ল। এ প্রস্তাবও গান্ধীজী ঐদিন তারে বড়লাটকে জানান। ২রা তারিথ জবাব এল, গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করা হবে না। তিনি ৩রা শেষ বার বড়লাট বাহাত্বকে তার করেও কোন সম্ভোষজনক উত্তর পেলেন না।

কর্ত্ব্ৰভিদ্ধের কার্যক্রম চন্ল ঠিক্ ঘড়ির কাঁটার মত। মহাত্মা গান্ধী ও দর্দ্ধার বল্লভভাই পটেল ৪ঠা জান্ধারী কারাক্রদ্ধ হলেন। স্থভাষচন্দ্র বস্থ বাংলার ফিরবার পথে বোধাইরের ত্রিশ মাইল দূরে কল্যাণ ষ্টেশনে ধৃত হন। দেখ্তে দেখ্তে নেতৃস্থানীর ব্যক্তিরা অতি ক্রন্ত কারাবদ্ধ হলেন। দেশ-প্রিয় যতীক্রমোহর সেনগুপু ১৯০১, অক্টোবর মাদে শারীরিক অন্ত্র্যন্তা হেতু ডাক্তারদের পরামর্শে বিলাত গমন করেন। পরবর্তী ২০শে জান্ধ্যারী বোধাইরে পৌছবা মাত্র ১৮১৮ সালের তিন আইনে বন্দী হলেন। তাঁর স্বাস্থ্য তথনও ভাল হয় নি। বন্দীবাস তাঁর পক্ষে কাল হ'ল ও তিনি ২২শে জুলাই মারা গেলেন।

৪ঠা জান্বয়ারী কর্ত্পক্ষ নৃতন করে এই চারটি অর্ডিস্থান্স জারি করলেন,—(১) ইমার্জেনি পাওয়ার্স অর্ডিস্থান্স বা হঠাং বিপদ উপস্থিত হলে তার সমুখীন হওয়ার জন্ম অতিরিক্ত ক্ষমতা মূলক জরুরী আইন, (২) আন্লকুল ইন্ষ্টিগেশন অর্ডিস্থান্স বা বে-আইনী কর্ম্মে প্ররোচনা-দানের বিরুদ্ধে জরুরী আইন, (৩) আন্লকুল এসোসিয়েশন অতিস্থান্স বা বে-আইনী সভাসমিতি বিষয়ক জরুরী আইন ও (৪) প্রিভেন্শন অফ সংসেষ্টেশন এও বয়কট অর্ডিস্থান্স বা লোককে উত্তাক্ত করা ও বজ্জন কার্য্য বন্ধ করার জন্ম জরুরী আইন। এ ছাড়া প্রেস্ম আইন কর্তৃপক্ষের হত্তে এক মোক্ষম অস্ত্র। ১৯৩০ সালে বে প্রেস্ম অন্ডিস্থান্স জারি হয় ১৯৩১ সালে তা আইনে পরিণত করা হয়। এবারে কৌজদারী আইন সংশোধন করে প্রেস্ম আইনকে এর অঙ্গীভূত করা হ'ল। কর-বন্ধ আন্দোলন ব্যাহত্ত করার জন্ম বোম্বাই সরকার একটি অভিন্যান্স জারি করলেন। সব অর্ডিস্থান্সই পরে আইনে পরিণত হয়।

আগেকার এবং বর্ত্তমান অভিন্তাব্দ দারা প্রকাশ্ত আন্দোলন সর্বরকমে বন্ধ করার আয়োজন হ'ল। কংগ্রেসের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ওয়ার্কিং

কমিটি, প্রাদেশিক কংগ্রেদ কমিটি, জেলা, মহকুমা, তালুক, ধানা ও গ্রামের কংগ্রেস কমিটি, জাতীয় বিতালয়, কংগ্রেসের অন্তর্গত অন্ত সমুদ্য প্রতিষ্ঠান বে-আইনী ঘোষিত ৬'ল। যে সব গ্রহে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপিত, দে সবই সরকার অধিকার করলেন। কংগ্রেস ফণ্ড ও সমুদ্র টাকাকড়ি সরকারের হস্তগত হ'ল। পাইকারী জরিমানা, পিটুনি পুলিশ ও দৈক্ত স্থাপনের ব্যয় প্রজার কাছ থেকে আদায়ের ব্যবস্থা হ'ল। কর বন্ধের প্ররোচনা দান দণ্ডনীয়। প্ররোচক নাবালক হলে পিতামাতা বা অভিভাবককেই শান্তি দেওয়ার কথা হয়। সরকার যে-কোন লোককে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্ম দায়ী করার ক্ষমতা লাভ করলেন। কোন কোন স্থানে নির্দিষ্ট সময়ের পরে গুহের বাইরে বের হতে হলে বিভিন্ন রঙের আইডেটিফিকেশন কার্ড বা পরিচয় পত্রের ব্যবস্থা হ'ল। যেখানে সম্ভাসনবাদ প্রবল সেথানেই বিশেষ করে এইরূপ করা হয়। এ সময়কার সন্ত্রাসনবাদ ও সত্যাগ্রহ বা আইন-লজ্মন প্রচেষ্টা এ দ্বয়ের মধ্যে বিশেষ কোন তারতম্য করা হ'ল না। উভয়ই সমানে দমন করার চেষ্টা হ'ল। ২৬শে মার্চ্চ তারিথে সার স্থামুয়েল হোর পার্লামেন্টে স্বীকার করেন যে, অডিকান্সগুলি বাস্তবিকই ভীষণ। মানুষের সর্বারকম **দৈনন্দিন** কর্মের উপরই এ প্রযুজা। কিন্তু যেখানে গবর্ণমেন্টের ভিত্তিই বিপন্ন দেখানে এরূপ উপায় অবলম্বন ছাড়া উপায় নেই ৷ অডিক্সান্স শাসনের প্রকোপ তু'বছর পর্যান্ত খুবই ছিল। এর জের ১৯৩৫ সালের পরেও চলেছিল। এই সময়ের মধ্যে সন্ত্রাসনবাদের সন্দেহে অন্তরীণ হয় সাতাশ শ' বাঙালী যুবক। সন্ত্রাসনবাদীরা লাট সাহেব থেকে আরম্ভ করে জজ মেজিট্রেট ও অক্সাক্ত পদস্থ কর্ম্মচারীদের উপর গুলি চালায় ও কাউকে কাউকে হত্যাও করে। অক্তাক্ত প্রদেশেও সম্ভাসনবাদীদের আবির্ভাব হয়, কিন্তু বঙ্গের তুলনায় তা খুবই কম।

অডিক্রার্ন শাসনের ফলে ভারতের সর্ববত্র সত্যাগ্রহীরাও প্রকাশ্র পথ ছেডে গোপনে কর্ম্ম চালাতে থাকেন। সত্যাগ্রহ আন্দোলন এ সময় কিরূপ বহু বিষ্ণৃত ও বহু ব্যাপক হয়েছিল তা কারাদণ্ড-ভোগীদের সংখ্যা দৃষ্টেই বুঝা যায়। ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনে ত্রিশ হাজার, ১৯৩০-৩১ সালে প্রথম সত্যাগ্রহের সময় নক্ষই হাজার ও ১৯৩২-৩৪ সালের মধ্যে দ্বিতীয় বারে প্রায় ত্ব'লক্ষ অহিংস কংগ্রেসকর্মী কারাবরণ করেন। সত্যাগ্রহ কালে সকল কর্মাই ছিল বে-আইনী। বুলেটিন, পত্রী, পুস্তিকা ও রিপোর্ট টাইপ করে সাইক্লোষ্টাইলে লিখে, কথনও-বা মুদ্রিত করে সর্ব্বত্র প্রচার করা হত। এজন্ম কত লোক যে কারাবরণ করেন তার ইয়তা নেই। ডাক ও তার বিভাগের বিভিন্ন কেন্দ্রে সরকার দেশ্বর বসালেন। ডাকে ঐ সব চলাচল নিষিদ্ধ। ডাক ও তার বিভাগেরও স্থবিধা থেকে কংগ্রেদ কর্মীরা এইরূপে বঞ্চিত হ'ল! লবণ আইন ও বন আইন ভঙ্গ, চৌকিদারী টেক্স ও ভূমি কর দান বন্ধ করা বা তার প্ররোচনার অপরাধে বিভিন্ন প্রদেশে হাজার হাজার লোক কারাবরণ করে। ১৯৩২, এপ্রিল মাদে কংগ্রেদ দিল্লীতে হবার কথা ছিল। অধিবেশনের জন্ম গঠিত অভার্থনা-সমিতিও বে-আইনী ঘোষিত হয়। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রতিনিধিগণ দিল্লী রওনা হন। কিন্তু পথি মধ্যে তাঁদের প্রায় স্বাইকে আটক করা হ'ল। নির্বাচিত সভাপতি পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ও দিল্লীর পথে গ্রেপ্তার হলেন। দিল্লীর ক্লক টাওয়ারে পুলিশের চোথ এড়িয়ে শেঠ রণছোড়লালের সভাপতিত্বে এবারে কোন রকমে কংগ্রেসের অধিবেশন হ'ল।

এইরূপে কয়েক মাস অতীত হয়। ইতিমধ্যে লোকচক্ষুর অন্তরালে এমন কত ঘটনা ঘটতে লাগ্ল যা নিয়ে শীঘ্রই চার দিকে তোলপাড় উপস্থিত হ'ল। তথাকথিত গোলটেবিল বৈঠকের অধিবেশনেই মহাবা গান্ধী এ সবের আঁচ পেয়েছিলেন। তিনি বৈঠকেই বলেঁছিলেন যে, সংখ্যালঘিষ্ঠদের স্বার্থরক্ষার অছিলায় হিন্দুদের মধ্যে পৃথক্ নির্বাচন প্রথা প্রবর্তিত হলে জীবন দিয়েও তা প্রতিকারের জক্ত চেষ্টা করবেন। প্রধান মন্ত্রী মিঃ রাম্সে ম্যাক্ডনাল্ড ১৯৩২, ১৭ই আগষ্ট ভাবী ব্যবস্থা-পরিষদ্ধানিতে ভারতবাসীদের নির্বাচন প্রথা ও সদস্ত-সংখ্যার একটী ফিরিন্তি প্রকাশ করেন। অন্বর্ণ ও সন্বর্ণ হিন্দুদের মধ্যেও পৃথক্ নির্বাচনেরই ব্যবস্থা হ'ল! মহাত্রা গান্ধা ১৮ই আগষ্ট তারিথে এ ব্যবস্থার প্রতিকার না হলে অনশন ত্রত অবলম্বনের সম্বন্ধ করলেন। এই সম্বন্ধের কথা তিনি অবিলম্বে বোম্বাই গ্রণমেন্ট মার্ফত প্রধানমন্ত্রী ও ভারত-সচিবকে জ্ঞাপন করেন। প্রধানমন্ত্রী গান্ধীজীর প্রের জ্বাব দিলেন বটে, কিন্ধু ভার দৃঢ্তা তথ্যও তিনি উপলব্ধি করতে পারেন নি।

মহাত্মা গান্ধী পরবর্তী ২০শে সেপ্টেম্বর তারিথে অনশন ব্রত আরম্ভ করলেন। ইতিপূর্বে ১২ই সেপ্টেম্বর ভারত-সচিব, প্রধানমন্ত্রী ও গান্ধীজীর মধ্যে লিখিত পত্রাদি প্রকাশিত হ'ল। এসব পাঠে সাধারণে তাঁর সঙ্গল্পের কথা জান্তে পারে। অমনি ভারতময় চাঞ্চল্য উপস্থিত হ'ল। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় অনশন ব্রত আরস্ভের দিন বোম্বাইয়ে একটি হিন্দুনেত্বর্গ সম্মেলন আহ্বান করেন। পরে এই বৈঠক পুণায় স্থানান্তরিত হয়। কারণ মহাত্মা গান্ধী পুণার যারবেদা জেলে বন্দী অবস্থায়ই অনশন ব্রত আরম্ভ করেছিলেন। এম সি রাজা, বি আর আম্মেদকার, শ্রীনিবাসন্, বি এন্ রাজভোজ প্রমুথ অ-বর্ণ হিন্দু নেতা ও মলবীয়, সাক্রা, জয়াকর, রাজেক্রপ্রসাদ প্রমুথ স-বর্ণ হিন্দু নেতা দিলিত হয়ে ২৪শে তারিথে নির্বাচন প্রথা ও সদস্য সংখ্যার একটি সর্বসম্মত নীমাংসা করেন। পৃথক্ নির্বাচনের প্রথা রদ হ'ল ও অ-বর্ণদের জন্ম সাসন সংরক্ষিত করে যুক্ত নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হ'ল। গান্ধীজী

র্থ মীমাংসায় সম্মতি দিলেন। এর নিরিথে ম্যাক্ডনাল্ড সাহেব তাঁর সিদ্ধান্ত সংশোধন করে নিলে ২৬শে সেপ্টেম্বর গান্ধীজী কবিসমাট রবীক্রনাথ ঠাকুরের সম্মুথে অনশন-ত্রত উদ্যাপন করেন।

ু গান্ধীজী অ-বর্ণ হিন্দুদের নতন নাম দিলেন 'হরিজন'। হরিজন উন্নয়ন কার্য্যে সর্ববত্র বিশেষ দাড়া পড়ে গেল। প্রাসিদ্ধ ব্যবদায়ী শ্রীঘনশ্রাম দাস বিরলার সভাপতিত্বে হরিজন সেবক সঙ্ঘ গঠিত হ'ল। গান্ধীজীর নির্দ্দেশে ভারত-ভতা সমিতির একনিষ্ঠ কর্মী শ্রীমমুতলাল ঠক্কর সম্ভেয়র সম্পাদক পদ গ্রহণ করেন। সংশোধিত সিদ্ধান্তে ব্যবস্থা হ'ল এইরূপ— ভাবী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে হিন্দু সদস্তদের মধ্যে শতকরা আঠারটী আসন হরিজন বা অ-বর্ণ হিন্দুর জন্ম সংরক্ষিত থাকবে। নির্বাচিত হিন্দু সদস্যদের मार्था मोर्जारक ७० कन, मिन्तुमह त्वाश्वाहेरा ३৫, श्रक्षात ৮, विश्वात-উডিয়ার ১৮, মধ্যপ্রদেশে ২০, আগামে ৭, বঙ্গে ৩০, ও যুক্তপ্রদেশে ২০, মোট ১৪৮ জন অ-বর্ণ হিন্দু হবেন। নির্বাচন ব্যবস্থা হ'ল এরূপ-প্রথমে অ-বর্ণ হিন্দুরা প্রতিটি সদস্ত পদের জন্ত চার জন নির্বাচন করবেন, পরে স-বর্ণ ও অ-বর্ণ হিন্দুদের যুগা ভোটে চার জনের ভিতর একজন নির্বাচিত হবেন। মহাত্মাজী জেলের ভিতর থেকে কাজ চালাবার জক্ত সরকারের নিকট কতকগুলি স্থবিধা যাজ্ঞা করেন। वह लिथां लिथित भन्न १३ नातमन्त्र ग्रवर्गमण्डे এই ग्रव स्वविधा मिलन । পুণা থেকে অতঃপর 'হরিজন' পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

অর্ডিক্সান্দ শাসনের প্রথম বছর এইরূপে অতিবাহিত হ'ল। ১৯৩২ '
সালের মধ্যে রাজেন্দ্রপ্রসাদ, আন্সারী, গঙ্গাধর রাও দেশপাণ্ডে, কিচলু,
রাজাগোপালাচার্য্য একে একে কংগ্রেসের সভাপতি হয়ে কারারুদ্ধ হন।
রাজেন্দ্রপ্রসাদ কারামুক্ত হয়ে আবার কংগ্রেসের সভাপতি হলেন।
তাঁর নির্দ্ধেশে ১৯৩৩, ৪ঠা জান্তুয়ারী নানা স্থানে সভাসমিতি অনুষ্ঠিত

হয়। ফলে বিশুর ধরপাকড় হ'ল। রাজেন্দ্রপ্রসাদ নিজেও কারারুদ্ধ হলেন। তাঁার স্থলে মাধবশ্রীহরি আনে অস্থায়ী সভাপতি নিযুক্ত হন।

অতঃপর এপ্রিল মাদে কল্কাতায় কংগ্রেদের অধিবেশন করার আয়োজন হয়। সরকার এবারেও অভ্যর্থনা-সমিতি বে-আইনী ঘোষণা করলেন। মালবীয়জী কংগ্রেদের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। নানা দিকে নৃতন করে উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা দিল ও ভারতের দিগ্দিগন্ত থেকে অন্যন বাইশ শ' প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়ে অধিকাংশই নির্দিষ্ট দিনে কংগ্রেদে যোগদানের জক্ত রওনা হলেন। পথিমধ্যে অনেকে গ্রেপ্তার হন। নির্ব্বাচিত সভাপতি মালবীয়জী, স্বরূপরাণী নেহ্ক, দেবীদাস গান্ধী, আনে সকলকেই পথিমধ্যে আটক করা হ'ল। কল্কাতার সকল পার্ক পুলিশ অধিকার করে বস্ল। চৌরঙ্গীতে ও ধর্মতলার মোড়ে উন্মুক্ত হানে দেশপ্রিয় যতীক্রমোহন সহধর্মিণা শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তার সভাপতিত্বে কংগ্রেদের সাধারণ অধিবেশন হ'ল ও ক্রত কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। একটি প্রস্তাবে হেবায়াইট পেপারের তীব্র নিন্দাবাদ করা হয়।

এখানে সরকারের শাসন-সংস্কার প্রচেষ্টা সথদে একটু বলা প্রয়োজন।
গোলটেবিল বৈঠক থেকে এসেই মহাত্মা গান্ধী কারাবদ্ধ হন। এর অত্যন্ন
কাল মধ্যে অক্যান্য কংগ্রেস নেতৃবর্গও একে একে ধৃত ও কারাক্তম হলেন।
কর্ত্তপক্ষ অতঃপর কংগ্রেসকে বাদ দিয়েই শাসন-সংস্কার কার্য্যে অগ্রসর
হন। বিলাতে ১৯৩২ সালে তৃতীয় বার কয়েকজন বিশিষ্ট
ভারতবাসীকে নিয়ে ঘরোয়া বৈঠক করা হয়। এইরূপ তিন বারে যে-সব
আলাপ-আলোচনা হ'ল তার দৃষ্টে ব্রিটিশ পার্লাদেক ভাবী শাসন-ব্যবস্থা
সম্বন্ধে কতকগুলি প্রস্তাব রচনা করে ১৯৩২, ১৭ই কেব্রুয়ারী তারিথে
একটি 'হেবায়াইট পেপার' (বা শ্বেতপত্র) প্রকাশ করেন। এ প্রস্তাব
সম্ব্রের খুবই বিক্তম সমালোচনা হ'ল। হিন্দু-মুসলমান নরমপন্থী-চরমপন্থী

নির্বিশেষে সকলেই এতে তীব্র অসন্তোষ জ্ঞাপন করলেন। কংগ্রেস নেতুরুদ কারারুদ্ধ, কাজেই তাঁদের মতামত পাওয়া সম্ভব হয় নি। তবে তাঁরা যে এসব প্রস্তাব সমর্থন করতেন না তা বলাই বাছলা।

অতঃপর ১লা মে মহাত্মা গান্ধী যারবেদা জেল থেকে ঘোষণা করলেন যে, তিনি 'হরিজন' উন্নয়ন সম্পর্কে একুশ দিন উপবাস করবেন। ৮ই মে তিনি উপবাদ আরম্ভ করেন। ঐ দিনই কর্তৃপক্ষ তাঁকে মুক্তি দেন। পরবর্ত্তী ২৯শে মে তিনি যথারীতি ব্রত উদয্পন করেন। এই একুশ দিনের ভিতর ভারতের দিকে দিকে ধরিজন উল্লয়ন কার্যো খুবই সাড়া পড়ে যায়। প্রাসিদ্ধ প্রসিদ্ধ দেব-মন্দিরসমূহ হরিজনদের নিকট উন্মুক্ত হয়। স-বর্ণ ও অ-বর্ণ হিন্দুদের ভিতর পঙ্ক্তি ভোজনও নানা স্থানে অকুঠিত হ'ল।

গান্ধীজী কারামুক্ত হয়েই সত্যাগ্রহ আন্দোলন ছ' সপ্তাহের জন্ত বন্ধ করেন। তাঁর এ কার্য্যে কোন কোন নেতা মোটেই খুনী হন নি। অস্ত্রস্থতা নিবন্ধন বিঠলভাই ঝাভেরী পটেল ও স্কভাষ্চন্দ্র বস্ত্র তথন ভিয়েনায় অবস্থিতি করছিলেন। সেখান থেকে তাঁরা উভয়েই রয়টারের নিকট গান্ধীজীর এ কার্য্যের তীব্র নিন্দা করে এক বিবৃতি প্রদান করেন। বিবৃতিতে তাঁরা একথাও বলেন যে,গান্ধীজী দম্বটকালে দেশকে পরিচালিত করতে অক্ষম, এখন নৃতন করে কারো নেতৃত্ব গ্রহণ করা আবশ্রক। কর্ত্তপক্ষত্ত কিন্তু গান্ধীজীর উদ্দেশ্য ভিন্ন রূপ ভাবলেন।

বা হোক, গান্ধীজীর উপবাদ কাল অন্তে কংগ্রেদের অস্থায়ী সভাপতি আনে মহাশয় আরও ছ' সপ্তাহের জন্ম আইন অমান্ত স্থগিত রাথেন। এই সময়ের মধ্যে ১২ই জুলাই থেকে আনে মহোদর পুণায় কারাগারের বাইরে ন্থিত নেতাদের এক সম্মেলনে আহ্বান করেন। পুণার তিলক মন্দিরে ১২ই-১৪ই জুলাই এই সম্মেলনের অধিবেশন হয় ও ভারতের বিভিন্ন

প্রদেশ থেকে দেড় শ'নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এতে যোগদান করেন। মহাত্মা গান্ধী, সভাপতি আনে ও উপস্থিত নেতৃবর্গ আলোচনা করে এই নিদ্ধান্ত করেন যে, গণ-সত্যাগ্রহ বা আইন-লঙ্ঘন প্রচেষ্টা অতঃপর বন্ধ থাক্বে, তবে যোগ্য লোক নিজ দায়িত্বে ব্যক্তিগত ভাবে আইন অমান্ত করতে পারবেন। কংগ্রেসের কার্য্যে গোপন রীতি পরি-ভাগের নির্দ্ধেশ দেওয়া হ'ল।

সম্মেলনের পর মহাত্মা গান্ধী বড়লাট লর্ড উইলিংডনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্ম আবেদন করেন, কিন্তু আইন-লজ্যন প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত না হওয়ায় এবারেও বডলাট দেখা করতে সম্মত হলেন না। গান্ধীজীও অতঃপর ব্যক্তিগত আইন অমান্তের জন্য প্রস্তুত হলেন। তিনি বড় সাধের স্বর্মতী আশ্রম ভেঙ্গে দিয়ে গ্রন্থাগার, আস্বাবগত্র স্কলই হরিজন সেবক সজ্যকে দান করলেন। মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতবর্ষে ফিরে এসে আহ মদাবাদের উপকণ্ঠে নর্ম্মদাতীরস্থিত সবর-মতাতে এই আশ্রমটি গড়েছিলেন। তিনি গ্রামবাদীদের ভিতর নির্ভীকতার বাণী প্রচারের জক্ত বারডোলী তালুকের অন্তর্গত রাদগ্রাম অভিমুখে ১লা আগষ্ট রওনা হন। শ্রীযুক্তা কস্তুরবাঈ ও বত্রিশ জন আশ্রমিক তাঁর সঙ্গী হলেন। মহাত্মাজী ৪ঠা আগষ্ট তারিখে ধৃত হয়ে এক বছরের বিনাশ্রম কারাদত্তে দণ্ডিত হন। ৭ই আগষ্ট তারিখে মাদ্রাজে যোল জন সঙ্গীসহ রাজাগোপালাচার্য্য ব্যক্তিগত আইন অমান্সের দায়ে ধত হয়ে প্রত্যেকে ছ' বছর কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হলেন। বন আইন ভঙ্গ করতে গিয়ে অস্তান্থী সভাপতি আনে মহাশয় তের জন সঙ্গী সহ কারাবরণ করেন। এবারে পঞ্জাবের সন্দার শার্দ্দূল সিং কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি হন। তাঁর পরে আব কেউ অস্থায়ী সভাপতি বা সর্বাধাক হন নি। ব্যক্তিগত আইন অমান্ত স্থরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধরপাকড়েরও হিড়িক পড়ে গেল।

কারাগারের ভিতর থেকে 'হরিজন' কার্য্য চালাবার জন্ম গান্ধীজীকে গবর্ণমেন্ট পূর্ব্বে যেরূপ স্থাবিধা দিয়েছিলেন এবারে তা দিতে অস্বীকার করেন। গান্ধীজী এর প্রতিবাদে পুনরায় ২০শে আগষ্ট অনশন আরম্ভ করলেন। সরকার বেগতিক দেখে ২০শে তারিখে তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন। গান্ধীজী অতঃপর সঙ্কল্প করলেন যে, এই মুক্ত অবস্থায় এক বছরকাল তিনি 'হরিজন' কার্য্যেই ব্যয়িত করবেন। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্রুকেও ৩০শে আগষ্ট তারিখে মুক্তি দেওয়া হয়। জবাহরলাল অতঃপর গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। দীর্ঘ তিন বছর পরে তাঁদের এই প্রথম সাক্ষাৎকার। গান্ধীজী হরিজন কার্য্যের জন্ম ৭ই নবেম্বর ভারত-সফর স্থক্ষ করেন। ইতিপূর্ব্বে ১২ই অক্টোবর পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন আহ্বানের প্রস্তাধ করেন, কারণ এ কমিটি তথনও বে-আইনী ঘোষিত হয় নি। ওদিকে মান্তাজে আবার নতন করে স্বরাদ্য-দল গঠনের কথা উঠল।

কিন্তু কংগ্রেস নেত্বর্গ ইতিকর্ত্তব্য ন্থির করবার প্রেই বিহারে ১৯৩৪, ১৫ই জান্তবারী প্রলয়ন্ধর ভূমিকম্প হয়। পৃথিবাতে এ বাবং বত বড় বড় ভূমিকম্প হয়েছে, বিহার ভূমিকম্প তার মধ্যে একটি। এ ভূমিকম্পে বিশ হাজার লোকের প্রাণহানি ঘটে। আথিক ক্ষতিও হ'ল অফুরস্ত। ভূমিকম্পের সময় মহাত্মা গান্ধী ছিলেন দক্ষিণ ভারতে। ভূমিকম্পের অব্যবহিত পরেই তিনি বিহারের বিধ্বন্ত অঞ্চলে গমন করেন। পণ্ডিত জ্বাহরলালও এখানে এসে অবিলম্বে উপস্থিত হন। বিহারের জননেতা বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ সত্তর কারামুক্ত হয়ে বিপন্ন দেশবাদীদের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন দলের বিশিষ্ট নেত্বর্গ সন্মিলিত ভাবে একটি কেন্দ্রীয় বোর্ড গঠন করেন। রাজেন্দ্রপ্রসাদের নেতৃত্বে বোর্ড সাতাশ লক্ষ টাকা তুলেন ও পর্যুদন্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের সেবায় ব্যয়

করতে থাকেন। রামক্রফ মিশন প্রমূথ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তুর্গতদের তুঃথ বিদ্রণের জন্ম বিশেষ তৎপর হন। এথানে উল্লেখযোগ্য যে, কল্কাতা করপোরেশনের মেয়র অন্ততম কংগ্রেস-সেবী সম্ভোষকুমার বস্তু মহাশয় অন্তান্ত কর্মাদের সহযোগে 'মেয়রস্ ফাণ্ড' খুলে প্রায় পাঁচলক্ষ টাকা তুলেন ও সব টাকাই বিপন্নদের সাহায্যার্থে ব্যয় করেন। বড়লাটের ভূমিকম্প ফণ্ডেও এক কোটি টাকার মত সংগৃহীত হয় ও বিহারবাসীদের জন্ম ব্যয় করা হয়।

বিহার ভূমিকম্পের কিছুপুর্বের পণ্ডিত জবাহরলাল একবার কল্কাতায় আসেন ও কয়েকটি বক্তৃতা করেন। ছটি বক্তৃতায় তিনি মেদিনীপুর ও চট্ট গ্রামের ব্যাপার সমূহের উপর মন্তব্য করলেন। তিনি বক্তৃতায় সম্ভাসনবাদের নিন্দা করেন বটে, কিন্তু সঞ্চে সঙ্গে সরকারী নীতিরও সমালোচনা করতে ছাড়েন নি। বাংলা সরকার বক্তৃতা ছটি রাজদ্যেহকর বলে গণ্য করে তাকে আদালতে অভিযুক্ত করেন। বিচারে তাঁর ছুবছর কারাদও হ'ল। জবাহরলাল আবার কারাগারে আশ্রয় নিলেন।

মাদ্রাজে যথন স্বরাজ্য দল পুনরুজ্জীবিত করার কথা উঠে, তার কিছু পরে অক্সান্ত প্রদেশেও এ সম্পর্কে আলোচনা স্কর্ক হয়। কাতপ্র বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা ও কন্মী পরবর্ত্তী ৩১শে মার্চ্চ দিল্লীতে একটি বৈঠকে সমবেত হন। বৈঠকের সভাপতিত্ব করেন ডাঃ মহম্মদ আলী আন্সারী। এখানে স্মরণীয় যে, ডাঃ আন্সারী পূর্বের্ব 'নো-চেঞ্জার' বা পরিবর্ত্তন-বিরোধীদের অক্সতম নেতা ছিলেন ও পরিষদে সদস্ত প্রেরণের বিরোধী ছেলেন। বৈঠক প্রথমেই এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গ্রহণ করলেন যে, যে সকল কংগ্রেসসেবী ব্যক্তিগত আইন-লজ্মনে অপারগ তাঁরা যাতে নির্বাচকমগুলীতে প্রচারকার্য্য চালাতে সক্ষম হন ও গঠনমূলক কার্য্যে সাহায্য করতে পারেন এজন্ত নিথিল-ভারত স্বরাজ্য দল পুনরুজ্জীবিত

করা হোক। বৈঠকে আরও স্থির হ'ল, ভারতীয় বাবস্থা-পরিষদের ভাবী নির্বাচনে সদস্য পদ প্রাথী হওয়া তাঁদের কর্ত্তব্য ও হুটি বিষয় নির্বাচনের অন্তম উদ্দেশ্য রূপে গণ্য হওয়া বিধেয়—(১) সকল প্রকার দমন-নীতি মূলক আইন প্রত্যাহার ও (২) হ্বোয়াইট পেপারের প্রস্তাবসমূহ প্রত্যাখ্যান করে তথাক্থিত গোলটেবিল বৈঠকে মহাত্মা গান্ধী বে জাতীয় দাবি উত্থাপন করেছেন তা গ্রহণ। দিল্লী-বৈঠকের তরফে অবিলম্বে ডাঃ আন্দারী, ডাঃ বিধানচক্র রায় ও শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই বিহারে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও তাঁকে সিদ্ধান্তগুলি জানান। মহাত্মা গান্ধীও আহন-অমান্ত আন্দোলন স্থগিত রাখার বিষয় ইতিপুর্বেই আলোচনা করেছিলেন। দিল্লী বৈঠকের সিদ্ধান্ত জেনে ৭ই এপ্রিল তারিখে তিনি এক দীর্ঘ বিবৃতি প্রকাশ করলেন। এর ভিতরে তিনি এই মর্মে লিখলেন, 'স্বরাজ লাভের জন্ম (কোন নিদিষ্ট অভিযোগের প্রতিকারের জন্ম নয়) আর্দ্ধ আইন-অমান্য আন্দোলন হুগিত রাখাই এখন কর্ত্তব্য। কংগ্রেসসেবিগণ যেন শুধু আমার উপরই এর ভার ছেড়ে দেন।' গান্ধীন্ধী বিব্রতিতে জাতিগঠনমূলক কশ্মপদ্ধতির অমুসরণের উপর বিশেষ জোর দেন।

পরবর্ত্তী ২রা ও তরা মে রাঁচিতে কংগ্রেসদেবীদের একটি বড় বৈঠক হয়। বৈঠকে দিল্লীর প্রস্তাবগুলি গৃহীত হ'ল ও ভারতীয় শাসন-তন্ত্র রচনার জন্ম কন্ষ্টিটিউয়েন্ট এসেম্ব্লী বা গণপরিষদ আহ্বানের কথা হ'ল। গণপ্যিদের সভ্যগণ পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে সাধালক নর-নারীর ভোটে নির্বাচিত হবেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় স্বতন্ত্র স্বরাজ্য দল গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বলেন, কংগ্রেসই উক্ত প্রস্তাব অমুন্যুয়ী কার্যা পরিচালনা করলে অধিকতর স্কুফল পাওয়া যাবে।

পাটনার পরবর্ত্তী ১৮ই ও ১৯শে মে মালবীয়জীর সভাপতিত্বে নিথিল-

ভারত কংগ্রেদ কমিটির অধিবেশন হ'ল। আইন-অমান্ত আন্দোলন স্থগিত রাধা সম্পর্কে মহাত্মাজীর অন্ধরেধে সমর্থন করে এক প্রস্তাব সৃহীত হয়। গান্ধীজী স্বয়ং প্রস্তাব করেন যে, যারা কৌন্সিল প্রবেশে বিশ্বাসী তাঁদের বিষয় বিবেচনা করে, আপাততঃ কৌন্সিল প্রোগ্রাম (নির্ব্বাচন ব্যবস্থা, পরিষদে অবলম্বনীয় নীতি নির্ণয় প্রভৃতি) পরিচালনার জন্ত পঁচিশ জন সদস্ত নিয়ে ডাঃ আন্দারীর সভাপতিত্বে একটি পার্লামেন্টারী বোর্ড গঠন করা হোক্। তিনি ও পণ্ডিত মালবীয়জী মিলে এই বোর্ড গঠন করা হোক্। তিনি ও পণ্ডিত মালবীয়জী মিলে এই বোর্ড গঠন করবেন। আনে মহাশয়ের সমর্থনে প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। পৃথক্ স্বরাজ্য দলের পরিবর্তে, কংগ্রেদ পক্ষ থেকে কংগ্রেদ পার্লামেন্টারী বোর্ড গঠিত হ'ল।

এপানে উল্লেখযোগ্য যে, একদল কংগ্রেসসেবী—খাঁদের ভিতর যুবকেরাই সংখ্যাধিক্য—গান্ধীবাদের বা গান্ধীজী পরিচালিত কার্য্যে ক্রমে অবিশ্বাসী হয়ে উঠেন। তাঁদের মুখপাত্রগণ কমিটিতে আইন-অমাক্সস্থাপিত রাথার ও কৌন্দিল প্রবেশ-নীতির প্রবল বিরোধিতা করেন। গান্ধীবাদ বিরোধীরা কংগ্রেসের ভিতর থেকেই একটি নিজস্ব দল বা সজ্য গঠনের জন্ম ১৭ই মে পাটনায় একটি বৈঠকে সম্মিলিত হন। প্রসিদ্ধ কংগ্রেসসেবী আচার্য্য নরেন্দ্র দেব বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। বৈঠকে এদল নিজেদের গোখ্যালিষ্ট বা সমাজতন্ত্রী বলে আখ্যা দিলেন। দলের নিয়মতন্ত্র গঠনের ভার একটি কমিটির উপর দেওয়া হ'ল। পরবর্ত্ত্রী অক্টোবর মাসে বোম্বাই কংগ্রেসের সময় সমাজতন্ত্রীদের এক সম্মেলন হয় ও সমাজতন্ত্রমূলক একটি কর্ম্মনীতি তাঁরা গ্রহণ করেন। তদবধি তাঁরা এই নীতি অনুসারেই কার্য্য পরিচালনা করছেন।

নিথিল-ভারত কংগ্রেস কমিটিতে যথন আইন-অমাকু স্থগিত রাখার প্রস্তাব গৃহীত হ'ল তথন সরকারের পক্ষে দমন-নীতি অনুসরণের বিশেষ কোন হেতু রইল না। তাঁরা ১২ই জুন তারিখে অধিকাংশ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের উপর থেকেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করলেন। কিন্তু উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান এবং বাংলা ও গুজরাটেরও বহু প্রতিষ্ঠান এ স্থবিধা থেকে বঞ্চিত হ'ল। হিন্দুখানী সেবাদলের উপর থেকেও নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহত হ'ল না। যে সব ব্রিটিশ প্রজা আইন-জমান্তের সময় মিত্ররাজ্যে আশ্রয় নিয়েছিল তাদের অনেককে নিজ বাসস্থানে ফিরে আস্তেও দেওয়া হ'ল না। তবে রাজবন্দীদের অধিকাংশই মুক্ত হলেন। সন্দার বল্লভভাই পটেল মুক্তিলাভ করেন ১৪ই জুলাই তারিখে। আবহুল গৃহু হবা আগ্র মানের শেষ সপ্তাহে কারামুক্ত হন।

বিভিন্ন প্রদেশে নৃতন করে কংগ্রেস কমিটা গঠিত হতে লাগ্ল। কংগ্রেস ওরার্কিং কমিটির অধিবেশনও আবার স্থক্ষ হ'ল। ১২ই, ১৩ই জুন ওরার্ধায় ও ১৭ই, ১৮ই জুন বোম্বাইয়ে কমিটির অধিবেশন হয়। কমিটি জাতিগঠন-মূলক কার্য্যে মন দিলেন বেশা করে। শেষোক্ত অধিবেশনে হেবায়াইট পেপার ও কম্যুক্তাল এওয়ার্ড বা সাম্প্রাদায়িক বাটোয়ারা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গৃহীত হ'ল। কর্ত্তুপক্ষের প্রস্তাবিত ভাবী শাসন-রীতির বিরুদ্ধে সকলেই একমত। তাঁরা এর পরিবর্ত্তে গণপরিষদের দারাই শাসনতন্ত্র রচনা করিয়ে নিতে চান, কিন্তু সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা সম্পর্কে একদিকে মালবীয়জী ও আনে মহাশয় ও অক্তদিকে ওয়ার্কিং কমিটির মধ্যে মতান্তর দেখা দিল। পৃথক্ নির্বাচনের ভিত্তিতে রচিত সাম্প্রাদ্ধিক বাটোয়ারা ( অবশ্য পুণা চুক্তিতে আংশিক সংশোধিত ) জ্ঞাতির সংহতির পক্ষে নিতান্তই ক্ষতিকর। ওয়ার্কিং কমিটি একথা স্বীকার করলেও যেহেতু বিভিন্ন সম্প্রদায় একে বর্ত্তমানে মেনে নিয়েছে সেক্ত 'না গ্রহণ না বর্জ্জন' ( "neither accept nor reject")

নীতি অমুসরণ করাই সমীচীন -- এরপ মত বাক্ত করলেন। মালবীয়ঞ্জী ও আনে মহাশয় সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাকে চিরতরে বর্জনেরই পক্ষপাতী। পরবর্ত্তী অধিবেশনে (২৭শে জুলাই) মত-বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা হ'ল, কিন্তু তাতে কোন ফল হ'ল না। আনে মহাশয় ওয়াকিং কমিটি ও মালবীয়জী কংগ্রেস পার্লামেন্টারী বোর্ডের সদস্য পদ ত্যাগ করলেন। তাঁরা অতঃপর ১৮ই ও ১৯শে আগষ্ট তাঁদের মতামুবতীদের নিয়ে কলকাতায় একটি বৈঠকের অত্নষ্ঠান করেন। বৈঠক কংগ্রেদকে ঐ মত বর্জনের জন্ম অনুরোধ জানান। তবে ইতিমধ্যেই উক্ত মত প্রচারের জন্ম ও ব্যবস্থা-পরিষদে সদস্য নির্ব্বাচন কল্পে কংগ্রেস নেশনালিষ্ট পার্টি বা কংগ্রেস জাতীয় দল নামে এক সজ্ব গঠিত হ'ল। তাঁরা দেশময় সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাতে থাকেন। ওয়ার্ধায় ২৫শে সেপ্টেম্বর ওয়ার্কিং কমিটির আর এক অধিবেশন হয়। কমিটি বিভিন্ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে এই অন্তরোধ জানান, তাঁরা যেন কংগ্রেস পার্লামেন্টারী বোর্ডের মনোনীত প্রার্থাদেরই সমর্থন করেন। তাঁরা এরপ মতও ব্যক্ত করেন যে, পণ্ডিত মদনমোহন মালবায় ও মাধব শ্রীহরি আনে যে যে কেন্দ্রে সদস্য প্রার্থী হবেন দেখানে প্রতিযোগী সদস্য দাঁড় করাতে তাঁরা অনিচ্ছুক।

কংগ্রেস এখন আর বে-আইনী নয়। কাজেই এবারে নিবিরের ২৬শে

—২৮শে অক্টোবর তারিখে বোদাইয়ে কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশন হ'ল।
বোদাইয়ের জনপ্রিয় নেতা পাশী সম্প্রদায়ভুক্ত কে এফ, নরীম্যান অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি ও বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ মূল সভাপতি হলেন।
এবারকার কংগ্রেসের প্রধান আলোচ্য বিষয় হ'ল—কর্তৃপক্ষের শাসনসংস্কারমূলক প্রস্তাব ও সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে। মালবীয়জী,
আনন প্রমুথ নেতৃর্কের বিপক্ষতা সন্তেও ওয়াকিং কমিটির পূর্ব্ব ধরণের

প্রস্থাবই কংগ্রেসে গৃহীত হ'ল। এবারকার অধিবেশনে আরও কয়েকটি প্রধান প্রস্তাব গৃহীত হয়। পল্লীর কুটীর শিল্প মৃত বা মরণোন্মুথ। এর উন্নতির জন্য ও রক্ষা কল্লে কংগ্রেস 'নিথিল-ভারত গ্রামোগ্রোগ সজ্য' গঠনের প্রস্তাব করেন। আর একটি প্রস্তাবে কংগ্রেসের নিয়মতন্ত্র বছলাংশে পরিবর্ত্তিত হয়। গান্ধীজী যে বিবৃতিতে আইন-অমান্স স্থগিত রাখার প্রস্তাব করেন তাতে কংগ্রেসের ছুনীতি দূর করারও কতকগুলি নির্দ্দেশ দেন। তিনি এই নূতন নিয়মতন্ত্র রচনা করে প্রকাশ্য অধিবেশনে স্বয়ং তা উত্থাপন করেন। এই নিয়মতন্ত্রে কংগ্রেসের প্রতিনিধি সংখ্যা গ্রাম পক্ষে ১, ৪৮৯ ও শহর পক্ষে ৫১১, একুনে ২,০০০ নিদ্ধারিত হয়। প্রত্যেক প্রদেশের নির্মাচিত প্রতিনিধিদের নিয়েই প্রত্যেক প্রাদেশিক কংগ্রেদ কমিটি গঠিত হবে, তারা নিথিল-ভারত কংগ্রেদ কমিটিতে নির্দিষ্ট্রসংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচন করে পাঠাবে। কংগ্রেসের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ অধিবেশনের পূর্বোই ভোট দিয়ে কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচন করবেন। ওয়ার্কিং কমিটি, নিথিল-ভারত ও প্রাদেশিক কমিটিগুলির আয়ুঞ্চাল এক বছর। সভাপতি স্বয়ং ওয়াকিং কমিটির সদস্য মনোনয়নের ক্ষমতা লাভ করেন। মহাত্মা গান্ধীর নির্দ্ধেশ আইন-কাতুন পরিবর্ত্তিত হ'ল বটে, কিন্তু এ সময় হতে তিনি স্বয়ং কংগ্রেস থেকে অবসর গ্রহণ করলেন। তিনি অতঃপর কংগ্রেদের সাধারণ চার আনার সদস্যও রইলেন না।

অধিবেশনের পরেই সর্বাত নির্ব্বাচনী প্রচার কার্য্য আরম্ভ হ'ল।
বলা বাহুলা, নির্ব্বাচনে কংগ্রেসই অধিকাংশ কেন্দ্রে জয়লাভ করলেন
ও পরিষদে সংখ্যাধিক্য দল বলে পরিগণিত হলেন। কংগ্রেস জাতীয়
দলেরও কয়েকজন সদস্থ নির্ব্বাচিত হন। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায়
বাংলা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত, পুণা চুক্তিতেও স-বর্ণ হিলুদের প্রতি স্থবিচার কর

হয় নি। এজন্য এখানে কংগ্রেস বোর্ডের বিরুদ্ধে জনমত খুবই তীব্র হয়ে উঠে। স্থতরাং বাংলা থেকে নেশস্থালিষ্ট বা জাতীয় দলের মনোনীত প্রার্থীরা সকলেই কেন্দ্রীয় পরিষদে সদস্থ নির্বাচিত হলেন। প্রসিদ্ধ বাারিষ্টার অন্ধরীণ শরৎচন্দ্র বহু কল্কাতা কেন্দ্র থেকে বিনাবাধায় নির্বাচিত হন। তুংথের বিষয়, একনিষ্ঠ দেশসেবক বীরেন্দ্রনাথ শাসমল মহাশয় নির্বাচনের অব্যবহিত পরেই মারা যান। তিনিও কংগ্রেস জাতীয় দলের মনোনীত প্রার্থী ছিলেন ও বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করেন। কংগ্রেস পক্ষেমনোনীত যুক্তপ্রদেশের সেরওয়ানী ও মধ্যপ্রদেশের অভয়ঙ্করও নির্বাচনের অন্ধরণ পরে দেগন্থরিত হন।

প্রেকার সরাজ্য দলের মত এবারেও কংগ্রেস দল অক্সান্ত প্রগতিশীল দলের সঙ্গে মিলিত হয়ে নানা প্রস্তাবে সরকারকে হারিয়ে দেন।
শরংচন্দ্র বহুকে মুক্তিদান, সীমান্তের পোদাই থিদমতগার বাহিনীর
উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, ইন্ধ-ভারত বাণিজ্য চুক্তি নাকচ
প্রভৃতি বিষয়ে কংগ্রেস ও অক্সান্ত বেসরকারী দলগুলি জয়লাভ করেন।
ইতিমধ্যে আর একটি প্রস্তাবেও কংগ্রেসের জিত না হলেও
গবর্ণমেন্টের হার হ'ল। হেবায়াইট পেপারের প্রস্তাবগুলি বিবেচনার
জন্ম হাউ্দ্ অফ্ লর্ডদ্ ও হাউদ্ অফ্ কমন্দের যুগ্ম কমিটি বসে।
এই কমিটির রিপোর্ট জয়েন্ট পার্লামেন্টারী কমিটি রিপোর্ট নামে
পরিচিত। এই সময় কমিটির রিপোর্ট বের হয়। মিং জিল্লা রিপোর্টে
সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার সমর্থনে, প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় (ফেডার্যাল)
শাসন-সংস্কার ব্যবস্থার প্রতিবাদে তিন অংশে একটি প্রস্তাব উত্থাপন
করেন। কংগ্রেস ও জাতীয় দলের বিরোধিতা সন্ত্রেও গবর্ণমেন্টের সমর্থন
লাভে প্রথম অংশ এবং উক্ত উভয় দলের সমর্থনে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশ

কংগ্রেস সত্যাগ্রহ প্রচেষ্টা স্থগিত রাখ্লেন, ব্যবস্থা-পরিষদেও দমন-নীতির নিন্দামূলক একাধিক প্রস্তাব গৃহীত হ'ল, জনমতও এর বোরতর विरत्नाधी, किन्न मत्रकांत मिलिक क्रांकिश करालन ना। वांश्ला छ সীমান্তের বহু কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান বে-আইনীই রয়ে গেল, নেতৃবর্গও স্থানে স্থানে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হতে লাগ্লেন। গাঁ আবনুল গফ্ফর খাঁ বোদ্বাই শহরে একটি খ্রীষ্টান সভায় সীমান্তের কংগ্রেস আন্দোলন সম্বন্ধে বক্ততা করায় তু' বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। পঞ্জাবেও ডাঃ সত্যপালের এক বছরের কারাদণ্ড হ'ল। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু তথন জেলে। স্থভাষচন্দ্র বস্থু ১৯৩৪, ডিমেম্বর মাদে পিতার অস্তর্থ দেখতে এদে তাঁর প্রান্ধ কাল পর্যান্তই মাত্র ভারতবর্ষে থাক্যার অফুমতি পান। অতঃপর তাঁকে আবার ইউরোপে যেতে হয়। ১৯৩৫, ২১শে মে কোয়েটায় ভীষণ ভূমিকম্প হ'ল ও বিস্তর ধন-প্রাণ বিনষ্ট হ'ল। তখনও কংগ্রেসকে সেবার স্থযোগ দেওয়া হ'ল না। কংগ্রেস সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, এমন কি মহাত্মা গান্ধী পর্যান্ত, কোয়েটা গমনের অমুমতি পান নি। তাঁরা কংগ্রেদ তরফে দূরে থেকেই তুর্গতদের জন্ম সাহায্যের ব্যবহা করতে লাগুলেন। ব্যাপক আইন অমাক্স তুগিতের এক বছর পরেও কংগ্রেসের উপর গ্রন্মেন্টের মনোভাব যে মোটেই অতুকূল হয় নি এদব ব্যাপারে তাই দকলে বুঝলে।

জয়েন্ট পার্লামেন্টারী কমিটি রিপোর্টের কথা আগে উল্লেখ করেছি। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এর বিরুদ্ধে ৭ই ফেব্রুয়ারী নিখিল ভারত প্রতিবাদ দিবসের অন্তুষ্টান করেন। বিরুদ্ধ প্রতিবাদ সত্ত্বেও রিপোর্টের ভিত্তিতে আইনের খসড়া রচিত হয় ও পার্লামেন্টে যথারীতি আইনরূপে বিধিবদ্ধ হয়ে পরবর্তী হরা আগস্ট রাজ স্বাক্ষর লাভ করে। এ আইনটি গবর্ণমেন্ট অফ্ ইণ্ডিয়া এক্ট, ১৯৩৫'বা 'ভারত-শাসন আইন, ১৯৩৫'

নামে পরিচিত। এ আইন অন্নারেই ১৯৩৭, ১লা এপ্রিল প্রদেশসমূহে নৃতন শাসন-বিধি প্রবর্ত্তি হয়।

ভারত-শাসন আইন স্থূলতঃ ত্ব' ভাগে বিভক্ত—(১) নিখিল-ভারতীয় বা ফেডার্যাল, (২) প্রাদেশিক। প্রথম অংশে এই সর্ববপ্রথম ব্রিটীশ ভারত ও রাজন্য ভারত এই হু' খণ্ড জোড়া দিয়ে একটি ফেডারেশন বা অখণ্ড সন্মিলিত রাষ্ট্র গঠনের আয়োজন হয়। এই অংশ সম্বন্ধে বিস্তর বাদাসুবাদ হয়েছে ও অন্তাবধি ভারতবর্ষে ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হয় নি। ভারতবাসী জনসাধারণ ও ভারতীয় নেতৃবর্গ একটি অথও ভারত-গবর্ণমেন্ট গঠনের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। কিন্তু যে ভাবে ফেডারেশন গঠনের ব্যবস্থা হয়েছে তাতে প্রায় সকলেরই ঘোরতর আপত্তি। আপত্তির একটি প্রধান কারণ— ব্রিটিশ ভারতের অধিবাদীদের মত রাজক্য-ভারতের অধিবাদীদের মৌলিক রাষ্ট্রীয় অধিকার ও দেশ শাসনে দায়িত্ব এখনও স্বীকৃত হয় নি। কংগ্রেস প্রথমে রাজন্য ভারতের প্রতি বিশেষ কোন দৃষ্টি দেন নি। ১৯৩৫ সালে কংগ্রেদ ওয়াকিং কমিট রাজক্স-ভারতে জনগণের মৌলিক অধিকার স্বীকৃত না হ'লে ও দায়িত্বপূর্ণ শাসন প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা না হ'লে তাদের আন্দোলন চালান আবশ্যক এরপ মন্তব্য করে এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তদবধি বিভিন্ন মিত্ররাজ্যে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জনগণ দায়িত্বপূর্ণ শাসনগাভের জন্য আন্দোলন চালাতে তৎপর। বর্ত্তমান অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদে রাজন্যবর্গ বা তাঁদের প্রতিনিধিরাই সভ্য হতে পারবেন, জনগণের প্রতিনিধিরা সভা হতে পারবেন না। অধিকন্তু, রাজন্যবর্গের প্রতিনিধি সংখ্যাও হ'ল অতিরিক্ত। এরূপ প্রতিক্রিয়া-শীল ব্যবস্থায় কংগ্রেস কোন মতেই সায় দিতে পারেন না বলে মত প্রকাশ করেন।

ফেডারেশন অংশে পার্লামেন্ট হু' ভাগে বিভক্ত-কৌন্সিল অফ্



যতীক্রমোহন সেনগুরু



শরৎচন্দ্র বস্থ

ষ্টেট বা রাষ্ট্রীয় পরিষদ ও ফেডার্যাল এসেম্বলী বা সম্মিলিত ব্যবস্থা-পরিষদ। প্রথমটিতে ব্রিটিশ ভারতের পক্ষে সদস্য ১৫৬, রাজন্য ভারতের পক্ষে ১০৪। কৌ সিল স্থায়ী সভা, তবে প্রতি তিন বছর অন্তর এক-তৃতীয়াংশ সভ্য নৃতন করে নির্বাচিত হবেন। দ্বিতীয়টিতে ব্রিটশ ভারতের পক্ষে সদস্য থাকবেন ২৫০ জন ও রাজন্য ভারতের পক্ষে ১২৫ জন। এর আয়ুষ্কাল হবে পাঁচ বছর। পৃথক্ নির্ববাচনের ভিত্তিতেই ব্রিটিশ ভারতীয় প্রতিনিধি নির্মাচিত হবেন, আরু মোটের উপর এক-তৃতীয়াংশ হবেন মুদলমান। রাজস্বের আশীভাগ সংরক্ষিত থাকবে। বড়লাট তাঁর পরামর্শদাতাদের মত নিয়ে নিজ দায়িত্বে এই অংশ ব্যয় করবেন। দেশ-রক্ষা, পররাষ্ট্র-নীতি, খ্রীষ্ট্রান যাজকবিভাগ প্রভৃতি তিনি নিজ হত্তে রাখ্বেন। এ সবের বায়, সিবিল সার্বিসের বেতন, রেলওয়ের ব্যয় সবই সংরক্ষিত বিষয়সমূহের অঞ্চীভূত। স্বতন্ত্র রেলওয়ে বোর্ডের উপর রেলওয়ে সংক্রান্ত সব বিষয় ছেড়ে দেওয়া হ'ল। এর উপর ব্যবস্থা-পরিষদের কোন হাত থাক্বে না। বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানেরও বিশেষ স্থাবিধা করে দেওয়া হয়। কয়েক বছরের মধ্যে ভারতবর্ষে 'ইণ্ডিয়া লিমিটেড' নামক বহুসংখ্যক ব্যবসায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। ভারত-শাসন আইনে এসব নিরস্কুশ। কেন্দ্রীয় রাজস্বের বাকী কুড়ী ভাগ মাত্র মন্ত্রীদের হস্তে অপিত।

প্রাদেশিক অংশে ব্রিটিশ ভারতবর্ষকে এগারটি গভর্ণর শাসিত প্রদেশে বিভক্ত করা হয়—মাদ্রাজ, বোম্বাই, বাংলা, যুক্তপ্রদেশ, পঞ্জাব, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার, আসাম, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, উড়িয়া, সিন্ধু। এডেন ও ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ থেকে স্বতম্ব করা হ'ল। উক্ত প্রদেশগুলির মধ্যে মাদ্রাজ, বোম্বাই, বাংলা, যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও আসামে

ছটি করে ব্যবস্থাপক সভা। প্রাদেশিক লেজিদলেটিভ এসেম্লী বা ব্যবস্থা-পরিষদের আয়ুষ্কাল পাঁচ বছর; লেজিদলোটভ কৌন্দিল বা ব্যবস্থাপক সভা স্থায়ী সভা, মাত্র এক-তৃতীয়াংশ সদস্য প্রতি তিন বছর অন্তর নৃতন করে নির্ম্বাচিত হবেন। এবারে নিম্ন পরিষদে গবর্ণমেণ্টের সদস্য মনোনয়ন প্রথা রহিত হ'ল। গণতন্ত্র রীতি অমুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ দল থেকে মন্ত্রীসভা গঠনের কথা হয়। মন্ত্রীসভা প্রাদেশিক রাজস্বের অধিকাংশই ব্যয় করার ক্ষমতা পান। ব্যবস্থা-পরিষদের নিকট মন্ত্রীসভাকে সম্পূর্ণ রূপে দায়ী করা হ'ল। আয়-বায়, কর-স্থাপন ও কর-বিলোপ এ সবের ক্ষমতা বাবস্থা-পরিষদ লাভ করলেন। তবে সকল বিষয়েই গবর্ণরের ক্ষমতা হ'ল অপরিসীম। আপংকালে মন্ত্রীসভা ব্যতিরেকেও তিনি শাসন কার্য্য পরিচালনার ক্ষমতা লাভ করলেন। বড়লাট ও প্রাদেশিক লাটদের পূর্ব্বের ন্যায় অর্ডিন্যান্স জারী করারও স্থবিধা দেওয়া হ'ল। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গ্রব্মেণ্টে কর্মচারী নিয়োগের জন্য প্রাবলিক সার্বিদ কমিশন স্থাপনেরও বাবস্থা হয়। ডায়ার্কির আমলের অর্থ নৈতিক স্থাতম্ভা বা স্বাধীনতা এবারেও স্বীকৃত হ'ল। বিভিন্ন শ্রেণী ও ধর্মা সম্প্রদায়ের পৃথক নির্ব্বাচন ব্যবস্থা পার্শ্বের তালিকা দৃষ্টে বুঝা যাবে।

উচ্চতন পরিষদে সদস্য সংখ্যা ধার্যা হ'ল— মাক্রাজে অন্যন ৫৪ ও অনধিক ৫৬, বোম্বাইয়ে — অন্যন ২৯ ও অনধিক ৩০, বাংলায় — অন্যন ৬৩ ও অনধিক ৬৫, যুক্তপ্রদেশে— অন্যন ৫৮ ও অনধিক ৬৫, বিহারে— অন্যন ২৯ ও অনধিক ৩০, আসামে— অন্যন ২১ ও অনধিক ২২। প্রত্যেক প্রদেশে গবর্ণরগণের হন্তে কয়েকটি সদস্য পদ প্রণের ক্ষমতা রইল। এবার নির্বাচক সংখ্যা হ'ল প্রায় তিন কোটি বা মোট লোকসংখ্যার শতকরা গৌদ জন। ছ' আনা চৌকীদারী টেক্স দিলেই ভোটাধিকারের ক্ষমতা জন্ম। প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তি মাত্রেই ভোটাধিকার লাভ করলে।

## 

|   |     |      |            |   |              | ~~         |     |          |          |             |     |        |                                     |
|---|-----|------|------------|---|--------------|------------|-----|----------|----------|-------------|-----|--------|-------------------------------------|
| 9 | ૯   | 6    | •          | • | 4            | ž          | 200 | 390      | 424      | <b>₹</b> @• | 296 | 2 7 2  | ২। মোট                              |
|   | *   | 88   | <b>3</b> / |   | _c<br>_c     | ٠<br>ح     | 9   | 96<br>AJ | 28.      | 46          | 228 | 88     | ু। মোট—— স্থ                        |
|   | I   | Ġ    | 1          |   | م            | A)         | 26  | ٩        | N.       | 6           | 36  | ٥      | ৪। সংর <u>ক্ষিত— <sup>প্র</sup></u> |
|   | ŀ   | 6    | 1          |   | s/           | **         | æ   | 1        | l        | 1           | v   | v      | <b>ে। পার্কত্য</b>                  |
|   | 1   | 1    | G          |   | ļ            | 1          | I   | e        | l        | 1           | 1   | 1      | ৬। শিগ                              |
|   | 6   | σc   | Ġ          |   | <u>&amp;</u> | o.         | છ   | 8        | <u>چ</u> | 239         | S)  | A<br>V | १। सूनलभान                          |
|   | }   | I    | i          |   | 1            |            | v   | v        | ~        | 6           | N   | ,u     | ৮। এংলো-ইণ্ডিয়ান                   |
|   | N   | 1    | !          |   | V            | v          | N   | •/       | N        | :           | 6   | G      | ৯। ইউরোপীয়                         |
|   | ì   |      | 1          |   | v            | 1          | v   | N        | ,u       | N           | G   | ٣      | ১০। ভাঃ খ্রীষ্টান                   |
|   | ,AJ | . •/ | ļ.         |   | ť            | A.         | or. | ~        | Ġ        | ะ           | عـ  | G      | ১১। ব্যবসা, শিল্প ইত্যাদি           |
|   | N   | N    | N          |   | 1            | (*         | œ   | 6        | Ġ        | 0           | N   | G      | ১২।জমিদার                           |
|   | 1   | 1    | 1          |   |              | **         | •   | v        | v        | N           | v   | v      | ১৩ ৷ বিশ্ব- <b>বিচ্চাল</b> য়       |
|   |     | ~    | i          |   | э.           | <b>A</b> - | G   | G        | G        | ٩           | عـ  | Ġ      | ১৪। শ্রমিক                          |
|   | v   | N    | 1          |   | v            | (•         | 6   | v        | osc      | N           | 0   | Ġ      | ১৫। माधात्रग                        |
|   | ļ   |      | 1          |   | ļ            | 1          | ١   | v        | 1        | 1           | 1   | 1      | ১৬। শিথ                             |
|   | v   | 1    | 1          |   | 1            | 1          | v   | N        | N        | N           | •   | •      | २१। मूनलभान 🏥                       |
|   | ļ   | ļ    | ١          |   | 1            | 1          | 1   | ļ        | ļ        | •           | 1   | I      | ১৮। এংলো-ইণ্ডিয়ান                  |
|   | 1   | 1    | 1          |   | 1            | 1          | 1   | 1        | 1        | 1           |     |        | ১৯। ভারতীয় খ্রীষ্টান—              |

## নূতন পথে

( ১৯৩৬ - ১৯৩৯ )

সরকারী দমন-নীতি, বিশ্বব্যাপী মন্দা, কৃষি দ্রব্যের মূল্য হ্রাস ও সাধারণের অর্থকণ্ঠ প্রভৃতি নানা কারণে দেশবাসীর মনে অবসাদের ছায়া এসে পড়ে। এ সময় নৃতন কিছু অবলম্বন জাতির পক্ষে একাস্ত আবশ্যক। শাসন-তন্ত্রের সমালোচনা ও নিন্দায় ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান মুথর। কংগ্রেস, মোস্লেম লীগ, উদারনৈতিক সভ্য প্রভৃতি সকলেই এর উপর বিরূপ। তথাপি এ দ্বারা জাতির ভাগ্য বদল হতে পারে কি না তার পরীক্ষার জন্ম সকলেই যেন থানিকটা উদ্গ্রীব। এই অবস্থার মধ্যে আমরা এখন ১৯৩৬ সালে উপনীত হলাম।

কিন্তু আর একটি বিষয়ও এসময় ভারতবাসীকে অতি মাত্রায় সজাগ করে তোলে। ইটালীর আবিসিনিয়া অভিযান তথনও শেষ হয় নি। তুর্বল ও পরাধীন জাতিগুলি ডিক্টেটর মুসোলিনীর সাম্রাজ্য স্পৃহা দেখে হতভম্ব হ'ল। ইটালীর এই অভিযান ইউরোপীয় রাজনীতিরও পট পরিবর্ত্তন করে দেয় সম্পূর্ণ ভাবে। হেবর্সাই সন্ধির পর ফ্রান্স ইটালীর প্রতি ও ব্রিটেন জার্ম্মাণীর প্রতি স্কপ্রসন্ধ হয়। মুসোলিনীর ফাসিষ্ট নীতি ইটালীতে স্প্রতিষ্ঠ হবার পরই এরই অন্তকরণে হিটলার জার্ম্মানীতে নাৎসীবাদ চালু করেন ও নিজ ইচ্ছামত গবর্ণমেন্ট পরিচালনা করতে থাকেন। কিন্তু ব্রিটেন ও ফ্রান্সের স্বার্থের থাতিরে জার্ম্মাণী ও ইটালীর মধ্যে ইর্মা-হন্দ্র এতকাল জীইয়ে রাখা হয়। মুসোলিনীর সাম্রাজ্য-স্পৃহা যথন প্রকাশ পেল তার পর থেকে ব্রিটেন ফ্রান্স উভয়ই তার বিরোধিতা করতে স্কুক্র করে। তারা মুসোলিনীকে রাষ্ট্রসংঘ মারফত আর্থিক অবরোধের হুমকি

দেখার, কিছু কার্যাতঃ বিশেষ কিছু করে নি; মুসোলিনী আবিসিনিয়া অধিকারই করলেন শেষ পর্যান্ত। তবে এতে ফল হ'ল এই যে, মুসোলিনী অতঃপর এদের উপরে আর নির্ভর না করে হিটলারের দিকেই মুখ ফেরালেন। হিটলারেরও উদ্দেশ্য মুসোলিনীর মত, তাই নৃতন অবস্থার স্থাোগ নিয়ে তিনি কালবিলম্ব না করে মুসোলিনীর মঙ্গে সন্ধি করলেন। নৃতন রাষ্ট্র অপ্রিয়ায় আধিপত্য বিন্তার নিয়ে হিটলার ও মুসোলিনীর মধ্যে পূর্বের মনান্তর ঘটে। এবার মুসোলিনীরই আগ্রহাতিশয়ে অপ্রিয়াও জার্মাণীর মধ্যে সন্ধি নিম্পন্ন হ'ল। অপ্রিয়ার পক্ষে এই সন্ধি কিরূপ কাল হয়েছে তা সকলেই জানেন। অতঃপর মুসোলিনী ও হিটলারের মধ্যে আঁতাত ক্রমেই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠে। স্ক্তরাং বলা যায়, বর্ত্তমান ইউরোপীয় প্রলয় কাণ্ডের স্ত্রপাত প্রক্রত প্রস্তাবে ইটালীর আবিসিনিয়া অভিযানের মধ্যেই আরম্ভ হয়।

মুগোলিনীর আবিদিনিয়া অভিযানে ভারতবাদীর উপরও তার প্রতিক্রিয়া হ'ল খুব। উচ্চ রাজনৈতিক আদর্শ ও নীতির দিক দিয়ে ভারতবাদীর পক্ষে এর প্রতিবাদ করা ত নিতান্তই স্বাভাবিক, কিন্তু ইটালীর আবিদিনিয়া বিজয়ের ফলে তাকে ক্ষতিগ্রন্থও হতে হয়। আবিদিনিয়ায় যেদব ভারতবাদী ব্যবদা ও শিল্প কর্ম্মে লিপ্ত ছিল অতংপর তাদের অবস্থা বিপর্যয়ে ঘট্ল। যুদ্ধ শেষে তাদের আবিদিনিয়া থেকে একরূপ রিক্ত হন্তেই স্বদেশে ফিরে আদ্তে হয়। কংগ্রেস তাই জনমতের প্রতিভূ স্বরূপ উচ্চ আদর্শ এবং স্বার্থ উভয় দিক দিয়েই ইটালীর আবিদিনিয়া অভিযানের প্রতিবাদ করতে বাধা হন।

১৯৩৫ সালে কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশন হয় নি। ১৯৩৬, ১২ই থেকে ১৪ই এপ্রিল লক্ষোয়ে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হলেন ডক্টর ভগবান দাসের পুত্র শ্রীপ্রকাশ। সভাপতি নির্বাচনের মধ্যে কিঞ্চিৎ নৃতনত্ব ছিল। এপর্যাস্ত যে প্রদেশে কংগ্রেসের অধিবেশন হ'ত, সে প্রদেশ থেকে কাউকে সভাপতি পদে বরণ করা হ'ত না। এবারেই প্রথম এ নিয়মের ব্যতিক্রম করে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্রুকে সভাপতি নির্বাচিত করা হয়।

জবাহরলাল স্থভাবতঃই তাঁর অভিভাষণে সামাজ্যবাদের কঠোর সমালোচনা করলেন। ভারতবর্ষের দারিদ্রা ও পরাধীনতা, অস্থান্থ দরিদ্র ও পরাধীন দেশের মতই, সামাজ্যবাদেরই কুফল। 'সোশ্যালিজ্ম' বা সমাজতন্ত্রবাদই এর একমাত্র প্রতিষেধক বলে জবাহরলাল মত প্রকাশ করেন। তবে কংগ্রেস সর্ব্বসাধারণের — বিভিন্ন শ্রেণীর ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, একারণ কারও ক্ষতির কারণ না হয়ে দরিদ্র জনসাধারণের উন্নতি বিধানই এর মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। তিনি কৃষক ও শ্রমিকদের উন্নতি কল্পে কংগ্রেসের সঙ্গে তাদের বোগ সাধনের কতকগুলি উপায়ও বাৎলে দিলেন। সমসাময়িক বৈদেশিক ঘটনাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাথ্তেও তিনি ভারতবাসীকে অন্ধরোধ জানালেন। কংগ্রেস মঞ্চ থেকে ভারতবাসীর তরফে ভারতবর্ষের পররাষ্ট্র-নীতি নির্দ্ধারণের তাগিদ এল এই প্রথম। ভারতবর্ষ কোন সাম্রাজ্যবাদী সংগ্রামে যোগ দিতে পারে না—পণ্ডিত জবাহরলাল সর্ব্বপ্রথম এই ঘোষণা করলেন। তিনি শাসন-সংস্কার আইনেরও তীত্র নিন্দা করলেন।

এবারকার প্রধান প্রস্তাব শাদন-সংস্কার সম্পর্কে। শাদন-সংস্কারের বদলে ভারতবাদীদের ভিতর থেকে প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত গণ-পরিষদ বা কন্ষ্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলী গণতন্ত্রমূলক শাদন-কাঠামো রচনা করবে— মূল প্রস্তাবে এই অভিমত জ্ঞাপন করা হ'ল। তবে নৃতন শাদন-সংস্কার স্মাইনামূদারে শীদ্রই যে সাধারণ নির্ব্বাচন হবে তাতেও যোগদানের বাবস্থা হ'ল। এইজক্য একটি পার্লামেন্টারী বোর্ডও গঠন করা হয়।

ন্তন আইনের আমলে মন্ত্রিজ গ্রহণ সম্পর্কে মতবৈধতা প্রকাশ পাওয়ায় এ বিষয়ের মীমাংসা স্থগিত থাকে। সাধারণ দেশবাসীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন হেতু গণ-সংযোগকমিটি এবারে প্রথম গঠিত হ'ল। বিভিন্ন বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগ স্থাপনের জন্ত একটি পররাষ্ট্র বিভাগও এবারে খোলা হয়। পণ্ডিত জবাহরলালের নেতৃত্বে ও প্রেরণায় এ বিভাগগুলি স্থার্ভ রূপে পরিচালিত হতে থাকে। কংগ্রেম আবিসিনিয়ার বিপদে সহায়ভৃতি প্রকাশ করলেন। স্থভাবচন্দ্র কম্ম দীর্ঘকাল প্রবাম জীবনের পর ৮ই এপ্রিল স্থদেশে ফিরে আসেন, কিন্তু বোঘাইয়ে পদার্পণ করা মাত্রই ১৮১৮ সালের তিন আইনে আবার বন্দী হন। এর প্রতিবাদেও প্রস্থাব গৃহীত হ'ল।

ভারতবাসীরা 'সিবিল লিবার্টিজ্' বা 'ব্যক্তি স্বাধীনতা' কথার সঙ্গে তেমন পরিচিত নন্। জবাহরলাল তাঁর অভিভাবণে এ সম্প্রার্কে বিস্থারিত আলোচনা করেন ও বলেন যে, নানা আইনের বেড়াজালে, বিশেষতঃ গত কয় বছরের অভিন্যান্দী শাসনের ফলে সংবাদপত্র প্রকাশ ও প্রচার, সভাসমিতির প্রতিষ্ঠা, স্বাধীন মতামত প্রকাশ প্রভৃতি আধুনিক সভ্য মান্ত্রের অতাবিশ্যক কর্ম্মে ভীষণ বিদ্ধ ঘটান হয়েছে। এ অধিকারগুলি ফিরিয়ে আনবার জন্ম তিনি 'সিবিল লিবার্টিজ্ ইউনিয়ন' বা ব্যক্তি স্বাধীনতা সজ্য প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। তাঁর চেষ্টায় পরে এ সজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় ও বিভিন্ন প্রদেশের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এতে যোগদান করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ সজ্যের সম্মানিত সভাপতি ও শ্রীমতী সরোজনী নাইডু ক্ম্মী-সভানেত্রী হন।

এই সময়, অল্প কয়েক দিনের ব্যবধানে, দিলীতে নিথিল ভারত মোস্লেম সম্মেলনের ষষ্ঠ অধিবেশন হয় ২৯শে মার্চ্চ তারিখে, আর বোষাইয়ে নিথিল-ভারত মোস্লেম লীগের চতুর্বিংশ অধিবেশন হয় ১১ই ও ১২ই

এপ্রিল তারিখে। কংগ্রেসের মত উভয় সম্মেলনেই রুষক সমাজের তুদ্দশার কথা বণিত হয় ও তাদের তুর্গতি দূর করার জক্ম আবেদন জানান হয়। উভয় সম্মেলনই কিন্তু শাসন-সংস্কারের স্থাযোগ নিতে বদ্ধপরিকর। এদের ভিতরে মোদলেম লীগ চরমপন্থী, কাজেই এখানে শাসনতন্ত্রের তাঁর নিন্দা করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হ'ল। মোস্লেম লীগের সভাপতিত্ব করেন লক্ষ্ণৌ চীফকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি সার ওয়াজির হাসান। তিনি একজন প্রগতিশীল রাজনীতিক। অভিভাষণে তিনি বলেন যে, লীগের কর্মাদর্শ হবে (১) সাবালক ভোটদাতাদের দ্বারা নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে খাঁটি গণতন্ত্ৰমূলক গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা, (২) দমন-নীতিমূলক আইনসমূহ প্রত্যাহার ও সভাসমিতি প্রতিষ্ঠা, সংবাদপত্র পরিচালন ও স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার দান, (৩) সত্তর কুষক সমাজকে আর্থিক সাহায্য প্রদান, শিক্ষিত অশিক্ষিত বেকারদের আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা ও নির্দিষ্ট ন্যুনতম মজুরীতে শ্রমিকদের প্রতাহ আট ঘণ্টা কার্য্য কাল নির্দারণ এবং (৪) অবৈতনিক ও বাধ্যতামলক শিক্ষা প্রদান। এবারে লীগের আদর্শ স্থিরীকৃত হয়— ভারতে পূর্ণ দায়িত্বদীল শাসন-তন্ত্র প্রতিষ্ঠা। লক্ষ্য করবার বিষয় যে, কর্মাদর্শে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে এ সময়েও বিশেষ পাৰ্থক্য ছিল না।

ভারতের অক্সতম জবরদন্ত বড়লাট নর্ড উইলিংডনের কার্য্যকাল এপ্রিল মাসে শেষ হয়। লর্ড লিন্লিথগো তাঁর স্থলে অভিষিক্ত হন। লর্ড লিন্লিথগো ভারতবর্ষ ও ভারতবাদীর নিকট অপরিচিত নন্। তিনি কিছুকাল পূর্বের রয়াল কৃষি কমিশনের সভাপতি রূপে ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেন। নৃতন শাসনতন্ত্র আইন রচনায়ও তাঁর হাত অনেকথানি, কারণ যে জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারী কমিটির রিপোটের ভিত্তিতে আইনের থসড়া রচিত, তিনি ছিলেন তার সভাপতি। নৃতন আইন চালু করবার পক্ষে তিনিই যোগ্য ব্যক্তি—এই বিবেচনায় ব্রিটিশ কর্তুপক্ষ তাঁকে ভারতবর্ষে পাঠান।
উপযুক্ত পাত্রেই যে এ দায়িত্ব ভার অপিত হয়েছিল তা লর্জ লিন্লিথগোর
পরবর্ত্তী কার্য্যকলাপে বুঝা যায়। ভারতবর্ষে পদার্পণ করেই তিনি তাঁর
কর্মপ্রণালী সম্পর্কে এক বিবৃতি প্রদান করেন।

এর পরেই বিভিন্ন সম্প্রদায় ও শ্রেণীর মধ্যে নির্বাচনের জন্ম তোড়জোড় স্থাক্ষ হয়। ২২শে ও ২৩শে আগপ্ত বোধাই শহরে নিথিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হ'ল। এ অধিবেশনের প্রধান কার্য্য হ'ল নির্বাচন-পত্র রচনা। বে-সব উদ্দেশ্য সাধনে কংগ্রেস এযাবং সর্বাস্থ পণ করেছেন তার প্রতি দৃষ্টি রেথেই এই নির্বাচন-পত্র রচিত হ'ল। দরিদ্রের দারিদ্র্যু মোচনের জন্ম বিবিধ উপায় অবলম্বন, ক্ষকদের ভূমিস্বাত্ম নির্ণয়, শ্রমিকদের মজ্বীর নিন্ধতম হার নির্দ্ধারণ, মাদক দ্রব্য নিবারণ, হরিজনদের সর্বাব্যার অস্থবিধার বিলোপ সাধন প্রভৃতি কন্যাতালিকার অন্তর্নিহিত বিষয়। এ অধিবেশনেও মন্ত্রিত্ম গ্রহণ প্রস্তাবের আলোচনা স্থগিত রইল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় ও জবাহরলাল নেহ্ কর চেষ্ট্রায় কংগ্রেস ও কংগ্রেস জাতীয় দলের মধ্যে আপোষ-রফা হ'ল ও উভয় দলই একযোগে নির্বাচন কার্য্য চালাতে অঙ্গীকৃত হলেন। কংগ্রেস কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পার্লামেন্টারী রোর্ড গঠন করে নির্বাচন পরিচালনার ব্যবস্থা করেন। মোদ্লেম লীগ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তরকেও একই ধরণের ব্যবস্থা হ'ল।

মহাত্মা গান্ধী অতঃপর কংগ্রেসের একজন প্রধান পরামর্শদাত। রূপে কাজ করতে থাকেন। তাঁরই নির্দ্ধেশ কংগ্রেসের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন শহরে না করে গ্রাম অঞ্চলে করা সাব্যস্ত হয়। সাধারণ দেশবাসীদের সঙ্গে কংগ্রেসের আঙ্গিক যোগসাধনই তাঁর এরূপ নির্দ্ধেশের মল কারণ। প্রথমবার এই কংগ্রেদ হ'ল ১৯৩৬, ২৭শে ও ২৮শে ডিসেম্বর তারিথে
মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত কৈজপুর নামক গ্রামে। লক্ষাধিক গ্রামবাসী মাটিতে
বদে নীরবে কংগ্রেদের কর্মপ্রণালী অন্থধাবন কর্ছেন,—ঘণ্টার পর ঘণ্টা
নেতাদের বিতর্ক ও বক্তৃতা মন দিয়ে শুন্ছেন—এ দৃশ্য কংগ্রেদের
ইতিহাদেও সত্যসত্যই অভিনব! এবারেও কংগ্রেদের সভাপতিত্ব
করলেন পণ্ডিত জ্বাহরলাল নেহ্র। ইতিপূর্কে পর পর ত্'বছর কেউ
কংগ্রেদের সভাপতি পদে বৃত হন নি।

পণ্ডিত জবাহরলাল পূর্ব্ববারের মত এবারেও জগতে তুই বিপরীত শক্তি, সাম্রাজ্যবাদ ও ধনিকবাদ এবং গণতান্ত্রিকতা ও সমাজতান্ত্রিকতার সংঘর্ষের কথা উল্লেখ করেন ও বলেন যে, ভারতবর্ষেও এই তুই বিপরীত শক্তির ঘাত-প্রতিঘাত চলেছে। ভারতবর্ষের হৃঃখ-দারিদ্রোর সমাধানের পক্ষে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে রাষ্ট্র গঠন আবশ্যক। কিন্তু স্বাধীনতা বা দেশ শাসনে পূর্ণ আত্মকত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত না হলে এ তু-ই অসম্ভব। কাজেই প্রথমে আত্মকর্ত্তর প্রতিষ্ঠার দিকেই অবহিত হতে তিনি সকলকে অন্তরোধ জানান। বৈদেশিক রাজনীতি তাঁর অভিভাষণের একটি প্রধান অঙ্গ। মে মানের আরত্তে আবিসিনিয়া ইটালীর নিকট স্বাধীন অস্তিত্ব বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়। এর কিছু পরে জুলাই মানে স্পেনে অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হয় এবং ফাসিষ্ট ও সমাজতান্ত্রিক তু' দলে গলা কাটাকাটি স্থক্ন করে। জবাহরলাল এসব বিষয় উল্লেখ করে সত্যকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আবশুকতা প্রতিপন্ন করেন। সীমান্ত সমস্যা, সমর আশস্কা, গণ-সংযোগ, কৃষকদের তুরবস্থার প্রতিকার, নির্বাচন ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কে বহু প্রস্তাব কংগ্রেসে গুগীত হ'ল। নির্বাচনের পর সদস্যদের নিয়ে দিল্লীতে একটি কন্ভেনশন বা সম্মেলন আহ্বানেরও প্রস্তাব হয়। মন্ত্রিত্ব গ্রহণ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত এবারেও স্থগিত থাকে।

১৯৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসেই এগারটি প্রদেশে নৃত্ন নিয়নে নির্বাচন সম্পন্ন হয়। সাধারণ লোকের উৎসাহ-উদ্দীপনার অন্ত নেই। দীর্ঘকাল পরে আবার তারা নিজ নিজ মনোভাব প্রকাশের নির্দিষ্ট পথ খুঁজে পেলে। কংগ্রেস নির্বাচনে যোগ দেওয়ায় তাদের উৎসাহ যেন চভুগুণ বেড়েগেল। নির্বাচনর শেষে সকলেই বুঝ্লে, জনগণের চিত্তে কংগ্রেসের আসন অটল। নির্বাচনের ফলাফল কংগ্রেস তরফে হ'ল—মাদ্রাজে ১৫৯, শতকরা ৭৪; বিহারে ৯৮, শতকরা ৬৫; বঙ্গে ৫৬, শতকরা ২২; মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে ৭০, শতকরা ৬২ ৫; বোম্বাইয়ে ৮৬, শতকরা ৪৯; যুক্তপ্রদেশে ১৯৪, শতকরা ৫৯; পঞ্জাবে ১৮, শতকরা ১০ ৫; উপসীমান্ত প্রদেশে ১৯, শতকরা ৩৮; সিন্ধুতে ৭, শতকরা ১১ ৫; আসামে ৩৩, শতকরা ৩১; উড়িয়ায় ৩৬, শতকরা ৬০। এগাবিটি প্রদেশের মধ্যে হ'টি প্রদেশেই কংগ্রেমী সদস্যরা সংখ্যাধিক্য লাভ করলেন।

পরবর্ত্তী ১৭ই ও ১৮ই মার্চ্চ দিল্লীতে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হ'ল। মন্ত্রিজ গ্রহণ সম্পর্কে এবারে নির্দেশ দেওর হ'ল যে, প্রাদেশিক লাটগণ যদি এই মর্ম্মে প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন যে, তাঁরা তাঁদের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন না বা আইনান্তুগ শাসন সম্পর্কে মন্ত্রীদের পরামর্শ অগ্রাহ্ম করবেন না তা হলে কংগ্রেস সদস্যদের পক্ষে মন্ত্রিজ গ্রহণ সম্ভব। প্রত্যেক প্রদেশের কংগ্রেসী দলের নেতাকে লাট সাহেবের প্রদত্ত এই প্রতিশ্রুতির কথা প্রকাশ্রে ঘোষণা ক্রতে হবে।

ইতিমধ্যে প্রাদেশিক লাটগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃত্বলকে আহ্বান করলেন। কংগ্রেসী দলের শর্ত্ত পূরণে লাট সাহেবরা অসম্মত হওয়ায় ছ'টি প্রদেশে সংখ্যালঘু দল থেকে 'ঠিকা' মন্ত্রীসভা ১লা এপ্রিল তারিথেই গঠন করা হ'ল। আইন অনুযায়ী প্রথম ছ'মাসের আয়-ব্যয়ের ব্যবহার ভার প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের উপর ক্রন্ত ছিল। তাঁরা আইন অনুসারে

সব ব্যবস্থা করলেন। এথানে বাংলার কথা একটু বিশেষ ভাবে বলি। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায় আড়াই শ' সদস্ত পদের মধ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বলে হিন্দুদের দেওয়া হ'ল মাত্র আশীটি। আবার পুণা চুক্তি দারা এই আশীটির মধ্যে ত্রিশটিই অনুন্নতদের জন্ম সংরক্ষিত ছিল! কাজেই বঙ্গের স-বর্ণ হিন্দুরা—যাঁরা এতকাল ভারতবর্ষে রাজনীতি চর্চ্চ। অবিরাম ভাবে চালিয়েছেন ও থাঁদের ঐকান্তিক তুঃথভোগ ভারতের উন্নতির মূলে — এইরূপ কোণঠাসা হয়ে রইলেন। তথাপি কংগ্রেসী সদস্যরা ( অধিকাংশই স-বর্ণ হিন্দু) নির্বাচনে দল হিদাবে প্রত্যেক দলের চেয়েই সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করলেন। অক্যাক্ত প্রদেশের মত বঙ্গেও মুদলমানদের মধ্যে একাধিক দল। এখানে মোদলেম লীগ ও ক্লুষক-প্রজা দলই মুসলমানের পক্ষে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করে। শেষোক্ত দলের নেতা মিঃ ফজলুল হক দরিদ্র রুষক সমাজের প্রতিভূরূপে বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে গমন করে কুষকদের সূজ্যবদ্ধ করেন। নানা বাধা সত্ত্বেও কুষক-প্রজা দলের প্রায় পঞ্চাশ জন সদস্য নির্বাচিত হতে সমর্থ হন। নির্বাচনের পর মোদলেম লীগ ও ক্বক-প্রজা দলে আপোব হয় ও পরিষদে একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বলে গণ্য হন। মিঃ ফজলুল হকের নেতৃত্বে অতঃপর মন্ত্রী-সভাও গঠিত হয়। পরে রুষক-প্রজা দলের কতিপয় সদস্য আলাদা হয়ে এর স্বতন্ত্র অন্তিত্র বজায় রেথেছেন। পঞ্জাবে মুদলমান, শিথ ও হিন্দু সদস্য নিয়ে ইউনিয়নিষ্ট বা সম্মিলিত দল গঠিত হয়। কিন্তু এ দলের প্রায় সবই মুসলমান, এজন্য একে মুসলমান দলও বলা চলে। পঞ্জাবেও এই দল থেকেই মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছে। আদাম, দিলু ও দীমান্ত প্রদেশেও যথারীতি মন্ত্রীসভা গঠিত হ'ল।

এগারটি প্রদেশের ভিতরে ছ'টিতেই কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব গ্রহণে অসম্মত হওয়ায় শাসনতান্ত্রিক সঙ্কট উপস্থিত হ'ল। এ নিয়ে কিছুকাল আলোচনা ও বিতর্ক চলল খুব। আর এতে যোগ দিয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধী, লর্ড লোথিয়ান, ভারত-সচিব লর্ড রোনাল্ড্রে, বড়লাট লর্ড লিন্লিথগো ও প্রাদেশিক লাটগণ। বড়লাট ২১শে জুন তারিথের শেষ বিবৃতিতে এই মর্ণ্মে বলেন যে, শাসন-ব্যাপারে প্রাদেশিক লাটগণ মন্ত্রীদের পরামর্শ গ্রহণ করতে আইনতঃ বাধ্য। বিশেষ দায়িত্ব সম্পর্কেও মন্ত্রীদের পরামর্শ গ্রহণ বাঞ্চনীয়। লাটদাহেবরা যদি একান্তই কোন বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ না করে কার্য্য করেন তা হ'লে সে দায়িত্ব তাঁদেরই। মন্ত্রীসভা যে এজকা দায়ী নন্ তা তাঁরা প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে পারবেন। ওয়ার্কিং কমিটি বড়লাটের ব্যাখ্যা মুক্তিযুক্ত বিবেচনা করে ৭ই জুলাই তারিখে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের সপক্ষে মত প্রকাশ করেন। অতঃপর মাদ্রাজ, বোম্বাই, বিহার, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার এবং উড়িয়ায় कः धिमी मन मञ्जीमा गर्यन करतान । मौभां स्व श्राप्त वावन् । भौभां स्व পরবর্ত্তী ৩রা দেপ্টেম্বর মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হয়। দেখানেও খাঁ আবতুল গফ্ফর খাঁর লাতা ডাক্তার খাঁ দাহেবের নেতৃত্বে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা গঠিত হ'ল। কংগ্রেস দীর্ঘকাল গবর্ণমেন্টের বিরোধী বা বিপক্ষ দল হিসাবে কার্য্য করেছেন। এবারে দেশ-দেবায় নৃতন পথ গ্রহণ করলেন।

মৃক্তিলাভের প্রও আবত্ল গফ্ফর থার পঞ্জাবে ও সীমান্তপ্রদেশে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। নির্বাচন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর উপরকার সকল রকম বিধি নিষেধ তুলে নেওয়া হ'ল। বঙ্গে স্থভাষ্ঠক্র বস্তুও ১৭ই মার্চি কারামুক্ত হলেন। কংগ্রেসী মন্ত্রীসভাগুলির প্রথম কার্য্য হ'ল নির্যাতিত দেশক্ষীদের মৃক্তিদান। তাঁরা অহিংস ও হিংসাত্মক কর্মে লিপ্ত অপরাধীদের মধ্যে তারতম্য না করে, নৃতন ব্যবস্থার অসুকৃল আবৃহাওয়া স্থান্তির জন্তা, একে একে সকলকে মৃক্তি দিতে লাগ্লেন। যুক্তপ্রদেশে

কাকোরী বন্দীদেরও মৃক্তি দেওয়া হ'ল। কিন্তু এর পরেই এক সঙ্কট উপস্থিত হয়। নানাস্থানে মুক্তিপ্রাপ্ত কাকোরী বন্দীরা বিপুলভাবে সম্বন্ধিত হওয়ায় আমলাতক্স মন্ত্রীসভার উপর বিরূপ হয়ে উঠুল এবং হিংসাত্মক কর্ম্মে লিপ্ত অবশিষ্ট বন্দীদের মুক্তি দানে সম্মতি দিতে বিহার ও যুক্ত প্রদেশের লাটগণ অস্বীকার করলেন (ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮)। উভয় প্রদেশের মন্ত্রীসভাই এজক্ত পদত্যাগ পত্র পেশ করেন। শেষ পর্যান্ত কিন্তু প্রাদেশিক লাটদ্বয় ও মন্ত্রীসভার মধ্যে আপোষ-রফা হয় ও বন্দীগণ একে একে কারামুক্ত হন। অক্সান্ত কংগ্রেদী প্রদেশেও রাজনৈতিক বন্দাদের মুক্তি দেওয়া হয়। বোম্বাইয়ে ও গুজরাটে অসহযোগ ও আইন-লজ্বন প্রচেষ্টার সময় যে-সব জমি হস্তান্তরিত হয়েছিল প্রথমে আপোষে পূর্ব মালিকদের তা ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়। যে-সব জমি আপোষে ফিরিয়ে দেওয়া হয় নি আইন করে তা প্রতার্পণ করার ব্যবহা হ'ল। বঙ্গে কংগ্রেসী প্রতিষ্ঠানগুলির উপর থেকে নিষেধা**জ্ঞা** তুলে নেওয়া হ'ল। কিন্তু এখানকার অবস্থা অন্যান্ত প্রদেশ হতে অনেকাংশে স্বতন্ত্র। বঙ্গে তথন অন্যুন তু' হাজার রাজবন্দী ও বহুশত রাজনৈতিক বন্দী ছিলেন। এখানে কংগ্রেদী মন্ত্রীসভা প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় তাদের সত্তর মুক্তিদান আশা করা যায় না। স্বতরাং মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং তাদের সম্পর্কে অমুকুল ব্যবস্থা করার ভার গ্রহণ করলেন। তিনি এ বছর অক্টোবর ও নবেম্বর মাদে, অস্ত্রন্থতা সত্ত্বেও, তিন সপ্তাহ বঙ্গে অবস্থিতি করেন ও হক-মন্ত্রীসভার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে সকল রাজবন্দী ও অধিকাংশ রাজনৈতিক वन्तीरमत मुक्तित १० महक करत राम । ताकवन्ती ও ताकरेनिक वन्तीरमत মু জি দিতে বিলম্ব হওয়ায় বঙ্গে থুবই বিক্ষোভ উপস্থিত হয়েছিল।

কংগ্রেসীদলের মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পর নিথিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রথম অধিবেশন হ'ল কলকাতায় ২৯-৩১শে অক্টোবর। কমিটি মন্ত্রিত্ গ্রহণ সম্পর্কে ওয়াকিং কমিটির দিদ্ধান্ত অন্থাননন করলেন। ইউরোপে বেমন জার্মানী ও ইটালী, এশিরায় তেমনি জাপান খুবই সাম্রাজ্যলোভী হয়ে উঠে। এ বছর জুলাই মাসে জাপান চীন অভিযান স্থক্ক করে, এবং ভবিশ্বতে এ কিরূপ নৃশংস ও মারাত্মক হয়ে উঠ্বে, আরম্ভেই তা স্বৃতিত হয়। কমিটি জাপানের এই আত্মবাতী সাম্রাজ্য-বিস্তার কার্যার তীব্র নিন্দা করে এক প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। একটি কারণে এই অধিবেশন বাঙালীর পক্ষে বিশেষ মর্মান্তিক হয়েছে। জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দেমাতরম্'-এর অঙ্গান্তের ব্রস্তা হ'ল এ সময়। প্রকাশ, মুসলমান সমাজের মনোভাবের প্রতি লক্ষা রেখেই কংগ্রেস এরূপ করতে বাধা হন।

নিথিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের কয়েক দিন পূর্ব্বে লক্ষ্ণোয়ে ১৫-১৮ই অক্টোবর তারিথে মোস্লেম লীগের পঞ্চবিংশ অধিবেশন হয়। লীগের স্থায়ী সভাপতি মিঃ মহম্মদ আলী জিল্লা এবারে সভাপতিছ করেন। কংগ্রেস-সভাপতি পণ্ডিত জবাহরলালের সঙ্গে মিঃ জিল্লার হিন্দু-মুসলমান মিলন সম্পর্কে আলোচনা হয়। কিন্তু মিঃ জিল্লার তর্ত্বে কোন সত্ত্তর নাপাওয়ায় আলোচনা পরিতাক্ত হয়। সাতটি প্রদেশে কংগ্রেসী দল মন্ত্রিপ গ্রহণ করায় লীগ নেতৃবর্গ ভীষণ অশ্বন্তি অন্তত্ব করেন, ও বিভিন্ন প্রস্থাবে ও বক্তৃতায় তা ব্যক্ত হয়। মুসলমান নেতাদের মনোভাব পরে কিন্ত্রপ পরিবর্ত্তিত হয়েছে সে সম্বন্ধে এখানেই কিছু বলে রাখি।

দীর্ঘকালের সাধনায় ও সকল ধর্ম, বর্ণ ও শ্রেণীর লোকের আন্তরিক সহযোগিতার কংগ্রেস ভারতবর্ষে একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলে গণ্য হয়েছে। মি: জিল্লা এ মতবাদ গ্রহণে রাজী নন্। তিনি কংগ্রেসকে একটি হিন্দু প্রতিষ্ঠান বলেই গণ্য করেন ও সহরহ এই দাবি জানান যে, মোস্লেম লীগই সমগ্র ভারতের মুসলমান সমাজের একমাত্র মুখপাত্র ও প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান। কংগ্রেস লীগকে এরূপ সম্মান দিতে অসম্মত হওয়ায় উভয়ের মধ্যে সমস্ত অপোষ-রফা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়েছে।
বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে 'পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠায় লীগ বদ্ধপরিকর।
যে-সব অঞ্চলে মুদলমানেরা জনসংখায় অধিক সে-সব অঞ্চলে স্থায়ী
প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা লীগের লক্ষা। লীগের উদ্দেশ্য কতটা কার্যকরী হবে
বলা যায় না। সত্য গত মহাসমরে লীগও অসহযোগের মনোভাব অবলম্বন
করে। তপে তাঁর ছিল উদ্দেশ্য অক্সবিধ। তার মতে ভারতবর্ষে কংগ্রেস তথা
হিন্দু প্রাধান্ত নিরাক্তনা হলে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করা অসম্ভব।
তাঁদের প্রধান অভিযোগ—কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলি নাকি মুসলমানদের
উপর অথথা অত্যাচার করেছেন। কংগ্রেস মন্ত্রীসভাসমূহ ও প্রাদেশিক
লাটগণ একগোগে ও বিভিন্ন ভাবে এর প্রতিবাদ করলেও লীগ নেতারা
অভিযোগ করা থেকে নিরস্ত হন নি।

নিথিল-ভারত হিন্দু মহাসভা কয়েক বছর যাবং হিন্দু স্থার্থ রক্ষা কল্পে আন্দোলন চালিয়েছেন। এবারে এর বার্ষিক অধিবেশন হ'ল ৩০শে ডিসেম্বর (১৯৩৭) থেকে ১লা জাত্যারা (১৯৩৮) তারিথে আহ্মদাবাদ শহরে। বিনায়ক দামোদর সভারকর হলেন এবারকার সভাপতি। সভারকর মহাশয়ের কথা আমরা ইতিপূর্বে কিছু জেনেছি। তিনি আটাশ বছর নির্বাসন ও অন্তরীণ জীবন যাপন করে নৃতন শাসন-তন্তের আমলে সল্প মুক্তিলাভ করেছেন। অথও স্বাধীন-ভারত প্রতিষ্ঠা তাঁর আদর্শ। ভারত-মাতার সেবায় জাতি ধর্ম্ম বর্ণ নিবিশেষে সকলেরই সমান অধিকার —তিনি অভিভাষণে এই মত ব্যক্ত করেন। মোস্লেম লীগের মত হিন্দু মহাসভাও বর্ত্তমানে সক্রিয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত।

কংগ্রেসের পরবর্ত্তী অধিবেশন হ'ল ১৯শে ফেব্রুরারী তারিথে গুজরাটের প্রসিদ্ধ বারডৌলী তালুকের অন্তর্গত হরিপুরা গ্রামে। এতে সভাপতিত্ব করলেন স্থভাষচক্র বস্তু মহাশয়। স্থভাষচক্র দীর্ঘকাল ইউরোপে প্রবাস জীবন যাপন করতে বাধ্য হন। কাজেই **ইউরোপী**য় রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা প্রতাক্ষ। ইউরোপের সঙ্কটের কথা তিনি অভিভাষণে বিশেষভাবে বাক্ত করেন। ফেডারেশন বা সন্মিলিত রাষ্ট্ পরিকল্পনার প্রতি প্রগতিশীল ভারতীয়দের মনোভাব এতটা বিরূপ কেন সে সম্বন্ধে স্কুভাষচন্দ্র বলেন, "বাণিজ্য ও অর্থবিষয়ক রক্ষাকবচ-গুলিই এই পরিকল্পনার প্রতি আমাদের বেশী করে বিদ্বিষ্ট করেছে। কেবলমাত্র দেশরক্ষা বিভাগে ও প্ররাষ্ট্র-নীতিতেই যে ধনগণের অধিকার থাকরে না তা নয়, রাজম্বের অধিকাংশ বায়ের উপর জনপ্রতিনিধির বিন্দুমাত্র কর্ত্তর থাক্বে না ৷ যুক্তরাষ্ট্রের আমলে বড়লাট কর্ত্তক সংরক্ষিত অংশের জন্য রাজ্যের শতকরা আশী ভাগই বায়িত হবে। এ ছাড়া, রিজাত ব্যাদ্ধ, রেলওয়ে বোর্ড আগেই গঠিত হয়েছে। এগুলি যুক্তরাষ্ট্রের নামমাত্র অধীনে নিয়ন্ত্রিত হবে। রেল বিভাগের উপর আইন-সভার কোন কর্ত্তর থাক্বে না। দেশের আর্থিক উন্নতির মূলকথা যে মুদ্রানীতি ও বাটার হার দে-সব নিয়ন্ত্রণেও আইন-সভার হাত নেই। অনাানা রাষ্ট্রের সম্ভিত বাণিজ্য-চুক্তি করার স্বাধীনতাটুকুও ভারতীয় আইন-সভাকে দেওয়া হয়নি। ভারত-শাসন আইনে বাণিজা সংক্রান্ত যে-সব রক্ষাকবচ আছে তাতে ভারতের শিল্প-বাণিজ্য যথন ব্রিটিশ স্বার্থের প্রতিকূল হবে তথন কোনরূপ ব্যবস্থা দ্বারা ঐ গুলিকে রক্ষা করা সম্ভব হবে না। বুদি কথন কোন ব্রিটিশ পুণোর উপর অতিরিক্ত আমদানী শুষ ধার্যা করার বা আমদানী সম্পর্কে কড়াকড়ি ব্যবস্থা করার প্রস্তাব হয তা হলে বডলাট তা অগ্রাহ্ম করতে পারবেন !"

কংগ্রেসে ক্ষেডারেশন বা ভাবী যুক্তরাষ্ট্র বর্জন সম্পর্কে প্রস্থাব গৃহীত হয়। রাষ্ট্রপতি পরে স্বয়ং এর বিরুদ্ধে জোর আন্দোলন চালান।

স্ভাষচন্দ্রের রাষ্ট্রপতি থাকা কালে একটি সভাাবশ্রক বিষয়ে কার্যা

আরম্ভ হয়। আধুনিকতম বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে ভারতের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্রু ও স্মভাষচন্দ্র বস্থু সম্পূর্ণ একমত। তাঁরা মনে করেন, গান্ধীজী পরিকল্পিত কুটার শিল্প দারা সমাজের উপকার হলেও সমগ্র জাতির ধনদম্পদ, শক্তি ও শ্রীবৃদ্ধির জন্ম বৈজ্ঞানিক উপায়ে কলকারখানার প্রতিষ্ঠা ও শিল্পদ্রব্য উৎপাদন একান্ত আবশ্যক। ইতিপূর্কে ভারতের অন্ততম প্রধান বৈজ্ঞানিক ডক্টর মেঘনাদ সাহা এই বিষয়ে আলোচনা স্থক করেন। জবাহরলাল ও স্থভাষ্চন্দ্র এ বিষয়ের যুক্তিযুক্ততা স্বীকার করে ১৯৩৮ সালে কংগ্রেসের আমুকুল্যে একটি নেশকাল প্লানিং কমিটি বা জাতীয় পরিকল্পনা কমিট স্থাপন করেন। নেশস্থাল প্লানিং কমিটি ক্লষি, শিল্প, বাণিজা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়সমূহে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ ও কয়েকটি মিত্ররাজ্যের প্রতিনিধিও কমিটিতে যোগদান করেন। কমিটির প্রথম অধিবেশন হয় ১৯৩৮, ডিদেম্বর মাদে। এর দ্বিতীয় অধিবেশন হয় ১৯৩৯ সালের ৪ঠা থেকে ১৭ই জুলাই। পরিকল্পনা কমিটির কার্য্য সাতটি প্রধান ভাগে বিভক্ত—(১) কৃষি, (২) শিল্প, (৩) বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংখ্যা ও কার্য্যক্ষমতা পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়, (৪) রাস্থাঘাট ও জিনিষপত্র চলাচলের ব্যবস্থা, (৫) বাণিজ্য ও রাজস্ব, (৬) জনকল্যাণ, (৭) শিক্ষা। সাতাশটি সব-কমিটির উপর এসব বিষ্য়ের কার্য্য-ভার ক্রন্ত। জাতীয় জীবনের প্রত্যেকটি বিভাগ দম্বন্ধেই অফুসন্ধান ও আলোচনার বাবস্থা করা হয়েছে। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও অধ্যাপক কে টি শা পরিকল্পনা কমিটির অবৈতনিক সম্পাদক ও পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ রু সভাপতি। বলা বাহুলা, কংগ্রেসের আমুকুলো প্রতিষ্ঠিত হলেও কমিটি কোন দল বিশেষের প্রতিষ্ঠান নয়। সর্ব্ব শ্রেণীর ও সর্বব নলের বিশেষজ্ঞগণ নিয়েই এ গঠিত।

প্রদেশসমূহে আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় প্রতিবেশী করদ ও মিত্র রাজ্যের প্রজাদের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার উল্লেষ হয়। তালচর, ঢেনকানাল, রাজকোট, মহীশুর, হিন্দোল, জয়পুর, রণপুর, ত্রিবাছ্র, কোচিন প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যসমূহে জনগণ স্বায়ত্ত-শাসনের জক্ত আন্দোলন আরম্ভ করে ও সর্বপ্রকার তৃঃথ বরণের জক্ত প্রস্তুত হয়। দেশীয় প্রজা-সম্মেলনের অধিবেশনে সমষ্টিগত ভাবে স্বায়ত্ত-শাসন ও মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি হতে থাকে।

সন্মিলিত যুক্তরাষ্ট্র ও প্রাদেশিক আত্মকত্ত্ব একই সময় প্রবৃত্তিত না হওয়ায় এর একটি কুফল অবিলম্বে সকলের দৃষ্টিগোচর হ'ল। আমরা সমগ্র ভারতের অধিবাসী—এ বোধের পরিবর্ত্তে প্রাদেশিকতাই বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিহারে বিহারী ও প্রবাসী বাঙালীদের এই সমস্থা এসময় প্রবল হয়ে উঠে। কংগ্রেস এ বছর এ সমস্থার এইরূপ মীমাংসা করেন—(১) ভারতের যে-কোন প্রদেশে যে-কোন ভারতীয় চাক্রী পাওয়ার অবিকারী, (২) বিহারী ও বিহার-প্রবাসী বান্ধালীদের মধ্যে কোনরূপ বৈষম্য করা হবে না, (৩) ডোমিসাইল্ড্ সাটিদিকেট্ (বিহার-প্রবাসী প্রমাণ করার জন্ম নেওয়া হত) প্রথা লোপ, (৪) চাক্রি প্রাণীকে আবেদনে বিহারী বা ডোমিসাইল্ড্ উল্লেখ, (৫) কোন প্রদেশে কোন ব্যক্তি দশ বছর বাস করলেই ঐ প্রদেশে ডোমিসাইল্ড্ বলে গণ্য।

বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেস গ্রন্দেটের স্থক্কতি দেখে আসামেও জনমত কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা প্রতিষ্ঠার অন্তক্ক হয় ও এ বছর কংগ্রেস দলের নেতা গোপীনাথ বরদলুই অন্তান্ত দলের সহযোগে কংগ্রেস কোয়ালিশন বা সন্মিলিত মন্ত্রীসভা গঠন করেন। কংগ্রেসের কার্যাতালিকা এক ও অভিন্ন। কাজেই কংগ্রেস মন্ত্রীসভাসমূহের কার্য্যপ্রণালী সর্ব্বর প্রায় একই ধাঁচের হ'ল। তবে তাঁরা প্রধানতঃ এই চারিটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেধে

কার্য্য আরম্ভ করেন—(১) ভূমিকর ও রাজস্ব হ্রাদ, (২) প্রজাকে ভূমি স্বত্ব দান, ৩) ঋণ ও বাকী থাজনার দায় থেকে প্রজাদের মুক্তি, (৪) কলকারথানার শ্রমিকদের দৈনিক আট ঘণ্টা কার্য্যকাল ও মজুরির নিয়তম মান নির্দ্ধারণ। কংগ্রেসী প্রদেশসমূহে, এই উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষা রেখে নানা আইন বিধিবদ্ধ করার চেষ্টা হয়। মাদক দ্রব্য নিবারণ কংগ্রেসের একটি প্রধান কার্যা। এ বছর মাদ্রাজের সালেম জেলায় মাদক-দ্রব্য বিক্রেয় ও সেবন নিষিদ্ধ হয়। স-বর্ণ অ-বর্ণ নির্বিশেষে হিলুদের মন্দিরে প্রবেশাধিকার দানের জন্ম মাদাজ মন্ত্রীসভা বিশেষ অবহিত হন। বিহাত ও যুক্তপ্রদেশে মন্ত্রীসভার আরুকূল্যে প্রাপ্তবয়স্ক নিরক্ষর লোকদের শিক্ষা দান প্রচেষ্টার সূত্রপাত হয়। এই উপলক্ষো বিহারের শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর দৈয়দ মাহ্মুদের কার্যা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রন্মেন্ট ও শিক্ষিত সাধারণ উভয়েই এ বিষয়ে অবভিত হন ও নানা স্থানে শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করে নিরক্ষরদের অক্ষর জ্ঞান দানের চেষ্টা চলে। মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং অবৈতনিক ও আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা ভারতের সর্ববত্র প্রবর্তনের জন্ম 'ওয়ার্ধা স্কীম' নামে একটী শিক্ষা পরিকল্পনা প্রনয়ন করেন। এ পরিকল্পনা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ মহলে বিশুর আলোচনা ও বিতর্ক হয়। শেষে ভারত-গবর্ণমেন্ট পরিকল্পনার মূলনীতি গ্রহণ করে এ সম্বন্ধে ইতি-কর্ত্তবা নিষ্কারণের জন্ম বোমাইয়ের প্রধান মন্ত্রী বালগঙ্গাধর থেরের সভাপতিকে একটি কমিটি গঠন করেন। বৃক্তপ্রদেশের মন্ত্রীসভা গ্রাম উন্নয়ন কার্য্যে বিশেষ ভাবে মন দেন ও একটি বিভাগ খুলেন। এই বিভাগের অধীন প্রচারকগণ দূর দূরান্তের গ্রামে ও পল্লীতে জনদেবায় নিয়োজিত হন।

এ বছর হিটলার চেকোঞ্লোভাকিয়ার স্থদেতেন জার্মান অংশ দাবি করায় সেপ্টেম্বর মাসে ইউরোপে মহাসমর আসন্ন হয়ে পড়ে। সোভিয়েট রুশিয়াকে বাদ দিয়ে ব্রিটেন, ফ্রান্স. ইটালী ও জার্মানী এই চতুঃশক্তির প্রতিনিধিবর্গ মিউনিকে এক বৈঠকে দম্মিলিত হন ও একটি চুক্তিতে মাবদ্ধ হয়ে হিটলার কর্তৃক চেকোশ্লোভাকিয়ার অঙ্গচ্ছেদ প্রস্তাবে দম্মতি দান করেন। চেকোশ্লোভাকিয়ার স্থরক্ষিত দীমান্ত এইরূপে অবিলম্বে হিটলারের করতলগত হয়। তথনই অনেকে অস্থান করেছিলেন, মিউনিক চুক্তি অদূর ভবিশ্বতে শুধু চেকোশ্লোভাকিয়া বিনাশেরই কারণ হবে না, যে মহাদ্মরকে ঠেকিয়ে রাথ্বার জন্ম এরপ করা হ'ল তাও অতি শীঘ্র আরম্ভ হবে! আর এর ঠিক এক বছর পরেই ইউরোপে দ্বিতীয় মহাদ্মর বেধে যায়।

কর্ত্তপক্ষ অবিলম্বে ভারতবর্ষে ফেডারেশন প্রবন্তনের জন্ম চেষ্টিত ২ন। বড়লাট লর্ড লিনলিথ গো এ উদ্দেশ্য প্রচার কার্য্য ও আরম্ভ করেন। স্থভাষচন্দ্র বস্থ ফেডারেশন বা যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পাণ্টা আন্দোলন স্থক্ষ করলেন। তিনি এ কার্য্যে কংগ্রেদ সমাজতন্ত্রীদের পূর্ণ সমর্থন পেলেন। মুভাষচন্দ্রের সহযোগী ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণও প্রস্তাবিত ফেডারেশনের স**ম্পূ**র্ণ বিরোধী। তবে তাঁরা প্রদেশসমূহের মত কেন্দ্রেও যে বড়লাটের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ সম্পর্কে সীমা নির্দ্ধের আধাস পেলে একে একেবারে মগ্রাহ্য করবেন না, এমনও কিন্তু বুঝা যায় নি। তাই স্থভাবচন্দ্র নিজ মত চালু করবার জন্ত সহযোগীদের সঙ্গে পরামর্শনা করেই পর বছরের সভাপতি পদের জন্ম নির্মাচনপ্রার্থী হলেন। পরে তিনি ও ঠার সহবোগীদের মধ্যে যে বাদ-প্রতিবাদ হয় তাতে স্পষ্ট বুঝা যায়, স্কুভাষচন্দ্র ঐরূপ সন্দেহ বশেই স্বাধীনভাবে নিস্নাচন প্রাণী হন! প্রস্তাবিত ফেডারেশনের বিরুদ্ধে জনমত প্রবল। স্থতরাং স্থভাষচন্দ্র বস্থ ও ডাঃ পট্টভি দীতারামায়ার মধ্যে প্রতিহন্দিতায় স্কুভাষচক্রেরই জয় হ'ল মহাত্মা গান্ধী নির্বাচনের পরে একটি বিবৃতি প্রদান করেন। তাতে তিনি বলেন যে, নির্ব্বাচনে স্কভাষচন্দ্রের জয় তাঁরই পরাজয়।

অতঃপর ওয়ার্কিং কমিটির বার জন সদস্য পদত্যাগ করেন। কংগ্রেসের যাবতীয় কার্যাভার স্থভাষচন্দ্রের উপর পড়ে। এবারে ১৯৯৯ সালে মধ্যপ্রদেশের ত্রিপুরী গ্রামে কংগ্রেস হওয়ার কথা। কংগ্রেস অধিবেশনের অল্প কয়েকদিন পূর্ব্বে মহান্মা গান্ধী কাথিয়াবাড়ের রাজকোট নামক একটি ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্যে অনশনপ্রত আরম্ভ করেন। রাজকোটে স্বায়ন্ত-শাসন প্রবর্ত্তন কল্পে সন্দার বল্লভভাই পটেল ও রাজা ঠাকুর সাহেবের মধ্যে যে চুক্তি হয়, ঠাকুর সাহেবের তরফে তা ভঙ্গ করাই গান্ধীজীর অনশনের কারণ। আবার ভারতময় বিক্ষোভ ও চাঞ্চল্য উপস্থিত হ'ল। বড়লাট লর্ড লিন্নিথগো সফর বাতিল করে দিল্লীতে ফিরে এলেন ও এ বিষয়ের মীমাংসার জন্ম নিজে হস্তক্ষেপ করলেন। তাঁরই চেষ্টায় ফেডারাল কোটের প্রধান বিচারপতি সাশ্ব মরিস্ গাওয়ার মধ্যস্থ হতে স্বীকৃত হন। কয়েক দিনের মধ্যেই কাগজপত্র পরীক্ষা করে তিনি ঠাকুর সাহেবের প্রতিশ্রুতি রক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করে রায় দেন।

এরই মধ্যে ত্রিপুরীতে কংগ্রেসের অধিবেশন হ'ল, ১০ই--১২ই মার্চ্চ। তথন মহাত্মাজী অনশনত্রত ভঙ্গ করলেও কংগ্রেসে যোগদান সমীচীন বিবেচনা করলেন না। কংগ্রেসের উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দ, মার সমাজ-তঙ্গীরা, গান্ধীজীর নেতৃত্বে আস্থা জ্ঞাপন করে তাঁর ইচ্ছা মত ওয়াকিং কমিটির সভ্য মনোনয়ন করার নির্দেশ দিয়ে এক প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। স্থভাষচন্দ্র ত্রিপুরীতে উপস্থিত হলেও অস্ত্রতা নিবন্ধন কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করতে পারেন নি, তাঁর স্থলে মৌলানা আবুলকালাম আজাদ সভাপতির কার্য্য করেন।

কংগ্রেস যথন উক্তরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন তথন স্থভাষচন্দ্রের পক্ষে গান্ধীজীর পরামশ ব্যতিরেকে কার্য্য করা অসম্ভব হ'ল। উভয়ের মধ্যে মত সাম্য ঘটাবার চেষ্টা হ'ল। কিন্তু এ চেষ্টা ফলবতী হ'ল না। কাজেই,

পরবর্ত্তী ০০শে এপ্রিল ও ১লা মে তারিথে কল্কাতায় অমুষ্ঠিত নিথিলভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে, শেষ চেষ্টা হবার পর, স্থভাষচক্র পদত্যাগ করলেন। তথন বাবু রাজেক্রপ্রসাদ অস্থায়ী সভাপতি নিযুক্ত হন। এ ব্যাপার নিয়ে বঙ্গদেশে তাঁর বিক্ষোভ উপস্থিত হয়। স্থভাষচক্র 'মরওয়ার্ড ব্লক' বা 'অগ্রগামী দল' গঠন করেন। এর উদ্দেশ্য কংগ্রেমের ভিতরে থেকে বামপন্থীদের সংহত করা ও কেডারেশন প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে আন্দোলন চালান। কিন্তু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য ভাবে জন আন্দোলন উপস্থিত করার শৃন্ধলা ভঙ্গের অপরাধে স্থভাষচক্র তিন বছরের জক্ত

কংগ্রেদ মন্ত্রাগভাগুলি কংগ্রেদের আদশ সম্মুখে রেখে কাজ করে চল্লেন। বোম্বাই শহরে মাদক দ্রবা ১৯৩৯,১লা আগস্ট বে-আইনী ঘোষিত হ'ল। এখানে বলা আবশ্যক যে, সিন্ধু মন্ত্রীসভা কংগ্রেসী না হয়েও থাঁ বাহাত্ত্র আল্লাবন্ধার নেতৃত্বে কংগ্রেদের কন্ম-ধারা অনেকক্ষেত্রে অন্তুসরণ করেন। জনসাধারণের কল্যাণার্থ বাংলার অকংগ্রেদী হক-মন্ত্রীমণ্ডলও প্রজাম্বর আইনের সংশোধন করান ও প্রজাকে ভূমিম্বর দান করেন। ওদিকে ফেডারেশন প্রতিষ্ঠারও নানা আয়োজন চল্তে লাগ্ল। কিন্তু

কিছু আগে মিউনিক চুক্তির কথা বলেছি। এর পর ছ' মাস যেতে না বেতেই হিটলার চেকোল্লোভাকিয়া ছত্রভঙ্গ করেন ও অধিকাংশই নিজ করায়ন্ত করেন। হিটলারের প্রধান সহায় মুসোলিনী। ব্রিটেন ও ফ্রান্স এঁদের উদ্দেশ্য ব্যাহত করবার জন্ম অগত্যা সোভিয়েট রুশিয়ার শরণাপন্ন হ'ল। দীর্ঘ তিন মাসকাল কথাবার্তা ও আলোচনা চালিয়েও পরস্পরের মধ্যে সাহায্যমূলক কোন চুক্তি নিষ্পন্ন হ'ল না। ওদিকে হিটলারের দাবি খুবই বেড়ে যায়। তিনি তথন পোলণ্ডেরও থানিকটা দাবি করে বদলেন। বিটেন ও ফ্রান্স পোলণ্ড রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিল। পরে অকস্মাৎ ২০শে আগষ্ট (১৯৯৯) তারিথে জার্ম্মানী ও সোভিয়েট কুশিয়ার মধ্যে বিধিবদ্ধ অনাক্রমণাত্মক চুক্তির কথা প্রকাশিত হ'ল। পরবত্তী ১লা সেপ্টেম্বর হিটলার পোলণ্ড আক্রমণ করেন। এর ছ'দিন পরেই ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্ম্মানীর বিকদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে।

এইরূপে রিটেন যুদ্ধরত হওয়ায় দামাজ্যের উপর প্রতিক্রিয়া হ'ল খুব। বিভিন্ন ডোমিনিয়ন একে একে ব্রিটেনের পক্ষে লড়বার প্রতিশ্রুতি দিলে। গ্রেট ব্রিটেন মহাসমরে লিপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষকেও সমর-রত দেশ বা রাষ্ট্র বলে ভারত-সরকার ঘোষণা করেন। এ ব্যাপারে কর্ত্রপক্ষ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের মতামত গ্রহণ আবশ্যক বিবেচনা করলেন না, উপরন্ধ সামরিক অবস্থা বিবেচনা করে বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন ও এ উদ্দেশ্যে অভিন্যান্স জারী হয়। ফেডারেশন প্রতিষ্ঠাও অনির্দিষ্ট কালের জন্ম স্থগিত রাখা হয়। কংগ্রেস বরাবরই ফাসিষ্ট ও নাৎসী নীতির বিরোধী। হিটলার মুসোলিনী যথনই বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বাধীনতা হরণে উন্নত হয়েছেন তথনই তাঁরা এ কার্যোর যথাসাধ্য প্রতিবাদ করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে বিপন্ন রাষ্ট্রদের সাহায্য দানেও তৎপর হয়েছেন। সামাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি তাঁদের কার্য়ো এ যাবং তেমন প্রতিবন্ধকতা করেন নি। বর্ত্তমানে জাঁর। গণতম্বনীতির দোহাই দিয়েই সমরে অবতীর্ণ। কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি এ সময় একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন। তাতে এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, কংগ্রেদ গণতম্বনীতির পক্ষপাতী ও নাৎসী-তন্ত্রের ঘোরতর বিরোধী। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টও গণতন্ত্র বজায় রাথার জন্ম যুদ্ধরত। কাজেই ভারতবর্ষে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করা ব্রিটেনের অবশ্য কর্ত্তরা। তা হলেই কংগ্রেস তাকে স্বচ্ছলচিত্তে সাহায্য করতে পারবেন। কমিটি ব্রিটেনের নিকট থেকে এ উদ্দেশ্যে স্পষ্ট বির্তি দাবি করেন। বড়লাট লর্ড লিন্লিথগো কংগ্রেস, মোস্লেম লীগ, হিল্ মহাসভা, উদারনৈতিক সজ্য প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের তরফে ও স্বতন্ত্রভাবে অন্যুন বায়ান্ন জন প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাং করেন। তিনি অতঃপর একটি বির্তিনান করে বলেন যে, বিভিন্ন দলের প্রতিনিধি নিয়ে একটি পরামশ সভা গঠন করবেন। আগল উদ্দেশ্যের বিষয় কিন্তু তাতে বিশেষ পরিস্ফুট হয় নি। তিনি পরে অবশ্য তার শাসন-পরিষদ বন্ধিত করে জন-প্রতিনিধি গ্রহণের প্রভাব করেন, কিন্তু এর সঙ্গে এই শন্তি জুড়ে দেন যে, কংগ্রেসকে এই সদস্য-সংখ্যা ও প্রাদেশিক শাসন ব্যবহা সম্পর্কে পূর্ব্বাক্তেই মিঃ জিন্নার সঙ্গে একমত হয়ে কাজ করতে হবে। হতিমধ্যে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিট ২২শে অক্টোবর কর্ত্বপক্ষকে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য জানিয়ে মন্ত্রীসভাগ্রেকি পদত্যাগ করেতে নির্দেশ দেন। নবেন্ধর মাসের মধ্যেই একে একে তাঁরা পদত্যাগ করেন। অতঃপর মাত্র আসামেই মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। অন্ত সাতটি প্রদেশে গ্রণ্রিগণ বিশেষ ক্ষমতা বলে শাসনভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন।

মহাত্মা গান্ধী পোলণ্ডের এই আকস্মিক বিপদে বিশেষ ছঃথ প্রকাশ করে এই বিবৃতি দেন। ব্রিটেন ও ফ্রান্স গণতন্ত্র নীতির প্রতিষ্ঠা কল্পে যে আসরে অবতীর্ণ হয়েছে তাতেও তিনি আনন্দ জ্ঞাপন করেন। তবে তিনি একথাও সঙ্গে স্থানান যে, জগতে হিংসার পথ মুক্তির পথ নয়, হিংসার প্রতিক্রিয়ায় হিংসাই প্রযুক্ত হয়ে থাকে, অহিংসাই জগতকে আসন্ন ধ্বংসের পথ থেকে রক্ষা করতে পারে। গান্ধীজী অবশ্য ঘীকার করেন, জগতে এরকম অবহা এথনও উপনীত হয় নি। স্ক্তরাং প্রত্যেককেই দেশ-রক্ষার দিকে অবহিত হতে হবে।

আধুনিকতম অন্ত্রশস্ত্রের সাহায়ো পোলও জয় করতে হিটলারের

পক্ষকালও লাগে নি। বর্ত্তমান যন্ত্র-চালিত বাহিনী ও বিমানপোত কিরূপ সর্ব্ধবংশী ও স্বল্পকালে বিজয়ী হতে পারে আবিসিনিয়া যুদ্ধে তা প্রমাণিত হয়েছে। চীন এবং স্পেনেও তার মহড়া দেখা গিয়েছে। জার্মানীর অগ্রগতির মধ্যেই কশিয়া পোলণ্ডের সীমা অতিক্রম ক'রে এর মধ্যে প্রবেশ করে এবং ব্রেইলিটভ্স্ শহরে জার্মানী ও রুশিয়ার মধ্যে পোলও ভাগবাঁটোয়ার। মূলক একটি চুক্তি নিষ্পন্ন হয়। অনেকের বিশ্বাস, পূর্ববর্ত্তী জার্মান-সোভিয়েট সন্ধির মধ্যে পোলণ্ডের ভাগবাঁটোয়ারার কথাও ছিল। উত্তর-পশ্চিম ইউরোপে ত্রিটিশ প্রাধান্ত বিনষ্ট করবার উদ্দেশ্যে হিটলার ওথানে সোভিয়েট কশিয়ার প্রতিপত্তি বুদ্ধির পক্ষপাতী হয়। কশিয়াও উভয়ের মধ্যবন্তী লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া ও এস্তোনিয়ায় নিজ প্রভাব বিস্তার করে ফিন্ল্যাণ্ডের দিকে দৃষ্টি-ক্ষেপ করে। ফিন্ল্যাণ্ড কয়েকমাদ যাবৎ রুশিয়াকে প্রতিরোধ করনেও শেষ পর্যায় তাকে রুশ প্রভাব স্বীকার করে নিতে হয়। এ রকম অবস্থায় ব্রিটেন ও ফ্রান্সের পক্ষে হিটলারের বিরুদ্ধে কোন দুঢ় প্রা অবলম্বন আবিশ্র ক হয়ে পড়ে। জাগানী ম্যাগ্নেটিক মাইন বসিয়ে বহু ব্রিটিশ ও নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের বাণিজ্যপোত বিনষ্ট করে। ব্রিটেন ও ফ্রান্স উভয়েই আর্থিক অবরোধ দারা জার্মানীকে বাগ মানাতে বাস্থ থাকে। ইউরোণের প্রতিটি ঘটনায়ই ভারতবর্ষের উপর প্রতিক্রিয়া হতে লাগল।

## জীবন-আহবে

( >>80->>84 )

ইউরোপে সংগ্রাম ক্রমশঃ ব্যাপক হয়ে পড়ল। ভারতবর্ষে প্রাদেশিক লাটগণ কংগ্রেসী মন্ত্রীসভার পদত্যাগের পর শাসনভার নিজ নিজ হত্তে গ্রহণ করলেন। বড়লাট লর্ড লিন্লিথগো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নেতৃবর্গের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে যে বির্তি দান করেন তার কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। এর পর পুনরায় ১৯৪০ সালের এই ফেব্রুয়ারী মহাত্রা গান্ধীর সঙ্গে বড়লাটের সাক্ষাংকার ঘটে, কিন্তু এতেও কোন ফলোদয় হয় নি। গান্ধীজী এর পর একটা বিবৃতি প্রসঞ্চে বলেন যে, কংগ্রেসের দাবি এবং বড়লাটের প্রভাব উভয়ের মধ্যে মূলগত পার্থক্য রয়েছে। কংগ্রেস চান—বাইরের কারো অপেক্ষা না রেখে সমগ্র জ্ঞাতির প্রতিভূষ্ক্রপ নিজের ভাগ্য নিজেই নিয়ন্ত্রণ করতে, আর ব্রিটিশ গবর্গমেন্ট চান—ভারতের শাসন-তন্ত্র নিয়ন্ত্রণে তাঁদের চরম অধিকার। কাজেই উভয়ের মধ্যে যথন এতই মূলগত বা নীতিগত মতানৈক্য বিহামান তথন আর আপোষ-রফার সম্ভাবনাই রইল না। এই ব্যর্থতার মধ্যে বিহারের রামগড়ে ১৯শে ও ২০শে মার্চ্চ তারিখে মৌলানা আবুলকালাম আজ্ঞাদের সভাপতিত্রে কংগ্রেসের বিপ্রকাশং অধিবেশন অন্তর্গত হ'ল।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ অভিভাষণে বিহার তথা রামগড়ের ঐতিহাসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাষ্ট্রক গুরুত্ব বর্ণনা করেন। ভারতবর্ধের অক্সতম আদিম অধিবাসী বা আদিবাসী অধ্যুষিত এই রামগড় আর্য্য ও আর্য্যপূর্ব্ব সভ্যতা-সংস্কৃতির মিলন-ক্ষেত্র। অপেকারুত আধুনিক যুগে বাঙালীদের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হয়। গত শতাব্দীর প্রথম পাদে জেলার প্রধান শহর ছিল রামগড়। এখানে কিছুকাল রাজা রামমোহন রায় মেজিষ্ট্রেট জন ডিগবির দেওয়ানের কার্য্য করেছিলেন।

মূল সভাপতি মৌলানা আবুলকালাম আজাদ অভিভাষণে ভারতের রাষ্ট্রীয় দাবির কথা উল্লেখ করেন। মহাসমরে কংগ্রেসের যোগদানে বিরতির কারণসমূহ বিশদভাবে ব্যক্ত করে বলেন যে, ভারতীয় মহাজাতির আত্মকর্তৃত্ব লাভ হলে তাঁরা জগৎ থেকে সাম্রাজ্ঞাবাদী তথা নাৎসী অত্যাচার ও সংঘর্ষের বিলোপসাধনে ধন জন দিয়ে প্রাণপণে সানন্দে যোগদান করবে। ভারতবর্ষ আত্মকর্তৃত্ব লাভ করলে সংখ্যাগরিষ্ঠদের হাত থেকে সংখ্যালিষ্টিচদের কোনরূপ নির্যাতন বা অপমানের আশক্ষা আদবে নেই, তাঁর অসম্প্রদায় মুসলমানদের ত নেই-ই। তিনি অভিভাষণের উপসংহারে যা বলেন তা সত্যসত্যই প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে

"গত এগার শ' বংসরের ভারতবর্ষের ইতিহাস আমাদের ( হিন্দু ও মুসলমান ) উভয়েরই কীর্ত্তিগোরবে সমুজ্জন। আমাদের ভাষা, কাবা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্প, পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, দৈনন্দিন জীবনের অসংগ্য ঘটনা—এর সপক্ষে উভয়েরই প্রচেষ্টার সাক্ষ্য দেয়। জাতীয় জীবনের এমন কোন দিকই নাই যার উপর এই সম্মিলিত প্রচেষ্টার ছাপ না পড়েছে। আমাদের ভাষা পৃথক্ ছিল, কিন্তু কালে আমরা এক ভাষাতেই কথা বলতে শিথেছি; আমাদের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি স্বতম্ন ছিল, কিন্তু পরস্পরের উপরে পরস্পরের ক্রিয়া-প্রতিক্রয়া হওয়ায় শেষে উভয়ের সংমিশ্রণে এ-সবই অভিন্ন আকারে দেখা দিয়েছে। আমাদের আগেকার পোষাক পুরাতন চিত্রে দৃষ্ট হয়, আজকাল কাউকে আর একপ পোষাকে দেখা যায় না। এই স্মিলিত সম্পদ্ধ আমাদের এক-

জাতীয়তারই প্রতাক। সামরা এটি পরিত্যাগ করে সে বুগে ফিরে বাব না বেখানে সামরা স্বতন্ত্র ছিলাম। বিদি কোন হিন্দু মনে করেন বে, হাজার বছর পূর্বেকার হিন্দুর জীবন-বাপন প্রণালা আবার ফিরিয়ে আনবেন তবে বল্তে হবে এ তাঁর দিবাস্থপ্র। আবার বিদি কোন মুদলমান মনে করেন যে, হাজার বছর পূর্বে ইরাণ ও মধ্য-এশিয়ার যে সভ্যতা ও সংস্কৃতি সঙ্গে করে এনেছিলেন তা সবই তিনি জাগিয়ে তুলবেন তবে তিনিও সমান আন্ত, তাঁর এই আন্তি যত শান্ত দূর হয় ততই মধ্যা। এই তুইটি চিন্তাই অস্বাভাবিক, বাস্তবের সঙ্গে এর কোন বোগ নেই। আমার দৃঢ় মত এই, ধর্মো এরপ পুনক্ষজীবনের অবকাশ আছে, কিন্তু সামাজিক ব্যাপারে এর কোনই স্থান নেই।"

এই সময়ের কিছুকাল পূর্ব্ব থেকেই শুধু ধর্মে নহে, আচারে-ব্যবহারে, পোষাকে-পরিচ্ছদে, ভাষায়-সাহিত্যে, সভ্যতায়-সংস্কৃতিতে হিন্দু এবং মুদলমান তুই স্বতন্ত্র জাতি বলে যে প্রচারকার্য্য চলেছে, আর মিঃ জিল্লার মত একজন প্রগতি-অভিমানী নেতা যে এর সমধিক প্রশ্রেষ দিচ্ছেন, সভাপতির মঞ্চ থেকে মৌলানা আবুলকালাম আজাদ তার সমুচিত জবাব দিলেন। কংগ্রেস অধিবেশন কালে রামগড়ে ভীষণ বারিপাত হয়, কিন্ধ উপস্থিত প্রতিনিধিমগুলী অবিচলিত চিত্তে নিজার সঙ্গে এক হাঁটু জলের ভিতর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অধিবেশনের কার্য্য সমাধা করলেন। এবারকার কংগ্রেসের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল "ভারতবর্ষ এবং যুক্ত-সমস্তা"। এই সম্পর্কে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তার আলোচনায় পণ্ডিত জ্বাহরলাল নেহ্ন্দ, বল্লভভাই পটেল, মহাত্মা গান্ধী প্রমুথ নেতৃত্বন্দ যোগদান করেন। প্রস্তাবিটি দীর্ম হলেও এর মূল অংশের মর্ম্ম এথানে দিলাম:

"ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট ভারতবাদীদের কোনরূপ জিজ্ঞাদাবাদ না করে ভারতবর্ধকে যুদ্ধরত দেশ বলে ঘোষণা এবং সমরকালে ভারতবর্ষের ধন জন ব্যবহার করায় জাতির প্রতি ভীষণ অবমাননা প্রদর্শন করেছেন বলে কংগ্রেস মনে করেন। কোন আত্মসম্মানবিশিষ্ট স্বাধীনতাপ্রিয় জাতি এরূপ অবমাননা সন্থ করতে পারে না। সম্প্রতি ভারতবর্ষ সম্পর্কে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট পক্ষে যে-সব ঘোষণা করা হয়েছে তাতে ম্পষ্ট বুঝা যায় গ্রেট ব্রিটেন আদতে তার সাম্রাজ্যবাদী মতলব হাসিল করবার জন্মু এবং তার সাম্রাজ্য-সংরক্ষণ শক্তি স্কৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করবার জন্মই এ যুদ্ধ পরিচালনা করছেন। ভারতবর্ষ এবং আফ্রিকা ও এশিয়ার অন্তান্ম দেশের সম্পদ্শোষণের উপরই এই সাম্রাজ্যের ভিত্তি।

"এরপ ক্ষেত্রে কংগ্রেস প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুদ্ধে সাহায্য করতে পারেন না; কারণ যুদ্ধের সাহায্য মানে যথন শোষণকার্য্যেরই অপ্রতিহত স্থায়িত্ব রক্ষা। স্থতরাং কংগ্রেস ভারতীয় সৈল্লদের দিয়ে গ্রেট ব্রিটেনের পক্ষে যুদ্ধ করানো এবং ভারত হতে যুদ্ধের জল্ল ধন জন নেওয়া সমর্থন করেন না। এখানে যে-সব সৈল্ল সংগৃহীত হবে বা টাকাকড়ি সংগ্রহের বাবহা হবে তা ভারতের স্লেচ্ছাকৃত সাহায্য বলে গণ্য হবে না; কংগ্রেস সমর্থিত কোন প্রতিষ্ঠানই ধন জন বা জিনিষপত্র দিয়ে সাহায্য করতে পারেন না।

"কংগ্রেস ঘোষণা করছেন যে, পূর্ণ স্বাধীনতা ভিন্ন ভারতবাসীর নিকট কিছুই গ্রাছ হবে না। সামাজ্যবাদের কক্ষের মধ্যে ভারতবর্ধের স্বাধীনতা অসম্ভব। সামাজ্যের অস্তর্ভুক্ত থেকে ডোমিনিয়ম ষ্টেটস বা অস্তর্ন্নপ শাসন-তন্ত্র ভারতবর্ধের পক্ষে সম্পূর্ণ অপ্রযোজ্য, একটি বিরাট্ জাতির পক্ষে মর্য্যাদাহানিকর। অস্তর্নপ ব্যবস্থা ভারতবর্ধকে বিটিশ কর্ম্মপদ্ধতি ও আর্থিক সংস্থার সঙ্গে বেধে রাথতে চাইবে। ভারতের অধিবাসীরাই ভারতবর্ধের শাসন-তন্ত্র নির্মণণ এবং জগতের অস্তান্ত দেশের সঙ্গের স্বাধনারী । সাবালক মাত্রেরই ভোটে নির্মাচিত গণ-পরিষদ দ্বারা একার্য্য সম্ভবে।

"কংগ্রেসের আরও অভিমত এই যে, সাম্প্রদায়িক মিলনের সব রকম চেষ্টা করতে প্রস্তুত থাকলেও তাঁরা মনে করেন গণ-পরিষদের মারফতই সত্যকার মিলন স্থাপন সহজ্ঞ্জাধ্য। কারণ এই গণ-পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ দল বা সম্প্রদায়গুলির প্রতিনিধিরা পরস্পর সম্মত হয়েই সংখ্যালঘিষ্ঠদের স্বার্থ রক্ষায় তৎপর হবেন। আর যদি কোন বিষয়ে তাঁরা একমত না হতে পারেন তবে 'ট্রাইব্যুনাল' বা সালিশী দ্বারা যথাযোগ্য মীমাংসা করা চলবে। গণ-পরিষদ ব্যতিরেকে কোন ব্যবস্থাই চরম বলে গণ্য হবে না। স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং জাতীয় ঐক্যই হ'ল ভারতবর্ষরে শাসন-তব্রের ভিত্তি। কংগ্রেসে ভারতবর্ষকে থণ্ডিত করা এবং জাতি হিসাবে ভাগ করার সম্পূর্ণ বিরোধী। কংগ্রেসের এমন শাসন-তন্ত্রই সর্বদা লক্ষ্য যেথানে ব্যক্তি এবং সমষ্টি উভয়েরই পূর্ণ স্বাধীনতা এবং উন্নতির সন্বপ্রকার স্থ্যোগ দেওয়া হবে এবং যা দ্বারা সামাজিক সন্থায় দ্বীভূত হয়ে স্থায়ের উপরে প্রতিন্তিত ন্তন সমাজ গঠিত হবে।

"ভারতের স্বাধীনতার পথে ভারতীয় রাজস্তবর্গের বা স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিদেশীর বিদ্ন ঘটাবার কোনরূপ অধিকার আছে বলে কংগ্রেস স্বীকার করেন না। সামস্ত রাজ্যেই হোক বা প্রদেশেই গোক, ভারত-শাসনের কর্ভ্য জনসাধারণের হস্তেই স্তম্ভ থাক্বে এবং তাদের স্বার্থের নিকট অস্ত্র স্বার্থ অবনমিত থাক্বে। কংগ্রেস বিশ্বাস করেন, সামস্ত রাজাদের নিয়ে যে সমস্তার উদ্ভব হয়েছে তা ব্রিটিশেরই স্পষ্ট এবং এর কোন সম্ভোষজনক নীমাংসা হতে পারে না যত দিন ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ বিদেশী শাসনমুক্ত বলে ঘোষিত না হবে। ভারতবাসীর স্বার্থের সঙ্গে বিদেশী স্বার্থের সংঘাত না ঘটলেই এ সমস্তার শীদ্র নীমাংসা হবে।

"কংগ্রেস প্রদেশসমূহ হতে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা সরিয়ে এনেছেন। যুদ্ধে

কোনরূপ সহযোগিতা না করা আর বিদেশীর শাসন-বিমৃক্ত হবার জন্ত কংগ্রেসের সঙ্কল্প কার্য্যকরী করার জন্ত হঁ তাঁরা এ পছা অবলম্বন করেছেন। এই প্রারম্ভিক কার্য্যের স্বাভাবিক পরিণতি হ'ল আইন অমান্ত; সংশ্লিষ্ট প্রতিচানগুলিকে এ কার্য্যের উপযুক্ত করে তোলা হলেই বা কোন সঙ্কট স্পষ্টির প্রয়োজনীয়তা অমূভব করলেই কংগ্রেস নিঃসন্দেহচিত্তে এ কার্য্যে কাঁপিয়ে পড়বেন। কংগ্রেস গান্ধীজীর ঘোষণার প্রতি কংগ্রেস-সেবীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, তিনি যদি নিয়ম শৃষ্খলা ঠিকঠিক অমূবর্ত্তিত হচ্ছে এবং স্বাধীনতা সঙ্কল্পের গঠনমূলক কার্য্যাবলী অমূক্ত হচ্ছে বলে ব্রুতে পারেন তবেই আইন অমান্ত পরিচালনার গুরুত্ভার গ্রহণ করবেন।

"কংগ্রেস জাতি বর্ণ ধর্মা নির্নিরশেবে সকল সম্প্রদায়েরই সেবা ও প্রতিনিধিত্বের অভিলাষী, কেননা কংগ্রেসের স্বাধীনতা-সংগ্রাম সমগ্র জাতিরই জন্ম। স্কুতরাং কংগ্রেস এই আশা পোষণ করেন যে, এই আন্দোলনে সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায়ই যোগদান করবে। আইন অমাক্র বা সত্যাগ্রহের উদ্দেশ্য সমগ্র জাতির মধ্যেই ত্যাগের ভাব উদ্রিক্ত করা।"

রামগড় অধিবেশন দ্বিতীয় দিনেই পরিসমাপ্ত হ'ল। এথানে আর একটি সভার কথাও উল্লেখযোগ্য। স্থভাষচক্র 'ফরওয়ার্ড ব্লকে'র পক্ষে কংগ্রেস-নিরপেক্ষ ভাবে রামগড়েই একটি সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন। সর্ব্ধপ্রকারে যুদ্ধকার্য্যে বাধাদানই ছিল এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য।

প্রতিনিধিবর্গ ন্তন সঙ্কল্প নিয়ে স্ব স্থানে ফিরে গেলেন।
সত্যাগ্রহের প্রতিজ্ঞাপত রচিত হ'ল। বিভিন্ন প্রদেশে এসব বিতরিত
হ'ল। মহাত্মা গান্ধী নাৎসী-অত্যাচার বিরোধী, অথচ এই সময়কার যুক্তে ব্রিটেনকে সাহাত্ম করতে পারলেন না। কারণ স্কুম্পষ্ট। ভারতবর্ষের শাসন-কর্ভ্য ভারতবাসীর হাতে অর্পণ করতে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট সম্পূর্ব নারান্ধ। গান্ধীজী এবারে কংগ্রেস-প্রস্তাব সম্বায়ী আইন অমাক্ত আরম্ভ



স্থভাষচন্দ্ৰ বস্থ



পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্ফ

করলেন বটে, কিন্তু এবারকার আন্দোলন নিবদ্ধ রাথ্লেন নির্দিষ্ট লোকের মধ্যে। তবে এতে করেও বিশুর লোক কারারুদ্ধ হলেন। বিভিন্ন স্থলে বিশুর কংগ্রেস-সেবী কারাবরণ করলেন। ওয়াকিং কমিটির সভ্যগণ এবং প্রাক্তন প্রাদেশিক মন্ত্রীসভার মন্ত্রীগণও এ থেকে বাদ পড়েন নি। মহাত্রা গান্ধীর নেতৃত্বে ও আদেশে সর্ব্বএই শান্তিপূর্ণ ভাবে এই ব্যক্তিগত আইন অমাক্ত চল্তে লাগ্ল। বর্ষশেদে দেখা গেল, এক এশ জন প্রাক্তন মন্ত্রী, তিন শত কুড়ি জন আইন-সভার সদস্য, কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির এগার জন সদস্য ও নিথিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির একশত চুয়াত্তর জন সভ্য কারাবদ্ধ হয়েছেন। কংগ্রেস ১৯৪১ সালের প্রথমে আন্দোলন হগিত করলেন। কিন্তু কংগ্রেস-সভাপতি মৌলানা আজাদ থরা জান্ত্রারী গ্রেপ্তার হন এবং আঠার মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। এই বংসরের নবেম্বর মাসে সত্যাগ্রহ বন্দী-সংখ্যা দাড়াল সাত হাজার।

ওদিকে ইউরোপে জার্মানী কর্ত্ব একদিকে ব্রিটেনের উপর যেমন বোমা বর্ষিত হতে লাগল, অক্সদিকে ফ্রান্স জার্মানীর কবলিত হ'ল। ব্রিটেন কিন্তু এই বিপদের মধ্যেও ভারতবর্ষ সম্পর্কে কোন নৃতন কার্য্যকরী পত্না অবলম্বন করলে না। এই সময় ভারতবর্ষে উদারনৈতিক মতাবলম্বী একদল নেতা সার্ তেজবাহাত্র সাপ্রুর নেতৃত্বে ১৯৪১ সালের ১৩ই ও ১৪ই মার্চ্চ বোম্বাইয়ে একটি অ-দলীয় সম্মেলন আহ্বান করে গবর্ণমেন্টকে এই মর্ম্মে আবেদন জানালেন যে, ভারতবর্ষ ও ব্রিটেন উভয়ের স্বার্থের জক্সই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়ন ষ্টেটস দিবার কথা ঘোষণা করা হোক্ এবং অবিলম্বে কেন্দ্রীয় শাসনভার সম্পূর্ণ দেশায় সদস্তের উপর অর্পণ করা হোক্। ভারা এই উদ্দেশ্যে সরকারে এক স্মারকলিপিও প্রেরণ করেন। এতে বিশেষ কোন ফল হয় নি। তবে এই বংসর ২১শে জুলাই বড়লাট এই মর্ম্মে ঘোষণা করলেন যে, কেন্দ্রীয় শাসন পরিষদে পাঁচ জন নৃতন সদস্য গৃহীত হবেন এবং সার্থকভাবে যুদ্ধ পরিচালনার জক্ম ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে ত্রিশ জন সদস্য নিয়ে একটি সমর-পরিষদ গঠিত করা হবে। বিশ্বব্যাপী মারাত্মক সংগ্রামের মধ্যেও ব্রিটেন ভারতবাসীকে এতটুকু ক্ষমতা হস্তাস্তর না করে তাদের বৃকের উপর জগদ্দল পাথরের মতই চেপে বসল। এ ব্যাপার বিশ্বকবি রবীক্রনাথ ঠাকুরের মনে যে কতথানি পীড়াদায়ক হয়েছিল তা তাঁর একাণীতিতম জন্মতিথি উপলক্ষে প্রদন্ত 'সভ্যতার সঙ্কট' বক্তৃতায় (বৈশাথ ১০৪৮) সম্যক প্রকটিত হয়েছে। এই বিখ্যাত বক্তৃতাটির শেষে তিনি বলেন:

"ভাগাচক্রের পরিবর্ত্তনের দ্বারা এক দিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারত-সামাজ্য ত্যাগ ক'রে যেতে হবে, ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে, কী লক্ষীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে।

"একাধিক শতান্দীর শাসনধারা যথন শুষ্ক হয়ে যাবে তথন এ কী বিত্তীর্ণ পক্ষশ্যা। ছব্বিষহ নিজ্লতাকে বহন করতে থাকবে। জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম যুরোপের সম্পদ অন্তরের এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল। আজ আশা করে আছি পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্রালাঞ্ছিত কুটারের মধ্যে, অপেক্ষা করে থাকব সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মান্ত্রের চরম আশ্বাসের কথা মান্ত্র্যকে এসে শোনাবে এই পূর্ব্য দিগন্ত থেকে। আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি—পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কা অকিঞ্জিৎকর উদ্ভিত্ত সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভশ্প স্থান্তর রক্ষে করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত

আকাশে ইতিহাসের একটি নির্দাণ আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্ববাচলের সূর্য্যোদয়ের দিগস্ত থেকে। আর একদিন অপরাজিত মান্ত্র্য নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে।...

ঐ মহামানব আসে

দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে

মর্ত্ত্য ধূলির ঘাদে ঘাদে।

স্থালোকে বেজে ওঠে শহ্ম

নরলোকে বেজে ওঠে ডক্ক,

এল মহাজন্মের লগ্ন।

আজি অমারাত্রির হুর্গতোরণ যত

ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন।
উদয় শিখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈঃ রব

নবজীবনের আশ্বাদে।

জয় জয় জয়রে মানব অভ্যাদয়

মক্রি উঠিল মহাকাশে॥"

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশ শাসনের গুরুভারে ভারতবাদীদের অবিরাম নিম্পেষণে যে মর্ম্মপীড়া অমুভব করছিলেন তারই শেষ অভিব্যক্তি পাই 'সভ্যতার সঙ্কটে'। এই বৎসরই ২২শে শ্রাবণ তারিখে ( १ই আগষ্ট ১৯৪১ ) তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। বহু-সন্থানদের মনে তাঁর স্থান কত দৃঢ় ও গভীর তা প্রকাশ পেল কবি-প্রয়াণকালে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত্ত শোকোচছ্বাসে। রবীন্দ্রনাথ ভারতের নব জাতীয়তার অন্যতম প্রধান উল্গাতা, কাব্যলক্ষীর আরাধনায় তল্গতপ্রাণ। নোবেল-পুরস্কার প্রাপ্ত, বিশ্বসভায় সম্মানিত তিনি। শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা করে

জ্বগতের সভ্যতা সংস্কৃতির সার সংগ্রহে পণ্ডিতগণকে নিয়োজিত করেছেন। ভারত-গৌরন-রবি বিশ্বসভ্যতার সঙ্কট-মৃহুর্ত্তে অস্তমিত হলেন। কিন্ধ মৃত্যুকালে তিনি যে আশার বাণী শুনিয়ে গেলেন, অতি তুর্দ্দিনেও তা ভারতবাসীর পাথেয় হয়ে রইল।

এই বংসরে দ্বিতীয় মহাসমরের দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হ'ল। প্রাচ্চে প্রতীচ্যে উভয়ত্র সমরাঙ্গণ ছডিয়ে পড়ল। জার্ম্মানী সোভিয়েট রুশিয়াকে আক্রমণ করলে। এদিকে পূর্ব্ব এশিয়ায় জাপান ৭ই ডিসেম্বর (১৯৪১) তারিখে অকস্মাৎ আমেরিকার অধীনস্থ পার্ল বন্দর আক্রমণ করে ধ্বন্তবিধ্বন্ত করলে। ক্রমে ফিলিপাইন, যবদ্বীপ, স্কুমাত্রা, সিঙ্গাপুর অধিকার করে জাপানীরা অপ্রতিহত গতিতে ব্রহ্মদেশের দিকে ধাবিত হ'ল। ভারতবর্ষের রাজনীতির উপর এর প্রতিক্রিয়া হ'ল খুব। কংগ্রেস নেতৃবর্গ তথন অনেকেই একে একে মুক্তি পেয়েছেন। তাঁরা জাপানের নবতন কার্য্যকলাপের নিরিথে সমগ্র ব্যাপার নৃতন করে পর্য্যালোচনা করতে আরম্ভ করলেন। কংগ্রেসের অহিংস নীতির প্রয়োগ সম্বন্ধে গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁদের অনেকেরই মতানৈক্য উপস্থিত হ'ল। গান্ধীজী চান ভারতবর্ষে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে যেমন, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তেমনি সমানে অহিংস নীতির প্রয়োগ! কংগ্রেস-সভাপতি ও অক্সান্ত নেতা তাঁর এ আদর্শ মেনে নিতে রাজি হলেন না। তাই ১৯৪১ সালের ৩০শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সভায় ওয়ার্কিং কমিটি কংগ্রেসের নেতৃত্ব-ভার হতে গান্ধীজীকে অব্যাহতি দিলেন। তাঁরা এই দিবদের অধিবেশনে এই মর্ম্মে প্রস্তাব গ্রহণ করলেন যে ভারতবর্ষের প্রতি ব্রিটিশ নীতির কোনরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত না হলেও, যুদ্ধের তথন যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে এবং এ যেমন করে ভারতবর্ষের সীমায় এসে পৌছে গেছে তাতে তাঁরা এ বিষয়ে চিস্তান্থিত হয়ে পড়েছেন। ভারতবর্ষের সহাত্বভূতি স্বতঃই তাদের দিকে প্রধাবিত হচ্ছে যারা আক্রমণ-কারীর অত্যাচারে জর্জারিত হয়েও প্রাণপণে স্বদেশের স্বাধীনতার জক্ত যুদ্ধ করছেন। তবে নেতৃবর্গ সঙ্গে প্রকথাও বলেন যে, বিদেশীর শাসনমুক্ত একমাত্র স্বাধীন ভারতবর্ষই স্বদেশ রক্ষার জক্ত ব্যাপকভাবে উত্যোগ আয়োজন করতে সক্ষম এবং সমর-ঝটিকা থেকে যে-সব সমস্থার উদ্ভব হচ্ছে তার সমাধানকল্পে সহায়তা করতে পারগ। ওয়ার্কিং কমিটি পরবর্ত্তী ১৪ই জানুয়ারীর (১৯৪২) বৈঠকে ধার্য্য করেন যে, এ বংসর এইরূপ জটিল অবস্থার মধ্যে কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশন সম্ভবপর হবে না।

এই সময়কার বাংলার অবস্থা একটু বিশেষ করে আলোচনা করা দরকার। নৃতন শাসন-তন্ত্র প্রবর্তন অবধি বাংলার রাজনীতি অন্তুত্ত রূপ ধারণ করে। বাংলার কংগ্রেস-সেবীদের মধ্যে দক্ত চরমে উঠে। ওয়ার্কিং কমিটির অন্তুমোদিত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে অমান্ত করে আর একটি কমিটি গঠিত হয় এবং বঙ্গের আইন-সভায়ও এদের মধ্যে বিভেদ স্পষ্টি হয়। স্থভাষচন্দ্র বস্থু, শরৎচন্দ্র বস্থু প্রমুখ নেতৃবর্গ ওয়ার্কিং কমিটির সমর্থন পেলেন না। স্থভাষচন্দ্র রামগড় সম্মেলনের পর কলিকাতান্ত্র সমর্থনি হয় পেজন্ত আন্দোলন চালালেন। বহু স্বেচ্ছাসেবক এজন্ত্র নির্যাতিত হয় এবং তিনিও স্বগৃহে অন্তর্গীণ হন। তবে স্থথের বিষয় ঐ ম্বতিস্তপ্তটি এর পরে প্রকাশ্র রাজবর্ত্ব থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। অন্তর্গীণ থাকা কালে ১৯৪১, ২৬শে জান্ত্র্যারী তারিথে স্থভাষচন্দ্র স্বগৃহ থেকে নির্থোজ হলেন। তাঁর অন্তর্জান উপলক্ষ্য করে অনেকে অনেক রক্ম জল্পনা করেতে থাকেন; কিন্তু পরে সরকার ঘোষণা করেন যে, স্থভাষচন্দ্র শক্ষপক্ষে যোগ দিয়েছেন ও জার্মানীতে চলে গেছেন। এদিকে

মোসলেম লীগ শাসনাধীন বাংলার আকাশ-বাতাস সাম্প্রদায়িকতায় বিধিয়ে উঠল। ঢাকা শহরে ও মফস্বলে নিরীহ অধিবাসীদের উপর অত্যাচার-নিপীড়ন একেবারে চরমে উঠে। এতে হিন্দু সদস্যদের মত একদল মুসলমান সদস্যও তথনকার মন্ত্রীসভার বিরোধী হন এবং একে ভেম্পে দিয়ে নৃতন মন্ত্রীসভা গঠনে সাহায্য করেন। ১৯৪১ সালের ১৮ই ডিসেম্বর নৃতন মন্ত্রীসভা গঠিত হ'ল। এবারেও প্রধান মন্ত্রী হলেন মিঃ ফজলুল হক। এই মন্ত্রীসভা গঠনে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বস্তর খুবই হাত ছিল। কিন্তু তাঁকে অকস্মাৎ ১১ই ডিসেম্বর ভারতরক্ষা আইনের বলে আটক করা হ'ল। সরকার পক্ষে কারণ দেখান হ'ল যে, স্কুভাষচন্দ্রের নির্যোজ হওয়া সম্পর্কে তথ্য গোপন করার অপরাধেই তাঁকে আটক করা হয়। একথা কিন্তু সাধারণে তথন বিশ্বাস করলে না। তাদের ধারণা হ'ল—পুরনো মন্ত্রীসভার বদলে নৃতন মন্ত্রীসভা গঠনে ব্যাঘাত স্কৃষ্টি করার জক্তই গর্বর্ণমেন্টের এই চাল। শরৎচন্দ্রকে অল্পদিন পরেই দক্ষিণ-ভারতে ত্রিচিনপল্লীতে প্রেরণ করা হয়।

১৯৪২ সালের প্রথম হতেই জাপান ক্রমশঃ পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এই সময় ৯ই ফেব্রুয়ারি মার্শাল ও মাদাম চিয়াং কাই-শেক কয়েক্জন পরামর্শদাতা সঙ্গে নিয়ে ভারতবর্ষে উপনীত হন। তিনি বড়লাট, জঙ্গীলাট প্রভৃতির সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনা সম্পর্কে আলাপাদি করেন। ভারতীয় নেতৃবর্গের সঙ্গেও তাঁরা দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপাদ্দালাচনা করেন। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্রু তাঁদের পূর্ববন্ধ। নিজের জীবন বিপন্ন করেও চীনের যুদ্ধকালীন রাজধানী চুংকিঙে গিয়ে তিনি তাঁদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেন এবং নির্যাতিত চীনাদের প্রতি আন্তরিক সহাত্ত্তি জ্ঞাপন করেন। তাঁর সঙ্গে মার্শাল ও মাদাম উভয়েরই বিশেষ প্রীতিপূর্ণ আলাপ আলোচনা হ'ল। মহাত্মা গান্ধীর

সঙ্গে তাঁরা কল্কাতার সাক্ষাৎ করেন। শান্তিনিকেতনেও তাঁরা যান ও সেথানকার কার্য্যপ্রণালীতে সস্তুষ্ট হয়ে চীনাভবনের জন্ম আশি হাজার টাকা দান করেন। তাঁরা ২১শে ফেব্রুয়ারি ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন। ভারতবাসীর আশা-আকাজ্জার কথা, বিশেষ করে যুদ্ধে তারা কিরূপে সহায়তা করতে পারে তাও তাঁরা জেনে গেলেন।

মার্শাল ও মাদাম চিয়াং কাই-শেকের ভারতবর্ষ ত্যাগের মাত্র একমাস পরে ২০শে মার্চ সার্ ষ্টাফোর্ড ক্রিপ্স ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের পক্ষে ভারত-শাসনমূলক কতকগুলি প্রস্তাব নিয়ে নিউ দিল্লীতে উপস্থিত হন। চিয়াং কাই-শেকের ভারত আগমন ও নেত্রুন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা তথন ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টকে ভারতবর্ষ সম্পর্কে কতথানি সতর্ক বা সজাগ করেছিল প্রকাশ নেই। তবে মনে হয়, জাপানের অগ্রগতি বেমন এর জন্ম দায়ী, চিয়াং দম্পতির নির্বন্ধাতিশয়তা তেমনি এর মূলে কম ছিল না। ক্রিপ্স্ সাহেব যে প্রস্তাবগুলি নিয়ে আসেন এক কথায় তার নাম দেওয়া হয়

কিন্তু ক্রিপ্স প্রস্তাব আলোচনার প্রের এর মূল কথাটি অন্থবান করবার পক্ষে আরও কোন কোন বিষয় জেনে রাখা আবশ্যক। কংগ্রেস রামগড় অধিবেশনে এবং ওয়ার্কিং কমিটির পববর্ত্তী বৈঠকসমূহে স্বদেশের শাসন-তন্ত্র গঠন সম্পর্কে নিজ অভিমত ব্যক্ত করেছেন আর বলেছেন যুদ্ধকার্য্যে ব্রিটেন তথা মিত্রপক্ষকে সার্থকভাবে সাহায্য করতে হলে স্বদেশে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। মিং জিল্লার নেতৃত্বে নিখিলভারত মোসলেম লীগও ব্রিটেনকে সাহায্য করতে অসম্মত হন, কিন্তু তা অন্য কারণে। কিছুকাল প্রের হায়ন্ত্রাবাদের অধ্যাপক আব্দুল লতিফ ভারতবর্ষকে হিন্দু ও মুসলমান প্রধান অঞ্চলে ভাগ করে একটি ভাবী শাসন-তন্ত্রের পরিকল্পনা করেন এবং মুসলমান-প্রধান অংশের নাম দেন

পাকিস্থান। জিল্লা সাহেব অনবরত প্রচার করতে থাকেন যে, বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেদী মন্ত্রীগণ মুসলমানদের উপর অত্যাচার অনাচার করেছেন, এজন্ম ভারতবর্ষকে বিভক্ত করে মুসলমান-প্রধান অংশকে সর্ব্যবিষয়ে সম্পূর্ণ আত্মকর্তৃত্ব দিতে হবে। এই ব্যাপারটিকেই মোটামুটি তাঁর অধীনস্থ লীগ পাকিস্থান বলে প্রচার করছেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, পাকিস্থান কথাটির প্রবর্ত্তক অধ্যাপক আফুল লতিফ কিন্তু পরে লীগ-মার্কা পাকিস্থান ব্যাখ্যার তাঁত্র প্রতিবাদ করেছেন। কংগ্রেষ হিন্দু প্রতিষ্ঠান, লীগ একমাত্র মুদলমান প্রতিষ্ঠান, আর পাকিস্থানের ভিত্তিতে আলোচনা চালাতে হবে, অগ্রে পাকিস্থান স্বীকার করে না নিলে হিন্দ্রে সঙ্গে চরম আপোয-রফা হতে পারে না-মিঃ জিলা এই কথাই প্রচার করতে লাগলেন। ব্রিটিশ গ্রণ্মেণ্ট এতদিন হিন্দু-মুসলমানের বিভেদের স্থযোগ নিয়ে কংগ্রেসের কথায় কর্ণপাত করেন নি, বরং তাঁদের মুখপাত্র ভারত-সচিব লিওপোল্ড আমেরি কংগ্রেসী আন্দোলন ও প্রস্তাবকে বাঙ্গ বিজ্ঞাপ নিন্দা করেই চলেছেন। এখন জাপানের আকস্মিক অভ্যুদয়ে এবং কতকটা চিয়াং কাই-শেকের মধ্যগুতায়ই হয়ত ব্রিটিশ গ্রণ্মেণ্টের উন্নত শির কতকটা অবনমিত হ'ল। এর ফলেই ক্রিপ স প্রস্তাবের উদ্ভব। কিন্তু এর ভিতরে কংগ্রেম এবং লীগ উভয় মতের সামঞ্জন্স করতে গিয়ে সবই বানচাল হয়ে গেল। ক্রিণ স প্রস্তাবের সারমর্ম এই ঃ

"প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ভারতবর্ষে একটি নৃতন 'ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন' বা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র স্কল যা সমাটের নিকট বাধাতাহেতু গ্রেট ব্রিটেন ও অক্যান্থ ডোমিনিয়নের সঙ্গে এক স্ত্রে গাঁথা থাক্বে, কিন্তু যা হবে এদের সঙ্গে সর্বপ্রকারে সমান, আভ্যন্তরিক বা পররাষ্ট্রিক কোন ব্যাপারেই একে অক্টের অধীন থাকবে না। গ্রেট ব্রিটেন এই কার্যা সংসাধন কল্পে ঘোষণা করেন,

- (ক) যুদ্ধবিরতির অব্যবহিত পরেই ভারতবর্ষে নিম্নের বর্ণিত পদ্ধতিতে নির্বাচিত একটি প্রতিনিধি সভা গঠিত হবে, তার উপরে ভারতবর্ষের জক্ত একটি নৃতন শাসন-তন্ত্র রচনার ভার দেওয়া হবে।
- (থ) শাসন-তন্ত্র রচনা পরিষদে ভারতীয় সামস্ত রাজ্যগুলিরও নিমবর্ণিত উপায়ে যোগদানের স্কযোগ করে দেওয়া হবে।
- (গ) নিম্নলিখিত বিষয় সাপক্ষে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এইরূপে রচিত শাসন-তন্ত্র সম্বর কার্য্যকরী করতে বাধ্য থাক্বেন—
- (১) ইচ্ছা করলে ব্রিটিশ ভারতের যে-কোন প্রদেশের এরপ শাসন-তন্ত্রের অধীন না হওয়ার অধিকার থাকবে, তবে যদি কথন সে এর অধীনে মাসতে চায় তারও বাবতা করা হবে।

এইরূপ অসম্মত প্রদেশসমূহকে যদি তারা ইচ্ছা করে তবে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নের সম-মর্যাদাসম্পন্ন শাসন-তন্ত্র দানে প্রস্তুত থাকবেন।

(২) ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট এবং শাসনতম্ব-রচনা পরিষদের মধ্যে একটা সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হবে। ইংরেজের হস্ত হতে ভারতবাসীর হতে সব দায়িত্ব প্রত্যর্পণকালে বে-সব ব্যাপারের উদ্ভব হবে তাই নিয়েই এ সন্ধিপত্র। জাতিগত এবং ধর্ম্মগত সংখ্যান্যফিদের রক্ষার জন্ম ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুবায়ী ব্যবস্থা থাকবে। তবে ব্রিটিশ কমনওয়েল্থের অন্তান্থ্য সদস্যদের প্রতি সম্পর্ক নির্দ্ধারণ সম্পর্কে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট কোনরূপ হস্তক্ষেপ করবেন না।

কোন সামস্তরাষ্ট্র শাদন-তন্ত্রের আওতায় আদতে ইচ্ছুক হোক বা না হোক, নৃতন অবস্থায় তাদের সঙ্গে পূর্বেব বে-সব দন্ধি করা হয়েছিল সবই পুনরায় নৃতন ক'রে করে নিতে হবে।

(ঘ) যুদ্ধ-বিরতির পূর্ফো প্রধান প্রধান সম্প্রদায়ের নেতৃরুক অক্সরূপ

ব্যবস্থা অবলম্বনে রাজী না হলে, নিম্ন প্রকারেই শাসন-তন্ত্র-রচনা পরিষদ গঠিত হবে—

যুদ্ধের অব্যবহিত পরে অন্তৃষ্ঠিত সাধারণ নির্ব্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হলেই প্রাদেশিক আইন-সভাগুলির নিয়তন পরিষদের সদস্থাগণ এক একটি স্বতন্ত্র ইলেক্টর্যাল কলেজ বা নির্ব্বাচক-মণ্ডলীতে পরিণত হবেন এবং আন্তৃপাতিক প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা অন্তৃথায়ী শাসন-তন্ত্র-রচনা পরিষদ গঠন করবেন। এই পরিষদ হবে ইলেক্টর্যাল কলেজের সংখ্যার দশ ভাগের এক ভাগ।

সামস্করাষ্ট্র থেকেও মোট জনসংখ্যার সমান অন্প্রণতে ব্রিটিশ ভারতের ক্যায় প্রতিনিধি প্রেরিত হবেন। ব্রিটিশ ভারতের সদস্তের মত তাদের সমান অধিকার থাকবে।

(৩) বর্ত্তমানে ভারতবর্ষ যে সঙ্কটসঙ্কুল অবস্থার সন্মুখীন হয়েছে তার ভিতরে এবং যতদিন পর্যান্ত না নৃতন শাসন-তত্ত্র রচিত হয় ততদিন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সমগ্র যুদ্ধ-প্রচেষ্টার অঙ্গ হিসাবে ভারতবর্ষ রক্ষার সবরকম ব্যবস্থা ও দায়িত্ব নিজেদের হস্তেই রাথবেন। কিন্তু ভারতবর্ষের ধন জন ও অক্যান্ত সর্কবিধ সম্পদ সংহত করে যুদ্ধে প্রয়োগ করবার দায়িত্ব বিভিন্ন শ্রেণার লোকের সহযোগে ভারত-সরকার যোল আনা গ্রহণ করবেন। ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সম্প্রদায়ের নেতৃত্বন্দ স্বদেশ, কমনওয়েল্থ এবং মিত্রশক্তিবর্গের পরামর্শ সভায় যোগদান করবার বাসনা জ্ঞাপন করলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁদের এ-সব কার্য্যে আহ্বান করবেন। তাঁরা এরূপে এমন একটি বিষয়ে সার্থকি ও সক্রিয় ভাবে সহায়তা করতে সক্ষম হবেন, ভারতবর্ষের ভাবী স্বাধীনতার পক্ষে যা অত্যাবশ্যক।"

ক্রিপ্স সাহেব বেতারে প্রস্তাব ঘোষণা করলেন। কংগ্রেস, মোসলেম লীগ, হিন্দু মহাসভার নেতৃর্নের সঙ্গেও পূর্বে ব্যবস্থামত স্বতন্ত্র- ভাবে আলোচনা চলল। কিন্তু শেষ পর্যান্ত এ প্রস্তাব কেউই গ্রহণযোগ্য মনে করেন নি। কংগ্রেসের প্রধান আপত্তি হ'ল ছটি বিষয়ে—(১) ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করবার প্রচেষ্টা, এবং (২) সামরিক নীতির পরিচালনায় ভারতবাসীর কতৃত্ব অস্বীকার। ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে তাঁরা একটি প্রস্তাবের মধ্যে এই মূল বিষয় হুটির কথা উল্লেখ করে ক্রিপ্স প্রস্তাব নাকচ করলেন। মোদলেম লীগের নাকচ করার কারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। মিঃ জিন্না এর ভিতরে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার কোন স্পষ্ট উক্তি না পাওয়ায় লীগকে দিয়ে অগ্রাহ্ম করিয়ে নিলেন। হিন্দু মহাসভা যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সরকারের নেতৃত্বে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টকে বরাবর সাখায্য করতে রাজি, কিন্তু ক্রিপ স প্রস্তাবের রকম দেখে তাঁরাও বিশ্বিত হলেন। ভারতবর্ষকে থণ্ডিত করার প্রস্তাবে তাঁরা কোনমতেই রাজী হতে পারলেন না। মহাত্মা গান্ধী এ প্রস্তাবকে দেউলিয়া ব্যাঙ্গের উপরে চেক বলে উল্লেখ করেছেন। একটি পত্রিকা তখন বলেছিলেন--স্টাফোর্ড ক্রিপ্স এলেন ও চলে গেলেন। ভারতের আকাশে ক্ষণস্থায়ী ধূমকেতুর মত তাঁর আবির্ভাব। নীরবে তাঁকে অভার্থনা করা হয়, কিন্তু যাবার বেলা সহস্র কণ্ঠ উচ্চরোলে তাঁকে বিদায় দিলে !

ক্রমে ক্রমে মালয় ও ব্রহ্মদেশ জাপানী বাহিনী কর্ত্ক আক্রান্ত ও অধিকত হওয়ায় বহু ভারতবাসী হুর্গম পাহাড় পকাত অর্ণ্যানীর ভিতর দিয়ে পদব্রজে স্বদেশ অভিমূখে রওনা হ'ল। পথিমধ্যে তাদের হুংখকষ্টের অবধি রইল না। বিস্তর লোক অস্ত্রখে মারা যায়, 'আর অনেকে অনাহারে অনিদ্রায় জীবন্ত অবস্থায় ফিরে আসে। গবর্ণমেন্ট ভারতবাসীদের স্বদেশে ফিরিয়ে আন্বার বিশেষ কোন ব্যবস্থাই করেন নি, আর এই বিপদের মধ্যেও শ্বেতকায়দের জন্ত ফিরবার স্ববন্দোবন্ত করে বৈষম্যের পরাকাঠ। দেখিয়েছিলেন। আইন অমাক্রের চৌদ্দাস পরে

নিথিল-ভারত কংগ্রেস কমিটীর প্রথম অধিবেশন হয় ওয়ার্ধায় ১৯৪২ সালের ১৫ই ও ১৬ই জান্তয়ারী। এর দ্বিতীয় অধিবেশন হ'ল এলাহাবাদে ৩০শে এপ্রিল থেকে ২রা মে পর্যান্ত। এই অধিবেশনে কমিটি কৌপ্স প্রস্তাব সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন এবং ব্রহ্ম ও মালয় প্রত্যাগত ভারতবাসীদের তঃখ-কষ্টের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে তাদের হু:থ লাঘবের জক্ত জাতির নিকট প্রার্থনা জানালেন। ভারত-বাসীদের আশা-আকাজ্জা পুরণে ব্রিটিশ কর্ত্তপক্ষের অবহেলার নিন্দা করে গোবিন্দবল্লভ পত্ন আবার অহিংস অসহযোগ বিষয়ক একটি প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। এই প্রস্তাবই পরবর্তী আগষ্ট প্রস্তাবের ছোতক। এই প্রস্তাবে বলা হ'ল যে, ব্রিটিশ কর্ত্তপক্ষ আমাদের সাহায্য যাক্সা করেন নত্য, কিন্তু তা ক্রীতদাসের সাহায্য—এ স্ববহা আমরা কিছুতেই বরদান্ত করতে পারি না। এর পর বোম্বাইয়ে ৭ই ও ৮ই আগষ্ট তারিখে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির পুনরায় অধিবেশন হ'ল। অহিংস অসহযোগের স্ট্রচনাকল্পে ইতিমধ্যেই উত্তোগ-আয়োজন চলে। মহাত্মা গান্ধী এবারে ব্যাপক সত্যাগ্রহ আন্দোলনের নেতৃত্ব করতে সন্মত হলেন। যে প্রস্তাবে এই সভ্যাপ্রহের সমল্ল গ্রথিত তাই পরে আগষ্ট প্রস্তাব নামে বিখ্যাত হয়েছে। প্রস্তাবটির সারমর্গ এখানে দিলাম:

"নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি ওয়ার্কিং কমিটির ১৪ই জুলাই । ১৯৪২ ) তারিখের প্রস্তাবে উল্লিখিত বিষয়ের প্রতি এবং যুদ্ধের বর্ত্তমান অবস্থায় ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের উক্তিতে আর ভারতবর্ষ ও তার বাইরে নানা মন্তব্য ও সমালোচনার স্বষ্টি হওয়ায় যে অবস্থার উদ্ভব হয়েছে তার প্রতি গভীর মনঃসংযোগ করেছেন। কমিটির মতে প্রস্তাব গৃহীত হবার পর যে-সব ব্যাপার সংঘটিত হয়েছে তাতে এর যুক্তিযুক্ততা প্রমাণিত হয়েছে। কমিটি এ কথাও পরিষ্কার বুঝিয়ে

দিয়েছেন যে, ভারতবর্ষের জক্য এবং সন্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্যের সফলতার জক্য ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অবসান অবিলম্বে প্রয়োজন। ব্রিটিশ শাসনের অন্তিত্ব ভারতবর্ষকে পঙ্গু করছে ও তার অবনতি ঘটাচেছ। এর ফলে ভারতবর্ষ ক্রমশঃই আত্মরক্ষা করবার এবং বিশ্বের মুক্তিসংগ্রামে যোগ দেবার ক্ষমতা হারাচেছে।

"এক দিকে খদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্ম চীন এবং রূশিয়ার বারছ প্রদর্শনে কমিটি যেমন বিস্মিত হয়েছেন, অন্তাদিকে তেমনি কমিটি ঐ সকল দেশের অবস্থার ক্রমাবনতি হেতু উৎকণ্ঠাও প্রকাশ করছেন। যারা স্বাধীনতা সংগ্রামে রত আর যারা এদের প্রতি সাহান্তভৃতিসম্পন্ন তারা এ ছটি দেশের বিপদে মিত্রপক্ষীয়দের অন্তুস্ত নীতির যুক্তিযুক্ততা যাচাই না করে পারে না। কারণ মিত্রপক্ষীয়দের কার্য্য বার বার সাংঘাতিক ব্যর্থতায়ই পর্যাবসিত হয়েছে। স্বাধীনতা অপেক্ষা পরাধীন দেশগুলির উপর আধিপত্য স্থাপন এবং ধনতান্ত্রিক প্রথা কায়েম করার চেষ্টার উপরই ঐ সকল নীতি প্রতিষ্ঠিত। সাম্রাজ্য শাসক জাতিকে শক্তি দান করে নাই, পরস্ক উহা বোঝা এবং অভিশাপ স্বরূপ হয়েছে। ভারতবর্ষ সকল প্রস্নের জটিল গ্রন্থিস্বরূপ, কারণ ভারতের স্বাধীনতার মাপকাঠিতেই ব্রিটেন এবং মিত্রজ্ঞাতিগুলিকে পরিমাপ করতে হবে, ভারতের স্বাধীনতায়ই এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণের মন আশা ও উৎসাহে পূর্ণ হবে।

"এই দেশে ব্রিটিশ রাজত্বের অবসান একারণ সর্ব্বাপেক্ষা' প্রয়োজনীয়। ইহারই উপর যুদ্ধের ভবিশ্বৎ এবং স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করছে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে এই সাফল্য স্থানিশ্চিত। কারণ সে ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ মুক্তিসংগ্রামে এবং নাৎসীবাদ, ফাসিবাদ ও সাম্রাজ্য-বাদের উচ্ছেদ কল্লে তার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করবে। এর দ্বারা যে শুধু যুদ্ধের জয়পরাজয় প্রভাবিত হবে তা নয়, পরস্কু সমুদয় পরাধীন ও
নিপীড়িত মানবসমাজকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পক্ষে টেনে আনা সম্ভব
হবে, এবং সেই সঙ্গে ভারতের বন্ধুরূপে এই জাতিপুঞ্জ তাদের নৈতিক ও
আত্মিক নেতৃত্ব গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। শৃঙ্খলিত ভারতবর্ষ ব্রিটিশ
সাম্রাজ্যবাদের নিদর্শন হিসাবে থেকে গেলে সাম্রাজ্যবাদের কলক সমস্ত
সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভবিয়ৎকে আচ্ছন্ন করবে।

"বর্ত্তমান বিপদের হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্ম ভারতের স্বাধীনতা এবং ব্রিটিশ শাসনের অবসান অবশ্য প্রয়োজনীয়। ভবিশ্বৎ সম্বন্ধে কোন প্রতিশ্রুতি বা অঙ্গীকার বর্ত্তমান অবহা পরিবর্ত্তিত করতে অথবা বর্ত্তমান সন্ধটের সন্মুখীন হতে পারে না। এই সকল অঙ্গীকার জনগণের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। একমাত্র স্বাধীনতার আগন্তনই লক্ষ্ণ লাকের মনে সেই পরিমাণ শক্তি ও উৎসাহ উদ্দীপিত করতে পারে বাতে করে যুদ্ধের প্রকৃতি অবিলম্বে বদলে বাবে।

"স্তরাং নিথিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি পুনর্ব্বার ভারত থেকে ব্রিটিশ শক্তির অপসারণের দাবী দৃঢ়ভাবে জানাচ্ছেন। স্বাধীনতা ঘোষণার পর একটি অস্থায়ী গবর্ণমেন্ট গঠিত এবং স্বাধীন ভারত মিত্র জাতিপুঞ্জের সহিত বৃদ্ধত্ব-স্ত্রে আবদ্ধ হবে। এই স্বাধীন ভারতবর্ধ মুক্তিসংগ্রামের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সকলরকম ছংখ-কষ্টের ভাগ নেবে। এই অস্থায়ী গবর্ণমেন্ট একমাত্র এ দেশেরই প্রধান প্রধান দল বা গোষ্ঠীর সহযোগিতায় গঠিত হতে পারে। স্ক্তরাং এ হবে ভারতের প্রধান দল গুলির প্রতিনিধিদের একটি সম্মিলিত গবর্ণমেন্ট। এর প্রাথমিক কর্ত্তব্য হবে ভারতকে রক্ষা করা আর এর অধীনস্থ সশস্ত্র ও অহিংস শক্তির ছারা মিত্র জাতিদের সহযোগিতায় আক্রমণ প্রতিরোধ করা। শ্রমরত কন্মী—জমিতে, কারখানায় ও অস্থ্রত যারা কাজ করে, তাদের সর্ব্বপ্রকার

স্থবিধা করে দিতে হবে, কারণ বাস্তবপক্ষে তাদের কর্মপ্রচেষ্টার উপরই দেশরক্ষা নির্ভর করে। এই অস্থায়ী গবর্ণমেন্ট একটি গণ-পরিষদের থসড়া প্রস্তুত করবে। এই গণ-পরিষদ ভারতবর্ষের জক্ম একটি শাসন-তন্ত্র রচনা করবে। শাসন-তন্ত্র সকল শ্রেণীর লোকের গ্রাহ্ম হওয়া চাই। কংগ্রেসের মত এই যে, এই শাসন-তন্ত্র কেডার্যাল বা সংযুক্ত গবর্ণমেন্টের রীত্যমুখায়ী হবে। এই শাসন-তন্ত্রের অধীনে বিভিন্ন অঞ্চলের যতদূর সম্ভব স্থায়ত্ত শাসনাধিকার থাকবে এবং সংযুক্ত গবর্ণমেন্টের নিদ্দিষ্ট ক্ষমতা ব্যতীত ঐ সব অঞ্চলের অঞ্চান্থ সর্বপ্রকার ক্ষমতা থাকবে। বিদেশী শক্রর আক্রমণ প্রতিরোধ করা প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য; তাতে সহযোগিতাকারী ভারতবর্ষ ও মিত্র জাতিপুঞ্জের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক ঐ সকল জাতির প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচিত হবে। স্বাধীনতা লাভ করলে ভারতবর্ষ জনগণের একতাবদ্ধ চেষ্টা ও শক্তির সাহায্যে শক্রর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে।

'ভারতের স্বাধীনতা অবশ্যই এশিয়ার অন্থান্থ পরাধীন জাতির মৃক্তির প্রতীক। ব্রহ্ম, মালয়, ইন্দোচীন, ঈষ্ট ইণ্ডিজ, ইরাণ এবং ইরাকও অবশ্যই পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করবে। যে সকল দেশ আজ জাপানের পদানত তারা পরে অন্থা কোন সামাজ্যবাদী জাতির অধীনে অথবা শাসনে থাক্বে না।

"বর্ত্তমান সঙ্কটময় মুহুর্ত্তে কমিটি ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জন ও রক্ষার আলোচনায় নিযুক্ত থাকলেও, এটাও তাঁদের অভিমত যে, পৃথিবীর ভবিষ্যং শান্তি সংরক্ষণ ও স্থানিয়ন্ত্তিত উন্নতির জন্ম স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ নিয়ে একটি সন্মিলিত রাষ্ট্রসংঘ গঠিত হওয়া প্রয়োজন। অন্থ কোনও ভিত্তিতে আধুনিক বিশ্ব-সমস্থার সমাধান করা যাবে না। এরূপ একটি বিশ্বরাষ্ট্র তার অন্তর্গত রাষ্ট্রসমূহের স্বাধীনতা সংরক্ষণ করবে, এবং এক জাতি কর্ত্তক অপর জাতির আক্রমণ ও শোষণ প্রতিরোধ করবে,

সংখ্যালঘিঠদের স্বার্থ রক্ষা করবে, অন্থয়ত জাতি ও অঞ্চলসমূহে উন্নতির ব্যবস্থা করবে এবং সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলের জন্ম পৃথিবীর ঐশ্বর্য আহরণ করবে। বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে সকল দেশেই নিরস্ত্রীকরণ সম্ভব হবে, জাতীয় সৈক্মবাহিনী, নৌ-বহর এবং বিমানবাহিনীর আর প্রয়োজন থাকবে না এবং একটি বিশ্বরাষ্ট্ররক্ষী-বাহিনী স্বষ্ট হবে। এই বাহিনী জগতের শান্তিরক্ষা এবং আক্রমণ প্রতিরোধ করবে। স্বাধীন ভারত আননেদর সঙ্গেই এই বিশ্বরাষ্ট্রে বোগ দিবে এবং আন্তর্জ্জাতিক সমস্থার সমাধানে অন্থান্থ জাতির সহিত সাম্যের ভিত্তিতে সহযোগিতাঃ করবে।

"কমিটি তু:খের সঙ্গে স্বীকার করছেন যে, যুদ্ধের মর্মান্তিক ও চরম
শিক্ষা এবং পৃথিবীর সঙ্কট সত্ত্বেও অতি সল্পসংখ্যক দেশই এই বিশ্বরাষ্ট্রে
যোগ দিতে রাজী। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সঙ্কটময় অবস্থার অবসানের জক্
কমিটি স্বাধীনতার দাবি করছেন যাতে সে স্বাধীন হয়ে আত্মরক্ষা করতে
পারে এবং চীন ও ক্লিয়াকে তাদের বর্ত্তমান বিপদের সময় সাহায়্য করতে
পারে। ক্লিয়া কিংবা চীনের আত্মরক্ষায় অথবা সন্মিলিত জাতিপুঞ্জের
আত্মরক্ষার শক্তিতে কোনরূপ বাধার স্বাধীনতা মূল্যবান, এ তৃটিকে
অবস্থাই রক্ষা করতে হবে। কিন্তু ভারতের এবং ঐ তৃইটি জাতির বিপদ
ক্রমশঃ ঘনীভূত হচ্ছে। বর্ত্তমান অবস্থায় বিদেশী শাসনের আত্মগত্য স্বীকারে
ভারত যে কেবল অধঃপতিত হচ্ছে তা নয়, পরস্তু তার আত্মরক্ষা এবং
আক্রমণ-প্রতিরোধ ক্ষমতাও থর্ব্ব হচ্ছে। শুধু তাই নয়, এই ব্যবহার
দ্বারা ব্রিটেন সন্মিলিত জাতিপুঞ্জের ক্রমবর্জমান বিপদের কিছুই প্রতিবিধান
করতে পারছে না বরং তাদের প্রতি কর্ত্ত্ব্য হতেই বিচ্যুত হচ্ছে। আজ
প্র্যান্ত ওয়াকিং কমিটি ব্রিটেন এবং সন্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিকট যে সকল



আবুল কালাম আজাদ

অহবোধ জানিয়েছেন তার কোন উত্তর পান নি, বরং তাদের বিভিন্ন উজিতে ভারত এবং বিশ্বের প্রয়োজন সম্বন্ধে অজ্ঞতাই প্রকাশ পাছেছ। এমন কি তাঁরা ভারতের স্বাধীনতা-বিরোধী এমন সব ভাব বাক্ত করছেন যাতে প্রভূত্বপ্রিয়তা এবং জাতীয় শ্রেষ্ঠতার হীন মনোর্ত্তিই প্রকট। যে জাতি নিজ শক্তি সম্বন্ধে সজাগ ও গর্বিতে সে কর্থনই এরূপ মনোভাব সহ্ করবেনা।

"বিশ্বের মুক্তির জন্ম কমিটি পুনরায় ব্রিটেন এবং মিত্রশক্তিবর্গের নিকট তাঁদের মনোভাব জানাচ্ছেন। কমিটি মনে করেন যে, যে সাম্রাজ্যবাদী এবং প্রভুত্বপ্রিয় গবর্গমেণ্ট ভারতবর্ষকে দাবিয়ে রেথেছে এবং তাকে স্বীয় স্বার্থ এবং মানবভার আদর্শ অহ্যযায়ী কার্য্য করতে বাধা দিছেে সে গবর্গমেণ্টের বিরুদ্ধে জাতি যদি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তাহ'লে কমিটি তা থেকে জাতিকে বিরত করা সমীচীন মনে করেন না। সেই কারণে ভারতবর্ষের অবিচ্ছেত্য দাবি প্রতিষ্ঠার এবং অহিংস উপায়ে যতদ্র সম্ভব ব্যাপকভাবে জাতি যাতে দীর্ঘ বাইশ বৎসরের শান্তিপূর্ণ সংগ্রামে অর্জ্জিত অহিংস শক্তি নিয়োজিত করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে কমিটি গণ-আন্দোলনের অন্থমতি দানের সিদ্ধান্ত করছেন। এইরূপ একটি সংগ্রামের নেতৃত্ব মহাত্মা গান্ধীর উপরই ক্যন্ত থাক্বে। কমিটি তাঁকে অন্থরোধ জানাচ্ছেন তিনি যেন জাতিকে উপযুক্ত পথে পরিচালিত করেন।

"কমিটি জনসাধারণের নিকট এই আবেদন জানাচ্ছেন যে, তারা যেন ধৈর্যা ও সাহসের সহিত সকল বিপদ ও কটের সমুখীন হয় এবং গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে অহুগত সৈক্ত হিসাবে তাঁর আদেশ মেনে চলে। তারা যেন মনে রাখে যে, অহিংসাই এ আন্দোলনের ভিত্তি। এমন সময় আসবে যখন হয়ত বিভিন্ন আদেশ জনসাধারণের নিকট গিয়ে পৌছবে না, কোন কংগ্রেস কমিটিরই অন্তিম্ব থাকবে না। যথন এক্নপ ঘটবে তথন প্রত্যেক নর নারী প্রচারিত আদেশের সীমা লজ্মন না করে নিজেরাই কার্য্য করবেন। মুক্তিকামী প্রত্যেক ভারতবাসী যথন স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত হবেন তথন নিজেই নিজের পথ প্রদর্শক হবেন এবং নিজেকে সেই বন্ধুর পথে চালিত করবেন যে পথে বিশ্রামের স্থান নেই, কিন্তু যে পথ শেষে স্বাধীনতা এবং ভারতের মুক্তিতে মিশে গেছে।"

এই গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন পণ্ডিত জবাহরলাল নেংকু এবং সমর্থন করেন সন্দার বলভভাই পটেল। সভাপতি মোলানা আবুল-কালাম আজাদ এবং মহাত্মা গান্ধী প্রস্তাবের গুরুত্ব সকল সভ্যকে বৃঝিয়ে দিলেন। গান্ধীজী ক্রিপ্স প্রস্তাব বর্জনের পর থেকেই 'হরিজন' পত্রিকায় ব্রিটিশ নীতি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রবন্ধে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, যে পর্যন্ত ইংরেজ ভারতবর্ধ ত্যাগ না করবে তত্তদিন দেশের মঙ্গল নেই। তাই তিনি "Quit India" বা 'ভারত ত্যাগ কর' শার্ষক প্রবন্ধে লিখেছিলেন:

"ইংরেজদের যেমন সিঙ্গাপুর ছেড়ে দিতে হয়েছে তেমনি করে তারা যদি ভারতবর্ষ ত্যাগ করে চলে যায় তা ইলে অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষিত ভারতের কোন ক্ষতিই হবে না। হয়ত বা তেমন অবস্থায় জাপানীরা ভারতভূমি স্পর্শপ্ত করবে না। ভারতের বিভিন্ন দল পরস্পরের বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে পারলে ভারতবর্ষ শান্তি স্থাপনে চীনকেও সার্থক ভাবে সাহায্য করতে সক্ষম হবে এবং ভবিষ্যতে জগতের শান্তি স্থাপনে নিজ শক্তি প্রয়োগ করতে পারবে। স্পশ্চিমে যুদ্ধরত থেকে প্রাচ্যকে নিজের অবস্থার সামঞ্জন্ম বিধানের স্ক্রযোগ দিলে ব্রিটেনের পক্ষে তা কতই না গৌরবের এবং সাহসের কাজ হ'ত।"

স্বাধীনতা রক্ষার জক্ত এবং বিপন্ন রাষ্ট্রসমূহের সাহাধ্যের জক্তও ভারতবাসী বিশেষ উৎস্থক ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ নীতি তার প্রতিবন্ধক হওয়ায় ভারতবাদী জনসাধারণ অত্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। মহাত্মা গান্ধীর উক্তি এবং কংগ্রেদ কমিটির প্রস্তাব তারই প্রতিধ্বনি মাত্র। ভারত-সরকার যুদ্ধের মধ্যে এই ওজুহাতে কোন ব্যাপক আন্দোলন ঘটতে দিতে রাজি নন। ৮ই আগষ্ট এই প্রস্তাব গৃহীত হ'ল, ৯ই প্রাত:কালে কংগ্রেস নেতৃরুন্দ সরকার কর্তৃক কারাবদ্ধ হলেন। এবার সরকার আন্দোলন অঙ্কুরেই বিনাশ করতে বদ্ধপরিকর হলেন। স্কুতরাং নারী পুরুষ নির্বিশেষে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে যেখানে যত নেতৃস্থানীয় বা প্রতিপত্তিশালী কংগ্রেস-দেবী ছিলেন সকলকেই আটক করা হ'ল। ওয়ার্কিং কমিটি, বিভিন্ন প্রাদেশিক কমিটি এবং কংগ্রেস-সংশ্লিষ্ট যাবতীয় প্রতিষ্ঠান একে একে বে-আইনী ঘোষিত হ'ল। জনসাধারণ সরকারের এরূপ সরাসরি দমন-নীতির জন্ম আদৌ প্রস্তুত ছিল না। তারা গত কয়েক মাস যাবৎ কংগ্রেসের উদ্দেশ্য শুনে আস্ছে, যুদ্ধে আত্মসম্মান রক্ষা করে সাহায্য করতে পারছে না বলে নিজের মধ্যে নিজে গুম্রে মরছে। অকস্মাৎ মহাত্মা গান্ধী ও পত্নী কস্তুরবাই গান্ধী সমেত সমুদয় কংগ্রেস-সেবী ধত হওয়ায় জনতা যেন একেবারে ক্ষেপে উঠ্ল। কেউ কেউ স্থানে স্থানে মাত্রা ছাড়িয়ে হিংসার আগ্রয় গ্রহণ করলে। অধুনা বিখ্যাত অস্তি ও চিমুর থানাদ্বয়ে সরকারী কর্ম্মচারীদের উপরে অত্যাচার করা হয়। অক্যান্ত স্থানেও নানারকম অনাচার ঘটে।

কিন্তু এসব সন্ত্বেও জনগণের মনের মধ্যে কংগ্রেস কতথানি গভীর ও স্থৃদৃঢ় স্থান লাভ করেছিল তা তাদের নেতৃবিহীন হয়েও অহিংসভাবে ব্যাপক আন্দোলন পরিচালনার সার্থক প্রচেষ্টা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়। তাদের প্রতিটি কার্য্যে সর্ব্বত্র একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ পরিদৃষ্ট হ'ল। ষাধীনতা আন্দোলনে অগ্রণী মেদিনীপুরের কাঁথি ও তমলুক অঞ্চলে সরকারেরই মতে স্বতন্ত্র গবর্গমেন্ট স্থাপিত হয়েছিল! জামসেদপুরের বিখ্যাত টাটার কারখানায়, বোষাই ও আমেদাবাদের কাপড়ের কলে জাের ধর্মঘট স্থক্ষ হয়। বিহার, যুক্ত প্রদেশ, অন্ধ, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট ও অস্থাপ্ত প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলেও কাঁথির মত স্বতন্ত্র গবর্গমেন্ট স্থাপিত হয়েছিল। স্থার্থপর বিদেশীরা, বিশেষতঃ ব্রিটিশ ও মার্কিন সংবাদপত্র প্রতিনিধিরা অধিকাংশই এই স্থাধীনতা আন্দোলনকে মিত্রপক্ষের যুদ্ধ প্রতিষ্টা ব্যাহত করার একটা ছল বলেই চিত্রিত করতে প্রবাদ পান। এই সময় ভারতবন্ধু লুই ফিশার ভারতবর্ষে এবং আমেরিকায় এই আন্দোলনের প্রকৃত রূপ ব্যাখ্যা করে প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। এ আন্দোলন মিত্রপক্ষের যুদ্ধকার্য্য সাফল্যমন্তিত ও জয়লাভ স্থানিশ্বিত করার জন্মই যে আরম্ভ হয় তাও তিনি প্রকাশ করেন। দেশের নেতৃর্ন্দ যথন কারাক্ষদ্ধ, সরকারী মুখপাত্রগণ এবং বিদেশী সংবাদপত্র প্রতিনিধিগণ যথন ভারতবাদীর বিক্ষকে মিথ্যা প্রচারে লিপ্ত তথন লুই ফিশার আগন্ত আন্দোলনের মূলগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করে ভারতবাদীর প্রকৃত বন্ধর কার্যাই করেছিলেন।

বিরুদ্ধবাদীরা যাই বলুন, এই আন্দোলন সম্পর্কে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্রু কারামুক্ত হয়ে যা বলেছেন তা সতাই প্রণিধান করার মত। তিনি বলেন, ''১৯৪২ সালের বিরাট্ ঘটনাবলার সঙ্গে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিরাট্ জাতীয় অভ্যুত্থানেরই তুলনা চলে। ১৯৪২ সালের ঘটনাবলা সম্পর্কে আমি গর্বে অফুত্তব করি। জনসাধারণ যদি বিনা প্রতিবাদে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট নতি স্বীকার করত তা হলে সতাই আমি তৃ:খিত হতাম। কেননা তা দ্বারা কাপুষতারই পরিচয় দেওয়া হ'ত এবং আমাদের যুগ-মুগাস্তের সাধনা বার্থ হয়ে যেত। নেতা নেই, সংগঠন নেই, উল্ফোগ-আয়োজন নেই, নেই কোন মন্ত্রবল—অথচ একটা অসহায় জাতি স্বতঃক্ষুর্ত্ত কর্মপ্রচেষ্টার

অক্স কোন পছা না দেখে বিদ্রোহ করলে — এ দৃশ্য প্রকৃতই বিপুল বিশ্বরের বস্তু। তারা বীরের মত তুর্গতি বরণ করেছে, নির্যাতন সহ্য করেছে এবং বিপুল আত্মতাগে মহীয়ান্ হয়েছে। রাজশক্তি তাদের শিরোপরি যে অবমাননা ও হীনতার বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিল তা তাদের অসহ্য হয়ে উঠে।"

সরকার যেরূপ তৎপরতার সহিত নেতৃবুন্দকে কারাবদ্ধ করেন সেইরূপ তৎপরতার সহিতই মেদিনাপুরে, বিহারে, যুক্তপ্রদেশে ও মধ্যপ্রদেশে দমনকার্য্য চালান। নানাবিধ অত্যাচার, গৃহদাহ, জিনিষপত্র নষ্ট করা প্রভৃতি এই দমন-নীতির অতি সামাক্ত অংশ। বঙ্গের তৎকালীন অর্থসচিব ডক্টর শ্রামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মেদিনীপুরে পুলিশের অত্যাচারের প্রতিবাদে এই বৎসর নবেম্বর মাসে মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করেন। এখানে বলা আবশাক, মহাত্মা গান্ধী ও অক্সাক্ত কংগ্রেস নেতার গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে বড়লাটের শাসন-পরিষদের সদস্য নলিনীরঞ্জন সরকার, মাধমশ্রীহরি আনে এবং সারু হরমাশজী ফিরোজশা মোদী পদত্যাগ করেন। তাঁরা এর কয়েক মাস পূর্বে মাত্র শাসন-পরিষদের সদস্য নিয়োজিত হয়েছিলেন। নিতান্তই পরিতাপের বিষয়, চারদিকে **आत्मानन मगरनत जञ्च यथन मत्रकात वान्छ मिर मगरत प्रामंत्र क्यूनिष्ट** পার্টি কংগ্রেস-সেবীদের নামে অযথা অপবাদ দিয়ে সরকারের সাহায্য করতে থাকেন! শিবহান যজ্জের মত গান্ধীবিহান আন্দোলনে স্থানে স্থানে যে-সব অনাচার অফুষ্ঠিত হয় তার জক্ত সরকার কংগ্রেস্-নেতৃবুন্দ মায় মহাত্মা গান্ধীকে পর্যান্ত দোষারোপ করে প্রচার কার্যা স্থক্ক করলেন। অহিংসার মুখোস নিয়ে নেতৃবুন্দ বিদ্রোহের স্থচনা করতে চেয়েছিলেন এরূপ অভিযোগও সরকার পক্ষে করা হ'ল। এর প্রতিবাদে মহাত্মা গান্ধী ১৯৪০ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি অস্ত্রস্থ অবস্থাতেই একুশ দিনের উপবাস

আরম্ভ করেন। পরদিন গবর্ণমেন্ট একটি প্রচার পত্র দারা এবিষয় সাধারণ্যে প্রকাশ করলেন। গান্ধীজী ও বড়লাট লর্ড লিন্লিথগোর মধ্যে আগষ্ট আন্দোলন সম্পর্কে যে-সব পত্রের আদান-প্রদান হয় তাও এই সঙ্গে প্রকাশিত হ'ল। মহাত্মা গান্ধী সঙ্করে অটল, তাঁর উপবাস আরম্ভে ভারতবর্ষের সর্বত্র চাঞ্চল্য উপস্থিত হ'ল। ভারত-সরকার উপবাসের মধ্যেও তাঁকে মুক্তি দিতে নারাজ। দেশের নেতৃবৃন্দ নিউ দিল্লীতে সমবেত হয়ে গান্ধীজীর মুক্তিদানের অন্তক্তলে প্রস্তাব গ্রহণ করে প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিল, বড়লাট লর্ড লিন্লিথগো এবং নিউ দিল্লীতে যুক্তরাষ্ট্র প্রেসিডেন্ট ক্রজভেল্টের নিজস্ব প্রতিনিধি মিঃ ফিলিপ্সকে তা প্রেরণ করেন। কিন্তু এতে কোন ফল হ'ল না। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই ফিলিপ্সের সঙ্গে গান্ধীজীর সাক্ষাৎকার হতে ভারত-সরকার দেন নি।

মহাত্মা গান্ধী অস্কৃত্বতা এবং বার্দ্ধক্য সত্ত্বেও ব্রত উদ্যাপন করতে সমর্থ হলেন। গান্ধীজীর এই জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে ভারত-সরকারের পক্ষে এবং স্বরাষ্ট্র-বিভাগের অতিরিক্ত সেক্রেটারী সার্ রিচার্ড টোটেনহামের ভূমিকা-সম্বলিত ছিয়ানী পৃষ্ঠাব্যাপী একথানা পুস্তিকা প্রচারিত হ'ল! আগষ্ট আন্দোলনে জনগণের পক্ষ থেকে যে-সব অনাচার অস্কৃতিত হয় তারই একটা ফিরিস্তি এতে কেনী করে দেওয়া হয়, অবশ্য এর ভিতরে কংগ্রেস কমিটির প্রস্তাবাবলিও সন্নিবিষ্ট করা হয়েছিল। এই পুস্তিকাথানাকে ভিত্তি করে হাউস অফ কমন্দে ৩০শে মার্চ্চ (১৯৪৩) তারিথে একথানি স্বেতপত্রও প্রচারিত হ'ল! এর উপরে আলোচনায় ভারত-সচিব আমেরি সাহেব ভারতবাসীদের নিন্দায় আবার পঞ্চমুথ হলেন।

অ-দল সম্মেলনের বিষয় পূর্বেই উল্লেখ করেছি। সান্ধ তেজবাহাত্র সাঞ্চ প্রমুখ এর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ কংগ্রেস ও ভারত-সরকারের মধ্যে আপোষ-রফার উদ্দেশ্যে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তেজবাহাত্তর বড়লাটের সঙ্গে দেখাসাক্ষাওও করেন। কিন্তু কোন মতেই অনুমতি মিল্ল না। মহাযুদ্ধের ওজুহাতে ভারতবর্ষের শাসন-সংস্কার সম্পর্কে কোনরূপ উচ্চবাচ্য করাও নীতি-বিগহিত—স্থানীয় ও বিলাতী কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন ভাষণে এ-ই বেশী করে প্রকাশ পেতে লাগল। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের নির্দ্ধেশে ভারত-সরকার শক্র বিতাড়নে যথোপযুক্ত শক্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে নিজ থেয়াল খুশী মত পন্থা অবলম্বন করতে লাগলেন, ভারতীয় জনমত তাতে সায় দিলে কিনা সেদিকে তারা জক্ষেপও করলেন না। এর ফল কি ভীষণ হ'ল তাহ এখন বল্ব।

শক্র যাতে জয়লাভ ক'রে রাজ্য মধ্যে আশ্রয় নিতে না পারে এই উদ্দেশ্যে কোন কোন দেশে বিজিত লোকসমূহ পশ্চাদপসরণের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের ঘরবাড়ী, কলকারখানা, খাত্য-শস্ত্য প্রভৃতি পুড়িয়ে নই করে দিয়ে যায়। এই পদ্ধতিকে 'scorched earth policy' বা পোড়া-নীতি বলা হয়। রাণা প্রতাপ সিংহ এই নীতি অন্তুসরণ করেন, রুশিয়াবাসী এই পদ্ধতি অবলম্বন করে নেপোলিয়নকে বিষম বিপাকে কেলে। সত্ত গত মহাদমরেও রুশিয়া ও চীন এই নীতি অন্তুসরণ করেছে। জাপান যখন খাদ ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হবার উপক্রম করে তথন এখানেও এই নীতি অন্তুসরণের কথা উঠে। ভারতবর্ষে এর খুবই প্রতিবাদ হয়। স্কুচতুর সার্ ষ্টাফোর্ড ক্রিপ্ন এখানে এই পদ্ধতির প্রতি লোকের গভীর বিরাগ দেখে আর একটি নীতি বাৎলে দিয়ে যান। ইংরেজীতে কিঞ্চিৎ মোলায়েম করে এর নাম দেওয়া হয়েছে 'denial policy'! এও কিন্তু প্রায় ঐ পোড়া-নীতিরই সামিল। তবে এ নীতির এইটুকু বিশেষত্ব যে, অনুর ভবিয়তে বিজিত হতে পারি এই আশক্ষায় সরকার কর্ত্বক শক্রের ব্যবহারযোগ্য যানবাহন থেকে আরম্ভ করে

মায় খাত্তশস্ত্য, আক্রান্ত অঞ্চল থেকে পূর্ব্বাক্তেই সরিয়ে নেওয়া হয়, কথনও কথনও বা ধ্বংসও করা হয়। ইতিপূর্ব্বে বঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে অল্প সময়ের ব্যবধানে সামরিক কার্য্যের স্থবিধার জক্ত লোকজনকে ঘরবাড়ী ছেড়ে দিয়ে অক্সত্র চলে যেতে হয়; এতে তাদের কষ্টের অবধি ছিল না। এখন এই পদ্ধতি অবলম্বনে তাদের চরম ত্রংথের দিকে অতিক্রত টেনে আন্লে। ১৯৪২ সালের ১৬ই অক্টোবরের নিদারুণ খুণীবাত্যায় মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগণা জেলার বিস্তর ক্ষতি সাধিত হয়। এথানে একটি কথা বলা আবশ্যক যে, এই প্রাকৃতিক বিপর্যায়ের মধ্যেও আগষ্ট আন্দোলনে মেদিনীপুরবাদীর উপর যে দমন-নীতি প্রযুক্ত হতে আরম্ভ হয়েছিল তার এতটুকুও হ্রাস পায় নি ! প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার লোক এই ঘূর্ণীবাত্যায় মারা যায়। লক্ষ লক্ষ লোক গৃহহীন হয় এবং শস্তাদি নষ্ট হয়ে অক্লাভাবে কট্ট পায়। এর উপরে উক্ত সরকারী নীতি বঙ্গের পূর্ব্বাঞ্চলে জাপানের অগ্রগতির সঙ্গে সঞ্চে অতিমাত্রায় অহুস্ত হতে থাকে। রেল ষ্টীমার নৌকা গরুর গাড়ী প্রভৃতি যানবাহনের নিরতিশয় সঙ্কোচ সাধিত হ'ল। শস্তপূর্ণ জেলাগুলি থেকে গবর্ণমেন্ট উচ্চ দর দিয়ে চাল ও অক্তাক্ত থাতাশস্তা ক্রয়ের ব্যবস্থা করলেন। এর ফলে ক্রমে খাল্যশস্তের দর চড়তে থাকে। ১৯৪৩ সালের মার্চ্চ মাদে বঙ্গে ফজলুল হক মন্ত্রীসভা মেদিনীপুরে সরকারী অনাচারের রাশ টানতে গিয়ে লাট সাহেবের তথা ইংরেজ বণিক ও স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের বিরাগভাজন হন। নৈস্গিক বিপ্র্যায়ে এবং সরকারী নীতির ফলে জনগণের জীবনধারণোপযোগী দ্রব্যাদির ভীষণ অভাব অহুভূত হতে লাগল। সে সময়ে এরপ একটি জনপ্রিয় মন্ত্রীসভার হত্তে কর্ভৃত্বভার থাক্লে দেশবাসীর হয়ত কতকটা স্থবিধা হতে পারত, কিন্তু কর্তৃপক্ষের চক্রান্তের ফলে তারও পতন ঘটে (২৯শে মার্চ্চ)। এর এক মাস পরে

সার্ নাজিমুদ্দীনের প্রধান মন্ত্রীতে বঙ্গে পুনরায় মন্ত্রীসভা গঠিত হ'ল। এঁরা মূস্লিম লীগপন্থী ও সাম্প্রদায়িকতাবাদী; জনসাধারণের স্থ-স্থবিধার প্রতি এঁদের তেমন ক্রক্ষেপ নেই। এঁদের কার্য্যাবলী দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, জনসেবার চেয়ে নিজের সেবাতেই এঁরা অধিকতর তৎপর।

এই সব ঘটনার অবশ্রন্থাবী পরিণতি হ'ল বাংলায় পঞ্চাশের মন্বন্ধর। কুখ্যাত ছিয়ান্তরের মন্বন্তরে বঙ্গের এক-তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এবার আত্মাহুতি দিয়েছে পঞ্চাশ লক্ষ বাঙালী। কিন্তু ছুর্ভিক্ষের ব্যাপকতা ও তীব্রতায় এ বোধ হয় ছিয়ান্তরের মন্বন্তরকেও হার মানিয়েছে ! অজনা সত্ত্বেও সৈন্তদের জন্ম প্রচুর খাতা সংগ্রহ করে রাখার ফলে সাধারণের থাতাভাব ঘটে ও ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হয়। এবারে কিন্তু প্রাচুর্য্যের মধ্যেই অন্নাভাব ঘটন। সরকারী নীতিই এজন্ত যোল আনা দায়ী। এ কারণ এবারকার ছুভিক্ষকে যে বলা হয়েছে মহুয়াক্বত ছুভিক্ষ তা এতটুকুও অতিরঞ্জিত নয়। কর্তুপক্ষ লোকজনের খালাভাবের কথা জেনেও তা নিরাকরণ করেন নি, অভাবগ্রন্ত অঞ্চলে খাত সরবরাহে সময়ে তৎপর হন নি। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' থাতাসম্পর্কে সরকারী নীতির তীব্র সমালোচনা করে সরকারের কু-নজরে পতিত হন। সরকারী আদেশ মেনে নিতে না পেরে প্রায় ত্র'মাস কাল সম্পাদকীয় মস্তব্য ব্যতিরেকেই পত্রিকা বের হয়। তুর্ভিক্ষের সময় 'ঠেটুস্ম্যান' সরকারী নীতির তীব্র সমালোচনা এবং নগ্ন বৃত্তুকু কন্ধালদার নর-নারী-শিশুর চিত্র প্রথম প্রকাশ করে এর তীব্রতা ও ব্যাপকতা সাধারণের গোচরে আনেন। তুর্গতদের মর্ম্মব্যথা ভাষায় রূপ দেবার জক্ত এই তুথানি সংবাদপত্র বিশেষ ভাবে বাঙালীর ক্বতজ্ঞতা অর্জন করেছেন। এর কিছুকাল পূর্ব্বে 'যুগান্তর' পত্রিকাও মেদিনীপুরের অত্যাচার কাহিনী প্রকাশ ক'রে এক দিকে যেমন সাধারণের উপকার করেন অক্ত

দিকে তেমনি সরকারেরও কোপে পড়ে নিজেদের প্রকাশ কিছুকাল বন্ধ রাথতে বাধ্য হন। ছভিক্ষকালে বিপন্ন ছর্গত বাঙালীর সাহায্যার্থে ভারতবর্ষের অন্সান্থ প্রদেশবাসীগণ অগ্রসর হন। ডক্টর বি এস্ মুঞ্জে, পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত মেদিনীপুর, চব্বিশপরগণা, নোয়াথালী, কুমিলা, ঢাকা, বাথরগঞ্জ প্রভৃতি বিভিন্ন জেলায় পরিক্রমণ কালে ছভিক্ষগ্রস্ত লোকদের চরম ছুর্গতি লক্ষ্য করে ছভিক্ষের তীব্রতা ও ব্যাপকতা প্রকাশ করেন। ডক্টর শ্রীশ্রামাপ্রসাদ মুথোপাধ্যায় বাঙালীর মুথপাত্র রূপে ছুর্গতদের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। সরকার হানে স্থানে দাতবা কেন্দ্র খুল্লেন বটে, কিন্তু তা অতি বিলম্বে ও প্রয়োজনের ভুলনায় অতি সামান্ত। কলকাতার রান্তা বৃভুক্ষ্ কন্ধালসার লোকে ভর্ত্তি হয়ে গেল। শহরের অতি প্রাচুর্গের মধ্যেও রান্তায় ফুটপাথে কত শিশু ও নারী মারা গেল তার ইয়তা নেই। শহরে ও মফক্ষলে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ বাঙালী নীরবে পঞ্চাশের মন্থছরে আত্মাত্তি দিলে।

শ্রীযুক্ত কালীচরণ ঘোষ Famines in Bengal ( 'বঙ্গে তুর্ভিক্ষ')
নামক পুস্তকে পঞ্চাশের মন্বন্ধরের কার্য্যকারণ সম্বলিত একটি বিশদ চিত্র
প্রদান করেছেন। পুস্তকে সন্নিবে শত বিষয়গুলির অধিকাংশই বিখ্যাত
সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ইংরেজী 'মডার্থ রিভিউ'
মাসিকে তুর্ভিক্ষের মধ্যেই প্রকাশিত হতে আরম্ভ হয়। রামানন্দ
চট্টোপাধ্যায় কংগ্রেসের প্রথম যুগে ইহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।
পরবর্ত্তীকালে কার্যকের ভাবে যুক্ত না থাক্লেও এর আদর্শ প্রচারে
কথনও পশ্চাংপদ হন নি। যথন ডোমিনিয়ন ষ্টেটসের আদর্শে
স্বায়ন্তশাসন মাত্র ছিল কংগ্রেসের দাবি তথন থেকেই তিনি ভারতবর্ষের
রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য যে পূর্ণ স্বাধীনতা, স্ব-সম্পাদিত 'মডার্ণ রিভিয়ু' ও 'প্রবাসী'
পত্রিকায় প্রতিমাসে তা ব্যক্ত করতে থাকেন। তাঁর মত নির্ভীক মননশীল

সদাজা গ্রন্ত সাংবাদিক বিরল। এই তুর্ভিক্ষের মধ্যে ১৯৪৩ সালের ৩০শে সেপ্টেথর তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন।

ইংরেজী ১৯৪০ ও বাংলা ১৩৫০ দাল ছিয়ান্তরে মন্বন্তরের স্থায় কুখ্যাতই হয়ে থাক্বে। এত হুঃথ দৈক্তের মধ্যেও সরকারী নীতির কোনরূপ পরিবর্ত্তন হ'ল না। বড়লাট লর্ড লিন্লিথগো ছর্ভিক্ষকালে বঙ্গদেশে একটি বারও আগমন করেন নি, কারণ সময়াভাব। লক্ষ লক্ষ লোকের দীর্ঘখাদের মধ্যে অক্টোবর মাদে তিনি স্বদেশে চলে গেলেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন ২০শে অক্টোবর তারিথে তাঁর সময়েই জঙ্গীলাট আর্চিবল্ড পার্দিভাাল ওয়াভেল। তিনি এর পূর্ব্বে বিলাতে গমন করেছিলেন। দেখানে থেকে তিনি যে বিবৃতি দেন তাতে ভারতবর্ষের রাজনীতিক অচল অবস্থা এবং অন্ন সমস্তা তুয়েরই সমাধানের আভাস ছিল। তিনি দিল্লীতে কার্য্যভার গ্রহণ করার অন্তদিন পরেই বঙ্গদেশে আদেন এবং কলকাতায় ও উপকণ্ঠে যে-দৰ অবস্থা দেখেন ও তুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে যে-দৰ তথ্য আহরণ করেন তার ফলেই বঙ্গবাসীর থাতসমস্তা সমাধানের ভার নিজেই গ্রহণ করে স্বতন্ত্র দপ্তরের উপর অর্পণ করেন। এর কিছুকাল পরে বর্ষ শেষের সঙ্গে সঙ্গে তুর্ভিক্ষেরও কতকটা অবসান হ'ল। কিন্তু তুর্ভিক্ষের শেষ পর্কো এর চির-সহচর আধিব্যাধি মার মূর্ত্তিতে দেখা দিলে। বঙ্গের চুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত অঞ্চলসমূহে. কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়ায় লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুমুথে পতিত হ'ল। বাথরগঞ্জ জেলায় ম্যালেরিয়ার নাম মাত্রও ছিল না। এই সময় এ জেলাটিও ম্যালেরিয়ায় জাক্রান্ত হ'ল। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও আমাদের স্মরণীয়। বঙ্গদেশের তুর্ভিক্ষে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হতেই শুধু সাহায্য আসে নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত সাহিত্যিক নোবেল-পুরস্কার প্রাপ্তা শ্রীমতী পার্ল বাকের নেতৃত্বে তুর্গত বঙ্গবাসীদের সাহায্য কল্পে একটি ধনভাণ্ডার থোলা হয়। আয়ার্ল্যাণ্ড সরকারের পক্ষ থেকে ডি ভ্যালেরা এই ছর্ভিক্ষে এক লক্ষ পাউণ্ড বা তের লক্ষ টাকা দান করেন! বাঙালীরা সকলের কথাই আজ সক্বতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছে।

এ বৎসর কংগ্রেস নেতৃর্দ্দ কারারুদ্ধ থাকায় রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক কোন কার্যেই যোগদান করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। তাঁদের অমপৃষ্টিতির স্ক্রেগেগে মোস্লেম লীগ বিভিন্ন প্রদেশে নিজ প্রভাব বিস্তার করবার চেষ্ট্রা করে এবং আসাম, বাংলা, পঞ্জাব, সিদ্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে অক্যান্ত দলের সাহায়েয়ে কোরালিশন মন্ত্রীসভা গঠনে সক্ষম হয়। বাংলাদেশে লীগ-প্রধান মন্ত্রীসভা কিরূপ তুর্গতির কারণ হয়েছে তা এইমাত্র বলা হ'ল। লাগ-সভাপতি মিং জিল্লা লীগের প্রকাশ্য অধিবেশনে এবং বক্তিগত ভাবে অক্যত্রও জাতির এই তুর্দিনেও কংগ্রেস এবং কংগ্রেস-নেতৃর্দের উপরে গালিবর্ষণ করতে ক্ষান্ত হন নি। কংগ্রেস একটি হিন্দু প্রতিষ্ঠান আর ভারতবর্ষে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা কংগ্রেসের উদ্দেশ্য একদিকে যেমন এইরূপ মিথ্যা প্রচার স্কুক্ষ হ'ল, অক্যদিকে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা ছাড়া মুসলমানদের গত্যন্তর নাই এ কথাও নিরীহ মুসলমান জনগণের কর্ণকূহরে অবিরত প্রচার করা হ'ল।

এই সময় হিন্দু মহাসভা কিন্তু তার কর্ম্মপন্থা অনেকটা কংগ্রেসের সমুগ করে নিলে। ১৯৪৩, সালের ১লা আগস্ট বিনায়ক দামোদর সাবারকর মহাসভার সভাপতিত্ব থেকে অবসর গ্রহণ করলে ডক্টর স্থামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এর সভাপতি হলেন। অমৃতসহর অধিবেশনে অথগু স্বাধীন ভারতের আদর্শ সন্মুখে রেখে তিনি মহাসভার যাবতীয় কর্ম্ম পরিচালনা করলেন। পাকিস্থানের বিরোধিতা যেমন দৃঢ়ভাবে করা হ'ল তেমনি বলা হ'ল যে, তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতিতেই ভারতবর্ষে হিন্দু মুদলমানে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে। তৃতীয় পক্ষ সরে দাড়ালেই তারা

নিজেরাই নিজেদের মধ্যে সঙ্গত আপোষ-রফা করে নিয়ে এক অথগু ভারতে ভ্রাতৃভাবে বাস করতে পারবে। কংগ্রেসের অমুপস্থিতিতে শ্রামাপ্রসাদই প্রগতিশীল ভারতবাসীর মর্ম্মকথা ব্যক্ত করলেন।

এই বৎদরের শেষ দিকে ইউরোপে যুদ্ধের গতিও অনেকটা মোড় ফিরল। ইটালীর পতন ঘটে; জার্মানীও আক্রমণের পরিবর্তে আত্মরক্ষায়েই অধিকতর মনোনিবেশ করে। প্রাচ্যে জাপানের প্রভাব প্রতিপত্তি কিন্তু অটুটই থাকে। যুদ্ধের মধ্যে চার্চিচল ও রুজভেল্ট অতলান্তিক মহাসাগরের কোন গুলে জাহাজে ব্যে 'আটলান্টিক চার্টার' নামে একটি স্বাধীনতার সনন্দ রচনা করেন। এর মধ্যে যুদ্ধশেষে নিপীড়িত জাতিদের স্বাধীনতা দানের কথা ছিল। পরাধীন নিপীড়িত জাতিরা স্বভাবতঃই এতে আনন্দ প্রকাশ করে। কিন্তু অন্নকাল পরেই প্রধান মন্ত্রী মিঃ চাচ্চিল এর ব্যাখ্যা এইরূপ করলেন যে, অতলান্তিক মহাসাগরের তীরবর্ত্তী নির্যাতিত রাষ্ট্রসমূহের বেলায়ই এই সনন্দ প্রযোজ্য হবে। এরূপ ব্যাখ্যায় ভারতবাদীরা স্বভাবতঃই মর্মাহত হয়। ও:দকে ভারত-সচিব মিঃ আমেরি অহরহ ঘোষণা করতে থাকেন যে, ভারতবাদীদের নিজেদের মধ্যে মিলন না হলে তাদের কোনরূপ স্থযোগ-স্থবিধা দেওয়া হবে না। কংগ্রেসের কথা বলতে গিয়ে তিনি এবং তাঁর অধন্তন অন্ত অনেকেই এই কথাই বলেন যে, আগষ্ট প্রস্তাব প্রত্যাহত না হলে বন্দী-নেতাদের মুক্তির विषय किছ् हे विरवहना कता हरव ना। जरव नर्फ खराएजन वर्फनांहे हराय আগমন করায় লোকের মনে কতকটা আশার সঞ্চার হ'ল।

যাহোক, এই অবস্থার মধ্যে আমরা ১৯৪৪ সালে উপনীত হলাম। এই বৎসর ২২শে ফেব্রুয়ারি মহাত্মা গান্ধীর সহধর্মিণী কস্তুরবাঈ গান্ধী কারাগারেই হাদ্রোগে দেহত্যাগ করলেন। তাঁকে মৃক্তিদানের কথা উঠ্লে এই সাধবী রমণী বলেছিলেন—কারাগারে পতি-পার্শে থেকেই তিনি

মৃত্যু অত্যধিক শ্রেয় জ্ঞান করেন। পতির ক্রোড়ে তাঁর শেষ নিংখাস নির্গত হ'ল। এর পর ১৭ই ফেব্রুয়ারি থেকে কিছুকাল পর্যান্ত মহাত্মা গান্ধী ও বড়লাট ওয়াভেলের মধ্যে পত্রব্যবহার হয়। ওয়াভেলও পত্রে উক্ত আগস্ত প্রস্তাব প্রত্যাহারেরই কথা বললেন। মহাত্মা গান্ধী এরপ প্রস্তাবে সম্মত হতে না পারায় কোন ফল হয় নি বটে, কিন্তু পত্রাবলী প্রকাশিত হলে বুঝা গেল লর্ড ওয়াভেল নেতৃর্নের বা কংগ্রেসের বিষয় সহাম্ভৃতির সঙ্গেই বিবেচনা করছেন। পরে প্রকাশ পেয়েছে, কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আজাদের সহধ্য্মিণী অস্ত্রন্থ হলে তিনি (ওয়াভেল) বিমানবাগে মৌলানা সাহেবকে তাঁর নিকট নিয়ে যাবার আদেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু কি এক অজ্ঞাত কারণে তাঁর আদেশও কার্যাকরী হয় নি! আজাদও কারাগাবে অবস্থান কালে তাঁর পত্নীকে হারালেন। এখানে আরও একটি কথা উল্লেখযোগ্য। মহাত্মা গান্ধীর স্থ্যোগ্য সেক্রেটারী মহাদেব দেশাইও মহাত্মার সঙ্গে ধৃত হয়েছিলেন, কিন্তু সপ্তাহকাল কারাবাসের পরই ১৫ই আগস্ত (১৯৪১) তাঁর দেহান্ত ঘটে।

জর রোগে আক্রান্ত হওয়ায় মহাত্মা গান্ধা ৬ই মে তারিথে কারামুক্ত হলেন। অস্থতার জক্ত হতিপুর্বে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু প্রমুখ অক্ত কোন কোন নেতাও মুক্তি পেয়েছিলেন। মহাত্মাজী কিঞ্চিৎ স্থত্ত হয়েই আবার কর্মাতৎপর হয়ে উঠ্লেন। জেলে থেকেই তিনি মিঃ জিয়াকে পত্র লিখেছিলেন, কিন্তু তা তাঁকে দেওয়া হয় নি। এই সময় রাজা-গোপালাচার্য্য জিয়ার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিলেন। সাম্প্রদায়িক সমস্তা মীমাংসার স্ত্র অন্থসন্ধান করা ছিল এই আলাপ-আলোচনার উদ্দেশ্ত। বোঘাইয়ে জিয়া-ভবনে ৯ই সেপ্টেম্বর থেকে ২৭শে সেপ্টেম্বর পর্যান্ত জিয়া ও গান্ধীর মধ্যে আলোচনা চলে। কিন্তু শেষ পর্যান্ত মীমাংসার কোনই স্ত্র পাওয়া গেল না।

এই সময় মহাত্মা গান্ধী তুইটি কার্য্যে হন্তকেপ করেন। **কন্ত**রবা**ট** স্থৃতি-ভাগ্তার স্থাপনের কথা উঠলে দেশবাসীর নিকট থেকে আশ্চর্য্য সাড়া পাওয়া গেল। অল্প সময়ের মধ্যে প্রায় সওয়া কোটি টাকা চাঁদা সংগৃহীত হ'ল। মহাত্মা গান্ধী এই টাকা একটি ট্রাষ্ট্রী বা ক্যাসরক্ষক কমিটির উপরে অর্পণ করেন। এই অর্থ ভারতবর্ষের বিভিন্ন পল্লীগ্রামে নারীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির উন্নতি কল্পে ব্যয়িত হবে। আর একটি কার্য্য—যুদ্ধান্তর কালে ভারতবর্ষের জন্ম একটি পরিকল্পনা রচনা। 'গান্ধী প্ল্যান' নামে এ এখন পরিচিত। গ্রামকে কেন্দ্র করে ভারতবাদীর কৃষি, শিল্প, শিক্ষা যাবতীয় বিষয়ের উন্নতি সাধনই এর লক্ষ্য। বিশেষ বিশেষ শিল্প-যার সঙ্গে আপামর সাধারণের ঘনিষ্ঠ যোগ তা নিয়ন্ত্রণ করবে রাষ্ট্র। বোদাইয়ের শিল্পপতির। আর একটি পরিকল্পনা প্রচার করেছেন। গান্ধী প্ল্যানের সঙ্গে এর মূলগত পার্থক্য রয়েছে, কারণ এ প্ল্যান বা পরিকল্পনা নগরকেন্দ্রিক, আর এতে সর্ব্বসাধারণের উপকারের চেয়ে ধনিক গোষ্ঠীরই বেশী উপকার হবে। এই সময়ে ভারত গবর্ণমেন্টের তরফে শাসন-পরিষদের অক্তম সদস্ত সাম আর্দেশীর দালাল একটি তৃতীয় পরিকল্পনাও প্রচার করেন। বলা বাহুল্য, তাতে সরকারেরই স্থযোগ-স্থবিধা বেশী করে দেখা হয়েছে। ভারতবর্ষের শিল্পলোতিমূলক পরিকল্পনার কথা আলোচনা কালে স্বতঃই একজনের কথা মনে হয়। তিনি হলেন আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। াতনি আজীবন ভারতবর্ষের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির জন্ম প্রাণ্পণ চেষ্টা করেছিলেন। স্বদেশবাসী জনগণের হঃখদৈক তার মর্ম্মে বড় হ আঘাত দিত। তিনি বৈজ্ঞানিক হয়েও বেঙ্গল কেমিকাাল ও অন্ত বিবিধ শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনে তৎপর হয়েছিলেন। जिनि এই বৎসর ১৬ই জুন ইহধাম ত্যাগ করেন।

১৯৪২ সালে কংগ্রেদ বে-আইনী ঘোষিত হওয়ায় রাষ্ট্রীয় আন্দোলন

পরিচালনার ভার মোদলেম লীগ এবং হিন্দু মহাসভার উপরেই পতিত হয় 🗈 কিন্তু এরা পরস্পর-বিরোধী প্রতিষ্ঠান। একে অক্সকে বরাবর সন্দেহের চক্ষেই দেখেন। ১৯৪৪ সালে মোস্লেম লীগের প্রতিপত্তি যেন লীগ-প্রভাবিত অঞ্চলেও কতকটা হ্রাস পেতে থাকে। পঞ্জাবে ইউনিয়নিষ্ঠ দল লীগের দঙ্গ ছেড়ে স্বয়ংপূর্ণ ভাবেই মন্ত্রীসভা গঠন করেন। এই বৎসর কংগ্রেদ সদস্যগণ পুনরায় কেন্দ্রীয় ও অক্যান্স ব্যবস্থা-পরিষদে যোগদান করতে আরম্ভ করলেন। কেন্দ্রে এবং বিভিন্ন প্রদেশে এর প্রতিক্রিয়া হ'ল খুব। আসাম ও সিদ্ধু প্রদেশে কংগ্রেসীদের প্রভাব অহুভূত হ'ল এবং মন্ত্রীসভা অনেকটা কংগ্রেসের সঙ্গে আপোষ-রফা করেই জীইয়ে রাখা হ'ল। কেন্দ্রীয় পরিষদের কংগ্রেস দলের নেতা ভূলাভাই দেশাই এবং মোদলেম লীগ দলের সহ-নেতা নবাবজাদা লিয়াকত আলী একযোগে কেন্দ্রীয় শাসন-পরিষদ জাতীয় ভাবে গঠন করার ভিত্তিতে একটি প্রস্তাব রচনা করেন। একথা প্রকাশিত হলে এর অমুকূলে ও প্রতিকূলে নানারূপ আলোচনা হয়। তবে মূল প্রস্তাবটি সাধারণের নিকট থেকে গোপন রেখেই বড়লাটের হস্তে প্রদান করা হ'ল। বড়লাট এই প্রস্তাবের ভিত্তিতেই শাসন-পরিষদ সংস্কার করার জন্ম উর্যোগী হলেন।

বর্ত্তমান ১৯৪৫ সালের আরম্ভাবধি আন্তর্জ্জাতিক এবং ভারতের আভ্যন্তরিক তুই দিকেই আশার আলো দেখা যাচ্ছিল। জার্মান বাহিনী সকল রণক্ষেত্র থেকেই ক্রমে ক্রমে হটে গিয়ে এ বৎসরের প্রথম দিকে নিজ দেশে আপ্রয় নিতে বাধ্য হয়। প্রাচ্যে জাপান নিজ শক্তি কতকটা অব্যাহত রাখ্লেও মিত্রশক্তি কর্ত্ত্ক নানা দিক্ থেকেই আক্রান্ত হবার উপক্রম হয়। মিত্রবাহিনীর উদ্দেশ্য ছিল প্রথমে জার্মানীকে ঘায়েল করা, আর এইজক্য তারা সেখানে সর্ব্বশক্তি নিয়োজিত করলে। তবে এক্ষেত্রে সোভিয়েট ক্রশিয়ার কৃতিত্বই সকলের চেয়ে বেশী। দীর্ঘ আঠার শ মাইল ব্যাপী

রণাঙ্গণে জার্মানীর সঙ্গে লড়াই করে যাকে অতি জ্বন্ত পেছিয়ে যেতে হয়েছিল, প্রায় দেড় বৎসরের মধ্যে সে এত শক্তি অর্জ্জন করলে যে, অপরাজ্বেয় জার্মান বাহিনীকে শুধু রুশভূমি থেকে বিতাড়িত নয়, একেবারে জার্মানীর সীমান্তে হটিয়ে নিয়ে গেল। এ মোটেই সামান্ত কথা নয়। রুশিয়া নিজ রুতি শুণেই বিশ্ববাসীর প্রদা অর্জ্জন করলে।

অন্তর্জাতিক অবস্থা যথন এইরূপ, তার মধ্যে লর্ড ওয়াভেল দেশাই-লিয়াকত আলি প্রস্তাব নিয়ে এই বৎসরের মার্চ্চ মাসে লণ্ডন যাত্রা কর্লেন। ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে পক্ষকালের মধ্যেই তাঁর ভারতবর্ষে ফিরে আসার কথা ছিল, কিন্ধু তাঁকে সেখানে প্রায় আড়াই মাদ এইজন্ম অবস্থান করতে হয়। আন্তর্জাতিক অবস্থা এই সময় খুবই জটিল হয়ে উঠে, তবে এপ্রিল মাসের শেষে জার্মানীর পতন ঘটায় এ অবস্থার শীদ্রই রেখাপাত হ'ল। বড়লাট মিঃ চার্চিচল, মি: আমেরি প্রমুথ মন্ত্রীসভার সদস্তদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শেষ করে একটি সর্ব্বসম্মত পরিকল্পনা নিয়ে ১২ই জুন তারিখে ভারতবর্ষে ফিরে এলেন। এর হু'দিন পরে ১৪ই জুন তিনি বেতারে ঘোষণা করলেন যে, কেন্দ্রীয় আইন-সভাদ্বয়ের দলপতিগণ, প্রাক্তন ও বর্ত্তমান প্রাদেশিক মন্ত্রীগণ, মহাত্মা গান্ধী ও মোহম্মদ আলী জিলা এই ক'জন সদস্য নিয়ে পরবর্ত্তী ২৫শে মে শিমলায় একটি বৈঠক আছুত হবে, উদ্দেশ্য বড়লাট ও कन्नीनां ठे वार्त वर्गहिन् ७ मूमनमान ममानमः थाक मनत्यात ( e: e) ভিত্তিতে আরও তের জন—মোট পনর জন সদস্য নিয়ে একটি সাময়িক শাসন-পরিষদ গঠন। এই পরিষদের কাজ হবে প্রধানত: ছুটি –(১) জাপানী বিতাড়নে ভারতবাসীর সর্ব্বপ্রকার সহযোগিতা এবং (২) ভাবী শাদন-তম্ব রচনার জক্ম ব্যবস্থা। মহাত্মা গান্ধী বৈঠকে উপস্থিত হতে অসম্মত হওয়ায় তাঁর স্থলে কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা

আবুলকালাম আজাদ আহুত হলেন। এখানে একথা বলা আবশ্যক যে, ইতিপূর্ব্বে কোন কোন নেতা অস্কৃত্বতা নিবন্ধন কারামুক্ত হলেও, ওয়াকিং কমিটির সকল সদস্যকেই এই সময় মুক্তি দেওয়া হয়। দেশের তথনকার অবস্থা বিবেচনায় কংগ্রেস নেতৃবুন্দ বড়লাটের কোন কোন কথা পরিষ্কার वृत्य नित्र रेवर्रे त्यां श्रमात्नत्र शिक्षां खंडण कत्रलन । रेवर्रे २०८म জুন আরম্ভ এবং পরবর্ত্তী ১৪ই জুলাই পরিসমাপ্ত হয়। বৈঠকের প্রারম্ভিক আলোচনায় ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র আশার সঞ্চার হয়েছিল, কারণ ওয়াভেল বলেছিলেন কোন একটি সম্প্রদায়ের বিরোধিতায়ই বৈঠক ভেক্তে দেওয়া হবে না। কিন্তু শেষ পর্যান্ত তাঁর কথা টিকল না। কেন্দ্রীয় শাসন-পরিষদের দকল মুদলমান দদস্তই মোদ্লেম লীগের মনোনীত দদস্ত ২ওয়া চাই--জিলা এই জিদ ধরলেন। বড়লাট স্বতঃই এই জিদ মেনে নিতে পারলেন না। এ কারণ শেষ পর্যান্ত কোন সিদ্ধান্তে উপনীত না হয়েই শিমলা সম্মেলন বন্ধ করে দেওয়া হ'ল। লর্ড ওয়াভেল ব্যর্থতার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করে নেতুরুলকে এই আশ্বাদ দিলেন যে, তিনি যে কার্য্য আরম্ভ করেছেন তা থেকে আপাততঃ বিরত হলেও পুনরায় আলাপ-আলোচনা স্থক্ করা হবে।

মহাসমরের মধ্যে কংগ্রেসকে দাবিয়ে রেখে ভারতবর্ষের ধন জন নিজ প্রয়োজনে স্বেচ্ছামত ব্রিটিশ কর্ত্পক্ষ ব্যবহার করতে থাকেন। বাইরে, বিশেষতঃ আমেরিকায় কিন্তু প্রচারিত হ'ল যে, এসবই ভারতবর্ষের স্বেচ্ছারুত দান! তাদের এ কথা স্পষ্ট করে বুঝাবার জক্মই বোধ হয় সেথানে অমুষ্ঠিত বিভিন্ন আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলনে ভারতবর্ষ থেকে বেসরকারী প্রতিনিধি প্রেরিত হলেন। এই সব প্রতিনিধির মধ্যে পণ্ডিত হাদয়নাথ কুঞ্জরু, গগনবিহারীলাল মেহ্টা ও আবত্রর রহমান সিদ্দিকী কিন্তু সেথানে গিয়ে ভারতবাসীর তুঃখ দৈক্য ও শাসনতান্ত্রিক বিষম

অবস্থার কথাও প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের আশা-আকাজ্জার বিরুদ্ধে ব্রিটিশ পক্ষ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গত পাঁচ বংসরব্যাপী যে প্রচারকার্য্য চলেছিল তার ব্যাপকতা ও কার্য্যকারিতা দেখে তাঁরা বিশ্বিত হয়ে যান। বর্ত্তমান বৎসরের প্রথমে ব্রিটিশ গ্রহ্ণমেন্টের আহ্বানে ভারতবর্ষ থেকে এক বৈজ্ঞানিক মণ্ডলী বিলাতের ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমরশিল্প-কেন্দ্রসমূহে কিরূপে আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি কাজে লাগানো হচ্ছে তা প্রত্যক্ষ করবার জন্ম উভয় দেশেই বিমানযোগে গমন করেন। এই মণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন ডক্টর মেঘনাদ সাহা, সার জ্ঞানচক্র ঘোষ, ডক্টর জ্ঞানচক্র মুখোপাধ্যায়, ডক্টর শিশিরকুমার মিত্র, সার শান্তিম্বরূপ ভাটনগর প্রভৃতি। তাঁরা উভয় দেশেরই কার্যা-কলাপ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা একথাও বুঝেছেন যে, দেশের শাসনভার দেশবাসীর হস্তে না এলে কোনরূপ উন্নতিরই আশা নেই। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বঙ্গের হুর্দ্দশা ও মন্বন্তরের কথাও ব্রিটিশ স্থণীমণ্ডলীর নিকট ব্যক্ত করেছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান কালেও তাঁরা অনুরূপ কথা ব্যক্ত করেন। কিন্তু সেথানে গমন ও প্রস্থান বাতীত তাঁদের সম্বন্ধে অন্য কোন সংবাদই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় নি। তাঁদের কোন বক্তৃতা যাতে সংবাদপত্রে প্রকাশিত না হয় সে সম্বন্ধে ভারতের প্রাক্তন বড়লাট ও যুক্তরাষ্ট্রের বর্ত্তমান ব্রিটিশ রাজদৃত লর্ড হালিফাকোর (আগেকার লর্ড আরুইন) নির্দেশ ছিল। বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীর স্বদেশ প্রভাগিমনের পরে ভারতবর্ষের কয়েকজন শিল্পতি ও অর্থনীতিবিদ্ও উভয় স্থলে গমন করেছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন সার আর্দেশীর দালাল, ঘনভামদাস বিরলা ও নলিনীরঞ্জন সরকার। যুদ্ধোত্তর ভারতের পুনর্গঠনে ই ছটি দেশ থেকে বিশেষ কোন সাহায্য পাওয়ার আশা নেই-ফিরে এসে তাঁরা এই কথাই ব্যক্ত করেছেন।

এথানে আর একটি কথা বলে নি'। ইতিপূর্বের ক্রিমিয়ার ইয়াল্ট। সম্মেলনে চার্চিল রুজভেন্ট ষ্টালিন এয়ী সম্মিলিত হয়ে জার্মানীর আশু পতনের ব্যবস্থা করার সঙ্গে সঙ্গে এ বিষয়ও স্থির করেন যে, ক্যালিফর্ণিয়ার প্রধান শহর সান ফ্রান্সিক্সোতে ১৯৪৫ সালের ২৫শে এপ্রিল সন্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনমূলক সমস্যাগুলির সমাধান সম্পর্কে আলোচনার জন্ম এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। যথাসময়ে নিদিষ্ট স্থানে মহাসমারোহে বৈঠক আরম্ভ হয়। পঞ্চাশটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি এতে যোগ দান করেন। ভারত-সরকার প্রতিনিধি পাঠালেন সার রামস্বামী মুদোলিয়ার ও দার্ ফিরোজা গাঁ নূনকে। উভয়েই দরকারের পরম ভক্ত, অগণিত ভারতবাদীদের মুখপাত্র রূপে তাঁদের মুখ থেকে কোন কথা বের হওয়া একেবারেই অসম্ভব। সৌভাগ্যক্রমে এই ভার নিলেন শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত মহোদয়া। তিনি ইতিপূর্বেই আমেরিকায় গমন করেন। বৈঠক-গৃহে তাঁর স্থান হয় নি বটে, কিন্তু বৈঠকের বাইরে সাধারণ সভায় এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের নিকট ভারতবাসীর মর্ম্মবাণী অনবগ ভাষায় ব্যক্ত করলেন। ভারতবাসী স্বাধীনতাকামী হয়েও ফাসিষ্ট-নাৎদী-বিরোধী গণতন্ত্রমূলক রাষ্ট্রেরই পক্ষপাতী—এই কথা তিনি ভারতবাসীর হয়ে সকলকে জানিয়ে দিলেন। বৈঠকের মধ্যেও পরাধীন ভারতবাসীদের বিষয় রুশ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ মলোটোভ পোলও প্রসঙ্গে উত্থাপন করেছিলেন।

সান্ ফ্রান্সিস্কো বৈঠক আরম্ভ হতেই জার্মানীর পরাজয় ঘটে। এর পর ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রুশিয়ার নেতৃর্দ বার্লিনের পটস্ডামে বসে তার বিধিলিপি রচনা করেন। জার্মানীকে চার ভাগে ভাগ করে ফ্রান্স, ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রুশিয়া এই চারটি রাষ্ট্র তাদের উপর খবরদারি করার ভার গ্রহণ করে। এই চারটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ মিলে সর্কোপরি একটি কমিশন গঠিত হ'ল। এই কমিশন পরস্পরের মধ্যে সামজ্ঞ রক্ষা ও সমগ্র জার্মানী সম্পর্কে যে-সব বাবস্থা অবলম্বন করা দরকার তা সবই করবেন। সামরিক শক্তি ও শিল্প বাণিজ্য বিনষ্ট করে জার্মানদের একটি ক্রষিজীবী জাতিতে পরিণত করারই চেষ্টা চল্লছে সেখানে।

জার্মানীর এই বিধিলিপি রচনায় ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিং চার্চিল যোগ দিয়েছলেন, কিন্তু এতে তিনি স্বাক্ষর করতে পারেন নি; এ অধিকার লাভ করেন মিং ক্লেমেন্ট এট্লি। কারণ ইতিমধ্যেই গত জুলাই মালে (১৯৪৫) ব্রিটেনে যে সাধারণ নির্বাচন হয় তাতে শ্রমিক দলের সম্পূর্ণ জয়লাভ ঘটে এবং মিং এট্লির নেতৃত্বে শ্রমিক মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। যুদ্ধকালে মিং চার্চিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে বিপদ থেকে বাঁচালেও তাঁর হঠকারিতায় এবং রক্ষণশীল দলের ধনিক মনোর্ত্তি-স্থলভ ব্যবস্থায় ব্রিটিশ জনসাধারণ বিদিষ্ট হয়েই ছিল। আর এর ফল সাধারণ নির্বাচনে তাঁরা হাতে হাতেই পেলেন। মিং চার্চিল নির্বাচনে জয়লাভ করলেন বটে, কিন্তু রক্ষণশীল দলের বহু সদস্য হেরে গেলেন। এর ফলে পার্লামেন্টে তাঁদের সংখ্যাধিক্য আর রইল না। ভারত-সচিব কুখ্যাত আমেরিও নির্বাচন ছন্দ্বে পরাজিত হলেন। বর্ত্তমানে ভারত-সচিব হুয়েছেন প্রায় পাঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধ লর্ড পেথিক লরেঞ্চ।

জার্মানীর পরাজয়ের পর শীব্র শীব্র জাপানের পতন ঘটাবার জক্সই ভারতবাদীর সহযোগিত। বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এ কার্যা অক্স উপায়ে অতি ক্রত সংসাধিত হ'ল। ব্রিটেন ও আমেরিকার ভূষ্টি সাধনের জক্স আন্তর্জাতিক নীতি পরিহার করে ৮ই আগষ্ট সোভিয়েট কশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ও ক্রমে মাঞ্রিয়ার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। আর এই দিনেই যুক্তরাষ্ট্র বিমানবাহিনী নবাবিষ্কৃত এটম বছ্ বা আণবিক বোমা বর্ধণ করে হিরোশিমা শহরটি একেবারে নিশ্চিক্ত করে দেয়। এর ত্'দিন পরে নাগাসাকির উপরেও তারা এইরূপ একটি বোমা ফেলে। এই তুই স্থানে বোমা বর্ধণে তুই লক্ষ্ণ লোক নিহত হয়েছে। ঘর-বাড়ী পশুপক্ষী তো নেই-ই। জাপান-কর্ত্তৃপক্ষ আণবিক বোমার ধ্বংসকারিতা দেখে জাতিকে নিছক প্রাণে বাঁচাবার জক্তই ১৫ই আগস্ট তারিখে আত্মসমর্পণ করলেন। কয়েকদিনের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলের জাপান-বাহিনীও অন্তত্তাগ করতে বাধ্য হয়। মিত্র শক্তির পক্ষে মার্কিন জেনারেল ম্যাক আর্থার বথোপযুক্ত নৌবাহিনী স্থলবাহিনীও বিমানবাহিনী সঙ্গে নিয়ে জাপানে উপস্থিত হন। গত ২রা সেপ্টেম্বর জাপানের পরাজয়-স্বীকার মূলক শর্তাবলী স্বাক্ষরিত হয়। জাপান নিরন্ত্র ও শিল্প বাণিজ্যাদি বিচ্যুত হয়ে একটি তৃতীয় শ্রেণীর রাষ্ট্রে পরিণত হবার উপক্রম হয়েছে।

'ইপ্তিয়ান নেশন্তাল আর্মি' নামে একটি বাহিনী স্থভাষচন্দ্র বস্থার নেতৃত্বে জাপানীর সপক্ষে যুদ্ধ করেছিল। স্থভাষচন্দ্র ব্যাঙ্কক থেকে বিমান যোগে জাপান যাবার পথে বিমান-সংঘর্ষে আঘাতপ্রাপ্ত হন এবং হাসপাতালে মারা যান, জাপানী পক্ষে এইরূপ ঘোষণা করা হয়েছে। জনেকেই এ সংবাদে আত্ম স্থাপন করতে পারেন নি। তবে স্থভাষচন্দ্রের যদি সত্যই মৃত্যু ঘটে থাকে তা হলে ভারতমাতা তাঁর একজন বীর সস্তান জ্বকালে হারালেন বলে সকলেরই যথেষ্ট আক্ষেপের কারণ হবে। জাপানের পতনের পর, ভারত-সরকার স্থভাষচন্দ্রের মধ্যমাগ্রজ শরৎচন্দ্র বস্থ মহাশয়কে ১৪ই সেপ্টেম্বর মৃক্তি দিয়েছেন। স্থভাষচন্দ্রের নির্থোজ হওয়ার পর বস্থ-পরিবারের উপর অকথ্য নির্যাতন-উৎপীড়ন হয়েছে। তাঁরা এ সকল নীরবে সন্থ করে অন্ধৃত ধৈর্য ও মহত্তেরই পরিচয় দিয়েছেন। শরৎচন্দ্র রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে বর্ত্তমান কংগ্রেস-নীতিরই পূর্ণ সমর্থক।

শ্রমিক দল পার্লামেনেট অক্স-নিরপেক্ষ সংখ্যাধিক্য লাভ করায় অনেকের মনে কতকটা আশার সঞ্চার হয়। শ্রমিক মন্ত্রীমগুলের আহ্বানে বড়লাট লর্ড ওয়াভেল আগষ্ট মাসের শেষে পুনরায় বিলাত গমন করেন। সেখানে তিন সপ্তাহ থেকে কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে ভারত-শাসন সম্পর্কে আলাণ-আলোচনা সেরে গত ১৫ই সেপ্টেম্বর ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। ১৯শে সেপ্টেম্বর একটি বেতার বক্তৃতায় তিনি শ্রমিক মন্ত্রীসভার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন যে, পূর্ব্ব নিদিষ্ট ব্যবস্থামুসারে আগামী শীতকালে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন-সভার নির্ব্বাচন হয়ে গেলে তিনি নির্ব্বাচিত সদস্তদের প্রতিনিধিবর্গকে নিয়ে একটি বৈঠক আহ্বান করবেন। এই বৈঠকে ধার্যা হবে – ক্রিপ্র প্রস্তাব অমুসারে বা অক্স কোন উপায়ে শাসন-তন্ত্র-রচনা পরিষদ গঠিত হয়ে শাসন-তন্ত্র রচনা করা হবে কিনা। তবে ইতিমধ্যে স্বস্থূভাবে শাসনকার্যা পরিচালনা কল্লে প্রধান দলগুলের সম্রতি নিয়ে একটি প্রতিনিধিমূলক শাসন-পরিষদ গঠনের জন্ম তিনি চেষ্টা করবেন। এই সময়ে আবার অনেক কারাক্ত্রের রাজ-নৈতিক বন্দীদেরও মুক্তি দেওয়া হয়।

লর্ড ওয়াভেলের ঘোষণায় ভারতবাদীদের মধ্যে আবার নানারপ আলোচনা স্কর্ক হয়েছে। গত ১২ই দেপ্টেম্বর পুণায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বদে এবং পরবর্ত্তী কয়েকদিন পর্যান্ত অধিবেশন চলে। আলোচনাদির পর নানা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়। ২১শে, ২২শে ও ২৩শে সেপ্টেম্বর বোম্বাইয়ে দার্ঘ তিন বৎসর পরে নিথিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হয়। পুণায় যে-সব প্রস্তাব কমিটির বিবেচনার জন্ম স্থপারিশ করা হয়, কমিটি তা সবই গ্রহণ করেন। একটি প্রস্তাবে বিয়াত আগষ্ট প্রস্তাবের প্রতি জাতির পূর্ণ আস্থা বিঘোষিত হয়। লর্ড ওয়াভেলের ঘোষণায় নৃতন কিছু পাওয়া না গেলেও নেত্বর্গ আলাপ-

আলোচনায় যোগ দিতে সন্মত হয়েছেন। আসন্ধ নির্বাচনে যোগদানের অন্ধকুলেও তাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। স্কভাষচন্দ্র পরিচালিত 'ইণ্ডিয়ান নেশকাল আর্মি'র লোকেদের প্রতি ছুর্ব্যবহারে এবং ভারতসরকার কর্ত্বক তাদের 'কোর্ট মার্শাল' বা সরাসরি সামরিক বিচারে যে ভারতময় বিক্ষোভ উপস্থিত হবে সে সম্বন্ধেও একটা প্রস্তাব গৃহীত হয়। ভারতময় বিক্ষোভ উপস্থিত হবে সে সম্বন্ধেও একটা প্রস্তাব গৃহীত হয়। ভারতময় বিলেভ হলেও এই বাহিনীরও লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা। এই পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনে কংগ্রেস তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করছেন। বোম্বাইয়ের নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে খুবই উৎসাহ-উদ্দীপনার স্বান্থ হয়। ভারতবর্ষকে স্বাধীন হতে হ'লে সমগ্র এশিয়া থেকেই সাম্রাজ্যবাদ উচ্ছিন্ন হওয়া প্রয়োজন। এ ছুর্দিনেও ভারতবর্ষীর প্রাণ্ আজ এই কথাই ধ্বনিত হচ্ছে:

''চলরে চলরে চলরে ও ভাই জীবন আহবে চল, বাজবে সেথা রণভেরী আসবে প্রাণে বল।"

# পরিশিষ্ট

### যে-সব পুস্তক থেকে বিশেষ সাহায্য পেয়েছি তার তালিকা—

#### বাংলা

| > 1 | সংবাদপত্রে সেকালের      | কথা ( | ১ম, | ২ য় | ઉ | ৩য় | খণ্ড | )—গ্রীব্রজেন্দ্রনাথ |
|-----|-------------------------|-------|-----|------|---|-----|------|---------------------|
|     | বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত |       |     |      |   |     |      |                     |

- ২। বাংলা সাময়িক পত্র (১৮১৮-১৮৬৭)—গ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
- ৩। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধায়
- ৪। রাজনারায়ণ বস্তুর আত্মচরিত
- ৫। হিন্দু মেলার কার্যাবিবরণ ও বক্তৃতা
- ৬। মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ— শ্রীজনাথনাথ বস্ত
- ৭। মহাত্মা অধিনীকুমার –শরৎকুমার রায়
- ৮। কৃষ্ণকুমার মিত্রের আত্মচরিত
- ৯। তিলকের মোকদ্দমা ও সংক্ষিপ্ত জীবনী—স্থারাম গণেশ দেউম্বর
- ১০। কংগ্রেস—শ্রীহেমেক্সপ্রসাদ ঘোষ
- ১১। ভাণ্ডার ( ১৩১২, ১৩১৩ )— গ্রীরবীক্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত
- ১২। জাতীয় উচ্ছাস—রায় বাগারুর জলধর সেন স**ক্ষ**লিত
- ১৩। হেমচক্র গ্রন্থাবলী
- ১৪। কবি হেমচন্দ্র— অক্ষয়চন্দ্র সরকার
- ১৫। वक्रमर्भन ( ১२१৯-১२৮৩ )
- ১৬। আনন্দমঠ---সাহিতা পরিষৎ সংস্করণ
- ১৭। দেশবন্ধু স্থৃতি—শ্রীহেমে<u>ন্দ্র</u>নাথ দাশগুপ্ত

#### মুক্তির সন্ধানে ভারত @ Ob লোকমান্ত বালগঙ্গাধর তিলক—বস্থমতী সাহিত্য-মন্দির 146 লালা লজপৎ রায় — শ্রীহেমচনদ বন্ধী 166 রাষ্ট্রপতি স্কুভাষচন্দ্র—শ্রীবিশ্বেশ্বর দাস 201 বন্দেমাতরম্ — যোগীন্দ্রনাথ সরকার সঙ্গলিত 221 ২২। আনন্দমোহন বস্ত ২**০। রামেক্রস্কল**র ত্রিবেদী ভারতে জাতীয় আন্দোলন—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 28 I রামতমু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী 201 শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিত २७। ২৭ ৷ হরিশনে—রামগোপাল সাকাল আমার বোহাই প্রবাস—সত্যেক্তনাথ ঠাকুর 261 আনন্দবাজার পত্রিকা— কংগ্রেস জয়ন্ত্রী সংখ্যা 165 কংগ্রেস ও বাংলা - শ্রীগ্রেমন্ত্রপাদ ঘোষ 901 জীবন-স্বৃতি—শ্রীরবীন্দ্রনাণ ঠাকুর 271 চরিত কথা—বিপিনচক্র পাল 25 1 প্যারীচরণ সরকার—শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ **99** 1

ভোলানাথ চক্র—শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

৩৫। সেকালের লোক— শ্রীমন্নথনাথ ঘোষ ৩৬। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের আত্মচরিত ৩৭। অরবিন্দ প্রসঙ্গ—শ্রীদীনেক্রকুমার রায়

98 1

## ইংরেজী

- Bengal Under Lieutenant-Governors—Vols. I & II by C. E. Buckland.
- 2. History of Political Thought from Rammohan to Dayanand, 1821-84—by Biman Behari Majumder.
- 3. Rise and Fulfilment of British Rule in India—by Thompson & Garrat.
- 4. The Life and Work of Sir Sayed Ahmed Khan—by Lt. Col. Graham.
- Landmarks in Indian Constitutional History and National Development—by Gurmukh Nihal Singh.
- 6. A Nation in Making-by Surendra Nath Bancriee.
- 7. New India (1st. & 2nd. Edition)—by Henry Cotton.
- 8. Life and Times of Lokamanya Tilak—Vol. I by N. C. Kelkar.
- How India Wrought for her Freedom—by Annie Bessant.
- 10. Indian National Evolution—by Ambika Charan Majumder.
- 11. The History of Congress—by Dr. Pattabhi Sita-ramaya.
- 12. Congress in Evolution. Compiled by D. Chakravarty & C. Bhattacharya.
- 13. Congress Presidential Speeches—Vols. I & II by G. A. Natesan & Co.
- 14. Young India-Vol. I.-S. Ganeshan & Co.
- 15. The Life of C. R. Das-by Prithwis Chandra Ray.
- Memories of My Life and Times—by Bepin Chandra Pal.
- 17. Rise of the British Power in India—by B. D. Basu.
- 18. India Under the British Crown—by B. D. Basu.

- 19. Jawaharlal Nehru an Autobiography.
- 20. Indian Civil Service—by Naresh Chandra Roy.
- 21. The Separation of Excutive and Judicial Powers in British India—by Naresh Chandra Roy.
- 22. Rural Self-Government in Bengal—by Naresh Chandra Roy.
- 23. Life and Works of R. C. Dutt—by J. N. Gupta, 1.c.s.
- 24' The Rise and Growth of the Congress in India—by C. F. Andrews & Girija Mukherjee.
- 25. Independence—The Immediate Need—by C. F. Andrews.
- 26. India and the Simon Commission—by C.F. Andrews.
- 27. Defence of India—by Nirad C. Chaudhuri
- 28. The Congress and the National Movement—Published by the Reception Committee, Calcutta Congress, 1928.
- 29. History of British India by Roberts.
- 30. My Experiments with Truth—Vols. I & II by M. K. Gandhi.
- 31. The Indian National Congress and the Revival of India—by Nanda Lal Sarkar.
- 32. Allan Octavian Hume, CB. "Father of Indian National Congress—by Sir William Wedderburn.
- 33. Mukherjee's Magazine, 1874.
- 34. Indian Annual Register, 1936-1942.
- 35. Brahmo Samaj and the Battle of Swaraj in India—by Bepin Chandra Pal.
- 36. Recollections-Vol. II by John Morley.
- 37. History and Constitution of Courts etc., --by Herbert Cowell.
- 38. An Indian Journalist-by F. H. B. Skrine.